

বিলম্ব তারই অদৃষ্টে আছে। কিন্তু তোমাকে এ সকল বলা বুধা—প্রতিদিনই তো ঠেকছো তবু ঘথন শিক্ষা পাছে। না তথন আমার উপদেশে ফল নেই। তুমি এমি ভাবে চ'লতে চাও ঘেনো তোমার স্ত্রী ব'লে একটা শক্তির অন্তিত্ব নেই—অথচ তিনি যে আছেন সে-সম্বন্ধে তোমার লেশমাত্র সন্দেহ থাক্বার কোনো কারণ দেখি নে।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাপ্পতা কলহে 5ৈব বহুৰাড়ন্তে লঘুক্রিয়া—শাল্পে এইরূপ দেখে। কিন্তু দুস্তবিশেষে ইহার বাতিক্রম ঘটে অভিজ্ঞ বাজ্তিরা তাহা অধীকার করে না।

মন্মথবাব্ব পৃথিত তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদ ঘটিয়া **খাকে** তাহা নিশ্চগ্রই কলহ—তবু তাহার আরম্ভও বছ নহে তাহার ক্রিয়াও প**ঘু নহে—** ঠিক অজায়ুদ্ধের সঙ্গে তাহার তুলনা করা চলে না।

কমেকটি দৃঠান্ত দারা এ কথার প্রমাণ হইবে।

মন্মথবার কহিলেন—"তোমার ছেলেটিকে যে বিলাতি পোষাক পরাতে আরম্ভ ক'বেছো দে আমার পছন্দ নয়।"

বিধু কহিলেন—'পছন বুঝি একা ভোমারই আছে! আজকাল তো সকলেই ছেলেদের ইংরেজি কাপড় ধরিষেছে!'

মন্মথ হাদিরা কহিলেন—"সকলের মতেই যদি চ'ল্বে তবে সকলকে ছেড়ে একমাত্র আমাকেই বিবাহ করিলে কেনে।"

ি বিধু। তুমি যদি কেবল নিজের মতেই চ'ল্বে তবে একা না থেকে আমাকেই বা তোমার বিবাহ ক'র্বার কি দরকার ছিলো ?

মন্মথ। নিজের মত চালাবার জন্মও যে অন্য লোকের দরকার হয়।

বিধু। নিজের বোঝা বহাবার জন্ম ধোবার দরকার হয় গাধাকে—কিন্তু আমি তো আর—

মন্মধ। (জিব কাটিয়া) আরে রাম রাম, তুমি আমার সংসার মঞ্জুমির
্শারব ঘোড়া। কিন্তু সে প্রাণিবৃত্তাস্তের তর্ক এখন থাক। তোমার ছে**লেটকে**হব ক'রে তুলো না!

বিধু। কেনো ক'র্বো না! তাকে কি চাসা ক'র্বো! এই বলিমা বিধু ঘর হইতে বাহির হইরা গেলেন।

বিধুর বিধবা জা পাশের খরে বসিয়া দীর্ঘখাস ফেলিয়া মনে করিলেন, স্থামী-জীতে বিরলে প্রোমালাপ হইয়া গেলো।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মন্মথ। ওকি ও, তোমার ছেলেটিকে কি মাথিয়েছো?

বিধু। মুর্চ্ছ। যেয়ো না, ভয়ানক কিছু নয়, একটুখানি এদেন্স মাত্র। তাও বিলাতি নয়—তোমাদের সাধের দিশি !

মন্মথ। আমি তোমাকে বারবার ব'গেছি ছেলেদের তুমি এ-সমস্ত সৌখীন জিনিষ অভ্যাস করাতে পারবে না।

বিধু। আছে। যদি তোমার আরাম বোধ হয় তো কাল হ'তে কেরোদিন এবং কাষ্টর অয়েল্ মাধাবো।

মনাথ। দে-ও বাজে ধরচ হবে। নেটানা হ'লেও চলে সেটানা অভ্যাস করাই ভালো। কেরোদিন কাষ্টর্ অয়েল্গার মাথার মাথা আমার মতে অনাবশুক।

বিধু। তোমার মতে আবশুক জিনিষ ক'টা আছে তা তোজানি না, গোড়াতেই আমাকে বোধ হয় বাদ দিয়ে ব'স্তে হয়।

মন্থা। তোমাকে বাদ দিলে যে বাদ-প্রতিবাদ একেবারেই বছ হবে !
এতকালের দৈনিক অভ্যাস হঠাৎ ছাড়লে এ-বয়সে হয় তো সহা হলে বা ! যাই
হোক এ-কথা আমি তোমাকে আগে হ'তে ব'লে রাখ্ছি, ছেলেটিকে তুমি
সাহেব ক'রো বা নবাব ক'রো বা সাহেবি-নবাবির থিচুড়ি পাকাও তা'র থরচ
আমি জোগাবো না। আমার মৃত্যুর পরে সে বা পাবে তাতে তার সথের থরচ
কুলোবে না।

বিধু। সে আমি জানি! তোমার টাকার উপরে ভরসা রাগ্লে ছেলেকে কপনি পরানো অভ্যাস করাতেম!

বিধুর এই অবজ্ঞাবাকো মর্শ্মাহত হইয়াও মন্মথ ক্ষণকালের মধ্যে সামলাই

লইলেন, কহিলেন, "আমিও তা জানি! তোমার ভগিনীপতি শশধরের পরেই তোমার ভরদা! তার সস্তান নেই ব'লে ঠিক ক'বে ব'লে আছো তোমার ছেলেকেই সে উইলে সমস্ত লিগে প'ড়ে দিয়ে যাবে। সেই জন্মই বখন তথন ছেলেটাকে কিরিপ্নি সাজিয়ে এক গা গন্ধ মাথিয়ে তার মেসোর আদের কাড়বার জন্ম পাঠিয়ে দাও! আমি দারিলেল লক্ষ্ম মনান্ত্রদেই স্থাকরিতে পারি, কিন্তু ধনী কুট্রের সোহাগ্রাচনার লক্ষ্ম মামার স্থাহ্য মা।"

এ-কথা মন্মথর মনে অনেকদিন উদয় হইয়াছে—কিন্তু কথাটা কঠোর হইবে বলিয়া এ পর্যান্ত কথনো বলেন নাই। বিধু মনে করিতেন, স্বামী তাহার গুঢ় অভিপ্রায় ঠিক বৃদ্ধিতে পারেন নাই, কারণ স্বামি-সম্প্রদায় স্ত্রীর মনন্তন্ত্ব সম্বন্ধে অপরিসীম মূর্য। কিন্তু মন্মথ যে বসিয়া বসিয়া তাহার চাল ধরিতে পারিয়াছেন হঠাৎ জানিতে পারিয়া বিধুর পকে মন্মান্তিক হইয়া উঠিল।

মুথ লাল করিয়া বিধু কহিলেন—"ডেলেকে মাসির কাছে পাঠালেও গান্ধে সহে না, এতো বড়ো মানা গোকের ঘরে আছি সে তো পূর্কে বুঝুতে পারিনি।"

এমন সময় বিধবা জাঘবে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"মেজ বৌ তোদের ধন্ত । আজ সতেরো বংসর ১'য়ে গেলো তবু তোদের কথা ফুরালো না! রাজে কুলার না, শেষকালে দিনেও গুটজনে নিলে ফিস্ ফিস্। তোদের জিবের আগায় বিধাতা এতো মধু দিন রাজি জোগান কোথা হ'তে আমি তাই ভাবি! রাগ কোরো না ঠাকুরপো, তোমাদের মধুরালাপে বাাঘাত ক'র্বো না, একবার কেবল তু'মিনিটের জন্ত মেজ বৌয়ের কাছ হ'তে শেগাইয়ের পাাটার্গটা দেখিয়ে নিতে এসেছি!"

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সতীশ। জেঠাইমা! ভেঠাইমা। কিবাপ!

সভীশ। আজ ভাছড়ি-সাহেবের ছেলেকে মা-চা থাওয়াবেন, তুমি বেনো সেগানে হঠাৎ গিয়ে পোড়ো না!

জেঠাই মা। আমার ধাবার দরকার কি সতীশ !

সতীশ। যদি বাও তো তোমার এ কাপড়ে চ'ল্বে না, তোমাকে—

জৈঠাই মা। সতীশ, তোর কোনো ভয় নেই আমি এই ঘরেই থাক্বো, যতক্ষণ তোর বন্ধুর চাথাওয়ানাহয় আমি বা'র হব না।

সতীশ। জেঠাই মা, আমি মনে ক'ব্ছি তোমার এই ঘরেই তাকে চা খাওয়াবার বন্দোবস্ত ক'ব্বো। এ বাড়িতে আমাদের যে ঠাসাঠাসি লোক – চা খাবার ডিনার গাবার মতো ঘর একটাও খালি পাবার জো নেই। মার শোবার ঘরে সিন্ক ফিন্ক কতে। কি রয়েছে, সেখানে কা'কেও নিয়ে বেতে সজ্জা ক'ববে।

জেঠাই মা। আমার এগানেও তো জিনিষ পত্ৰ—

স্তীশ। ওগুলো আজকের মতো বার ক'রে দিতে হবে। বিশেষতঃ তোমার এই বঁটি চুপ্ড়ি বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখ্লে চ'ল্বে না।

জেঠাই মা। কেনো বাবা, ও গুলোতে এতো লজ্জা কিনের ? তাদের বাড়িতে কি কুটনো কুটবার নিম্ম নাই।

সতীশ। তাজানিনে জেঠাই মা, কিন্ত চা থাবার বরে ওওলো রাথা দস্তর নয়। এ দেখলে নরেন ভাছড়ি নিশ্চয় হাদ্বে, বাড়ি গিয়ে তা'র বোনদের কাছে গল্প ক'রবে।

জেঠুাই মা। শোনো একবার ছেলের কথা শোনো। বঁট চুপ্ড়ি তো চিরকাল ঘরেই থাকে। তা নিয়ে গল্প ক'রতে তো শুনি নি।

সতীশ। তোমাকে আর এক কাজ ক'র্তে হবে জেঠাই মা- আমাদের নন্দকে তুমি যেমন ক'রে পারে। এখানে ঠেকিয়ে রেখো। দে শামার কথা শুনবে না, থালি-গায়ে ফদ ক'রে সেথানে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জেঠাই মা। তাকে যেনো ঠেকালেন, কিন্তু তোমার বাবা যথন থালিগাছে—
সতীশ। সে আমি আগেই মাদিমাকে গিয়ে ধ'রেছিলেম, তিনি বাবাকে
আজ পিঠে থাবার নিমন্ত্রণ ক'রেছেন, বাবা এ-সমস্ত কিছুই জানেন না।

জেঠাই মা। বাবা সতীশ, যা মন হয় করিস্, কিন্তু আমার ঘরটাতে তোদের ঐ থানাটানাগুলো—

সতীশ। সে ভালো ক'রে সাফ করিয়ে দেবো এখন।

# পঞ্ম পরিচ্ছেদ

দতীশ। মা, এমন ক'রে তো চলে না!

বিধু। কেনো কি হ'মেছে?

সতীশ। টাদনীর কোট ট্রাউজার প'রে আমার বা'র হতে লজ্জা ক'রে। সেদিন ভাত্রজি সাহেবের বাজি ইভনিংপাটি ছিলো, কয়েকজন বাবু ছাজা আর সকলেই ড্রেসফুট প'রে গিয়েছিলো, আমি সেথানে এই কাপজে গিয়ে ভারি অপ্রস্তুতে প'ড়েছিলাম। বাবা কাপজের জন্ম যে সামান্ত টাকা দিতে চান তাতে ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

বিধু। জানো ওো সতীশ, তিনি যা ধ'রেন তা কিছুতেই ছাড়েন না ! কতো টাকা হ'লে তোমার মনের মতো পোষাক হয় ভনি !

সতাশ। একটা মণিস্কট আর একটা লাউঞ্জস্কটে <u>একশো টাকার</u> কাছাকাছি লাগ্বে। একটা চলনসই ইভনিংড্রেদ দেড্শো টাকার করে কিছুতেই হবে না!

বিধু। বলো কি সভীশ । এ তো তিনশো টাকার ধারা, এতো টাকা—

সতীশ। মা, ঐ তোমাদের নোষ। এক ফকিরি ক'র্তে চাও সে ভালো, আর যদি ভদ্র সমাজে মিশ্তে হয় তবে অমন টানাটানি ক'রে চলে না। ভদ্রতা রাখতে গেলে তো খরচ ক'র্তে হবে, তার তো কোনো উপায় নেই। স্থন্দরবনে পাঠিয়ে দাও না কেনো, সেখানে ড্রেদ কোটের দরকার হবে না।

বিধু। তা তো জানি, কিন্তু— মাছহা তোমার মেশো তো তোমাকে জন্মদিনের উপহার দিয়ে থাকেন, এবারকার জন্ম একটা নিমন্ত্রণের পোধাক তাঁর কাছ হ'তে জোগাড় ক'রে নাও না। কথায় কথায় তোমার মাদির কাছে একটু আভাস দিলেই হয়।

সতীশ। দে তো অনায়াদেই পারি, কিন্তু বাবা যদি টের পান আমি মেসোর কাছ হ'তে কাপড় আদায় ক'রেছি তা হ'লে রক্ষা থাক্বে না।

বিধু। আচহা, সে আমি সাম্পাতে পার্বো। (সতীশের প্রস্থান) ভাছড়ি সাহেবের মেন্তের সঙ্গে যদি সতীশের কোনো মতে বিবাহের জোগাড় হয় তা হ'লেও আমি সতীশের জন্ম অনেকটা নিশ্চিম্ব থাক্তে পারি। ভাছড়ি সাহেব ব্যারিষ্টার মামুষ, বেশ হ'লে টাকা রোজগার করে। ছেলেবেলা হ'তেই সতীশ তো ওদের বাড়ি অনাগোনা করে মেয়েটি তো আর পাষাণ নয়, নিশ্চয় আমার সতীশকে পছল ক'র্বে ় সতীশের বাপ তো এ-সব কথা একবার চিম্বাও করেন না, ব'ল্তে গেলে আগুন হ'য়ে ওঠেন, ছেলের ভবিদ্যতের কথা আমাকেই সমস্ত ভাব তে হয়।

## ষষ্ঠ পরিচেছদ

মিষ্টার ভাত্তভির বাড়িতে টেনিস্কেত্র।

নলিনী। ও কি সতীশ পালাও কোথায়?

সতীশ তোমাদের এগানে টেনিস্পার্টি গান্তেম না, আমি টেনিস্স্ট প'রে আসিনি

নলিনী। সকল গরুর তোএক রঙ্গের চামড়া হয় না, তোমার না হয় ওরিজিলাল ব'লেই নাম র'ট্বে। আছো, আমি তোমার স্বিধা ক'রে দিছিছ। মিষ্টার নন্দী আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

ननी। अञ्चार कार्या हकूम वनून ना-आमि आपनाति प्रवार्थ!

নিদিনী। যদি একথারে অসাধা বোধ না করেন তো আজকের মতো আপনারা সতীশকে মাপ ক'রবেন—ইনি আজ টেনিস্স্ট প'রে আসেন নি। এতো বড়ো শোচনীয় হুর্ঘটনাঃ

নন্দী। আপনি ওকালতি ক'র্লে গুন, জাল, বর জ্ঞালানও মাপ ক'র্তে পারি। টেনিস্ফুট না প'রে এলে যদি আপনার এতো দয়া হয় তবে জ্ঞার এই টেনিস্ফুটটা মিষ্টার সতীশকে দান ক'রে তাঁর এই—এটাকে কি বলি ! তোমার এটা কি স্থট সতীশ ?—বিচুড়ী স্থটই বলা বাক্—তা আমি সতীশের এই বিচুড়ী স্থটটা প'রে রোজ এবানে আস্বো। আমার দিকে যদি স্বর্গের সমস্ত স্থা-চক্রতারা অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে তবু লজ্জা ক'র্বো না। সতীশ এ কাপড়টা দান ক'র্তে যদি তোমার আপত্তি থাকে তবে তোমার দর্জির ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে। ফ্যাশানেবল ছাটের চেয়ে ভাত্তির দয়া অনেক ম্লাবান!

নলিনী। শোনো, শোনো সতীশ, শুনে রাখো। কেবল কাপড়ের ছাঁট নর,
মিষ্ট কথার ছাঁদও তুমি মিষ্টার নন্দীর কাছে শিথ্তে পারো। এমন আদর্শ আর পাবে না! বিলাতে ইনি ডিউক্ ডাচেস্ ছাড়া আরে কারও সঙ্গে কথাও ক'ন নাই। মিষ্টার নন্দী, আপনাদের সময় বিলাতে বাঙালী ছাত্র কে কে ছিলে। ?

ननी। आমি वांडानीएत मक्ष मिशास सिनित।

নলিনী। শুন্চোসতীশ ! <u>রীতিমতো সভা হ'তে গেলে কতো সাবধানে</u> থাক্তে হয় ! তুমি বোধ হয় চেইা ক'র্লে পার্বে। টে<u>নিস্ফট স্থকে ভোমার</u> বে বু<u>ক্ম ফ্লাম জাতে আশা</u> হয়। (অভ্নত গমন)

সতীল। ( দীর্ঘনিখান ফুলিয়া) নেলিকে আজ পর্যান্ত ব্যক্তই পার্লেমনা। আমাকে দেবে ও বোধ হয় মনে মনে হাসে। আমারও মুদ্ধিল হ'য়েছে, আমি কিছুতে এখানে এসে স্বস্থ মনে থাক্তে পারি নে—কেবলি মনে হয় আমার টাইটা বৃদ্ধি কলারের উপরে উঠে গেছে, আমার টাইজারে ইট্রেক কাছটায় হয় তো কুঁচ্কে আছে। নন্দীর মতে। করে আমিও বেশ ঐ রকম আনায়াসে ফুর্তির সঙ্গে—

নলিনী। (পুনরার আসিরা) কি সতীশ, এখনও যে তোমার মনের খেদ মিটলোনা! টেনিস্ কোর্ত্তার শোকে তোমার ফার্ম্বটা যে বিদীর্ণ হয়ে গেলো! হার, কোর্ত্তাহারা ফ্রন্মের সান্ধনা জগতে কোথার আছে—দর্জ্জির বাড়ি ছাড়া! সতীশ। আমার ফ্রন্মটার থবর যদি রাথ তে তবে এমন কথা আর ব'লতে

না নেলি।

নলিনী। (করতালি দিয়া) বাহবা! মিটার নন্দীর দৃষ্টান্তে মিট কথার আমদানি এথনি সুক হ'লেছে! প্রশ্রম পেলে অভ্যন্ত উন্নতি হবে ভরদা হ'চ্ছে! এদো একটু কেক থেয়ে যাবে, মিট কথার পুরস্কার মিষ্টান্ন।

সতীশ। না আজ আর থাবো না, আমার শরীরটা—

নগিনী। সভীশ, আমার কথা শোনো, — টেনিস্ কোর্ত্তার থেদে শরীর নষ্টো কোরো না, থাওয়া দাওয়া একেবারে ছাড়া ভালো নয়। কোর্ত্তা জিনিষটা জগতের মধ্যে দেরা জিনিস সন্দেহ নেই কিন্তু এই ভুচ্ছ শরীরটা না হ'লে দেটা ঝুলিয়ে বেড়াবার স্থবিধা হয় না!

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

শশধর। দেখো মন্নথ, সতীশের উপরে তুমি বড়ো কড়া ব্যবহার আরম্ভ ক'রেছ, এখন ওর প্রতি অতোটা শাসন ভালো নয়!

বিধু। বলো তো রায় মশায়! আমি তো ওঁকে কিছুতেই বুঝিয়ে পার্লেম না!

মন্মথ। ছটো অপবাদ এক মুহুর্তেই ! একজন ব'ল্লেন নির্দল্য, আর একজন ব'ল্লেন নির্দ্বোধ ! থার কাছে হতবৃদ্ধি হ'য়ে আছি তিনি যা ব'লেন সহ ক'র্তে রাজি আছি—কাঁর ভগ্নী যাহা ব'ল্বেন তার উপরেও কথা কবো না, কিন্তু তাই ব'লে তাঁর ভগ্নাপতি পর্যান্তো সহিষ্কৃতা চ'ল্বে না। আমার ব্যবহারটা কি রকম কড়া শুনি !

শশধর। বেচারা সতীশের একটু কাপড়ের সথ আছে ও পাঁচ জায়গায় মিশ্তে আরম্ভ ক'রেছে, ওকে তুমি চাঁদনীর—

মন্মথ। আমি তো চাঁদনীর কাপড় প'র্তে বল্লিনে। ফিরিসি পোষাক আমার ছ-চক্ষের বিষ। ধুতি চাদর চাপ্কান চোগা পরুক, কখনো লজ্জ। পেতে হবে না।

শশধর। দেখো মন্মণ, সতীশ যদি এ-বন্ধদে সথ মিট্রে না নিতে পারে তবে বুড়ো বঁমদে খাম্কা কি ক'রে ব'দ্বে দে আরো বদ্দেখ্তে হবে। আর ভেবে দেখো যেটাকে আমরা শিশুকাল হ'তেই সভ্যতা হ'লে শিখ্চি তার আক্রমণ ঠেকাবে কি ক'রে ?

মন্মথ। যিনি সভ্য হবেন তিনি সভ্যতার মালমস্লা নিজের খরচেই জোগাবেন। যে-দিক হ'তে তোমার সভাতা আস্ছে টাকাটা সে-দিক হ'তে আসছেনা, বরং এথান হ'তে সেই দিকেই যাছে।

বিধু। রায় মশায়, পেরে উঠ্বেন না—দেশের কথা উঠে প'ড্লে ওকে থামানো যায় না।

শশধর। ভাই মন্মথ, ও-সব কথা আমিও বৃঝি। কিন্তু ছেলেদের আবিণারও তো এড়াতে পারিনে। সতীশ, ভাত্ডি-সাহেবদের সঙ্গে যথন মেশ ক'র্চে তথন উপধৃক্ত কাপড় না থাক্লেও বেচারার বড়ো মু**ছিল।** আমি র্যাঙ্কিনের বাড়িতে ওর জয়—

### ( ভৃত্যের প্রবেশ )

ভুতা। সাহেব-বাছি হ'তে এই কাপছ এমেছে।

মন্মণ। নিয়ে যা কাপড়, নিয়ে যা! এখনি নিয়ে যা! (বিধুর প্রতি)
দেখো সতীশকে যনি আমি এ কাপড় প'রতে দেখি তবে তাকে বাড়িতে থাকৃতে
দেবো না, মেনে পাঠিয়ে দেবো সেখানে সে আপন ইচ্ছামত চ'ল্তে পার্বে!
(জত প্রস্থান)

শশধর। অবাক্ কাণ্ডো!

বিধু। ( সরোদনে ) রায় মশায়, তোমাকে কি ব'ল্বো, আমার বেঁচে স্থথ নেই। নিজের ছেলের উপর বাপের এমন ব্যবহার কেট কোথাও দেখেচে।

শশগর। আমার প্রতি বাবহারটাও তে। ঠিক ভালো হ'লো না। বোধ হয় মন্মপর হজমের গোল হ'য়েচে। আমার পরামর্শ শোনো, তুমি ওকে রোজ সেই একই ডাল ভাত থাইয়ো না। ও য়তই বলুক না কেনো, মাঝে মাঝে মদলাওয়ালা রালা না হ'লে মুখে রোচে না, হজমও হয় না। কিছুদিন ওকে ভালো ক'রে থাওয়াও দেখি, তার পরে তুমি যা ব'ল্বে ও তাই ভন্বে। এ-সহদ্রে তোমার দিদি তোমার চেয়ে ভালো বোঝেন। (প্রস্থান, বিধুর ক্রেন্ন)

বিধবা জা। (খবে প্রবেশ করিয়া, আত্মগত) কগনো কারা কথনো ভাসি—কত রকম বে সোহাগ তা'র ঠিক নেই—বেশ আছে (দীর্ঘ নিখাসু)। ও মেজ বৌ, গোসাখরে ব'সেছিস! ঠাকুরপোকে ডেকে দিই, মানভশ্পনের পালা হ'রে যাক!

### অফীম পরিচ্ছেদ

নলিনী। সভীশ, আমি ভোমাকে কেনো ডেকে পাঠিয়েচি বলি, রাগ কোরো না!

সতীশ। তুমি ভেকেচো ব'লে রাগ ক'র্বো আমার মেজাজ কি এতই বদ্ ?
নিলনী। না ও-সব কথা থাক! সকল সময়েই নন্দী সাহেবের চেলাগিরি
কোরো না! বলো দেখি, আমার জন্মদিনে তুমি আমাকে অমন দামি জিনিস
কেনো দিলে ?

সতীশ। যাঁকে দিয়েচি তাঁর তুলনায় জিনিষ্টার দাম এমনই কি বেশি। নলিনী। আবার ফের নন্দীর নকল:

 সতীশ। নন্দার নকল সাধে করি! তার প্রতি যথন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষপাত—

নদিনী। তবে যাও, তোমার সঙ্গে আর আমি কথা কবো না।

সতীশ। আছো মাপ করো, আমি চুপ ক'রে গুনুবো।

নলিনী। দেখো সতীশ, মিষ্টার নন্দী আমাকে নির্বোধের মতো একটা দামি ব্রেদলেট পাঠিয়েছিলেন, তুমি অমনি নির্বাদ্ধতার স্থর চড়িয়ে তা'র চেয়ে দামি একটা নেক্লেদ্ পাঠাতে গেলে কেনো ?

সতীশ ৷ যে অবস্থায় লোকের বিবেচনাশক্তি থাকে না সে অবস্থাটা তোমার জানা নেই ব'লে ভূমি রাগ ক'ৰ্চো নেলি !

নশিনী। আমার সাত জন্মে জেনে কাজ নেই। কি**ন্ত** ও নেক্লেস্ তোমাকে ফিরে <u>নিয়ে যেতে হরে</u>।

সতীশ। ফিরে দেবে ?

নলিনী। দেবো। বিহাছরি দেখাবার জন্ম যে দান, আমার কাছে সে দানের কোনো মুল্য নেই ।

স্তীশ। তুমি অন্তায় ব'ল্চো নেলি।

নলিনী। আমি কিছুই অন্তায় ব'ল্চিনে—তুমি যদি আমাকে একটি ফুল দিতে আমি চের বেশি খুসি হ'তেম। তুমি যথন-তথন প্রায়ই মাঝে-ম আমাকে কিছু না কিছু দামি জিনিদ পাঠাতে আরম্ভ ক'রেচো। পাছে তোমার মনে লাগে ব'লে আমি এতোদিন কিছু বলিনি। কিছু ক্রমেই মাকা বেড়ে চ'লেছে, আর আমার চুপ ক'রে থাকা উচিত নয়। এই নাও তোমার নেকলেদ।

সতীশ। এ নেক্লেস্ তৃমি রাস্তান্ন টান মেরে ফেলে দাও, কিন্তু আমি এ কিছুতেই নেবো না।

নলিনী। আছো সতীশ, আমি তো তোমাকে ছেলেবেলা হ'তেই জানি, আমার কাছে ভাঁড়িরোনা। সতা ক'রে ব'লো, <u>তোমার কি অনেক টাকা ধার</u> হয় <u>নি.</u>?

সতীশ। কে তোমাকে ব'লেচে ? নরেন বুঝি ?

নলিনী। কেউ ব'লে নি। আমি তোমার মুখ দেখেই ব্ৰতে পারি। আমার জন্ম তুমি এমন অন্যায় কেনো ক'রচো ?

সতীশ। সময়বিশেষে লোকবিশেষের জন্ম সাম্বর প্রাণ দিতে ইচ্ছে করে; আজকালকার দিনে প্রাণ দেবার অবকাশ গুঁজে পাওয়া যায় না—অস্ততোধার ক'র্বার হংগটুকু স্বীকার ক'র্বার যে হুথ তাও কি ভোগ ক'র্তে দেবে না ? আমার পক্ষে যা হংসাধ্য আমি ভোমার জন্ম তাই ক'র্তে চাই নেশি, একেও যদি তুমি নন্দী সাহেবের নকল বলো তবে আমার পক্ষে মার্যান্তিকে হয়।

নগিনী। 'আছে। তোমার বা ক'ব্বার তা তো ক'রেচো—তোমার সেই ত্যাগম্বীকারটুকু আমি নিলেন— এখন এ জিনিবটা ফিরে নাও।

সতীশ। ওটা যদি আমাকে ফিবিয়ে নিতে হয় তবে ঐ নেক্লেস্টা গলায় ফাঁস লাগিয়ে দম বন্ধ ক'রে আমার পক্ষেমরা ভালো।

নলিনী। দেনা তুমি শোধ ক'র্বে কি ক'রে ?

সতীশ। মার কাছ হ'তে টাকা পাবে।।

নলিনী। ছি ছি, ভিনি মনে ক'র্বেন আমার জন্তই কাঁর ছেলের দেন। হ'চেচ।

সতীশ। সে-কথা তিনি কথনই মনে ক'র্বেন না, তাঁর ছেলেকে তিনি স্থনেক দিন হ'তে জানেন। নিলিনী। আচ্ছা সে যাই হোক, তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রো এখন হ'তে তুমি আমাকে দামি জিনিষ দেবে না। বড়ো জোর ফুলের তোড়ার বেণী আবে কিছু দিতে পার্বে না।

স্তীশ। আচ্ছা দেই প্রতিজ্ঞাই ক'রলেম।

নিশিনী। যাক্, এখন তবে তোমার গুরু নন্দী সাহেবের পাঠ আবৃত্তি
করো। দেখি স্ততিবাদ ক'র্বার বিছা তোমার কতদূর অগ্রসর হ'লো। আছে।
আমার কানের ডগা সম্বন্ধে কি ব'ল্তে পারো বলে'—আমি তোমাকে পাঁচ
মিনিট সময় দিলেম।

সতীশ। যা ব'ল্বো তাতে ঐ ডগাটুকু লাল হ'য়ে উঠুবে।

নলিনী। বেশ বেশ, ভূমিকাটা মন্দ হয়নি। আজকের মতো ঐটুকুই থাক্, বাকিটুকু আর একদিন হবে। এথনি কান ঝাঁ ঝাঁ ক'র্তে স্থক হ'য়েছে

## নবম পরিচেছদ

বিধু। আমার উপর রাগ করো যা করো ছেলের উপর কোরো না। তোমার পারে ধরি এবারকার মতো তার দেনটো শোধ ক'রে দাও।

্ সমাণু। আমি রাগারাগি ক'র্চিনে, আমার যা কর্ত্তবা তা আমাকে ক'র্তেই হবে! আমি সতীশকে বার বার ব'লেচি দেনা ক'র্লে শোধবার ভার আমি নেবোনা। আমার সে কথার অন্তথা হবে না।

বিধু। ওগো এতো বড়ো সভাপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্টির হ'লে সংসাদে চ'লে না। সভীশের এখন বয়স হ'য়েচে, তাকে জলপানি যা দাও তাভে ধার নাক'রে তাহার চলে কি ক'রে বলো দেখি!

স্নাথ। যার যেরপে সাধ্য তার চেয়ে চাল বড়ো ক'র্লে কারোই চ'লে না, ফকিরেরও না বাদসারও না।

বিধু। তবে কি ছেলেকে জেলে যেতে দেবে ?

মন্মথ। সে যদি যাবার আয়োজন করে এবং তোমরা যদি তার জোগাড় দাও তবে আমি ঠেকিয়ে রাথবো কি ক'রে ? (প্রস্থান)

#### শশধরের প্রবেশ

শশধর। আমাকে এ বাড়িতে দেখ্যে মন্থও ভর পায়। ভাবে, কালো কোন্তা কর্মাদ দেবার জন্ম ফিতা হাতে তা'র ছেলের গায়ের মাপ নিতে এসেটি। তাই ক'দিন আদিনি, আজ তোমার চিটি পেয়ে সুকু কালাকাটি ক'রে আমাকে বাড়িছাড়া ক'রেচে।

विधु। मिनि आरमन नि ?

শশধর। তিনি এখনি আসবেন। ব্যাপারটা কি १

বিধু। সবই তো শুনেচো। এখন ছেলেটাকে জেলে না দিলে ওঁর মন স্থায়ির হাজেনা। রাাহিন হাজানের পোষাক তাঁর পছল হ'লো না, জেলখানার কাপডটাই বোধ হয় তাঁর মতে বেশ স্থান্ডা।

শশধর। আর বাই বলো, মন্নথকে বোঝাতে যেতে আমি পার্বো না। তার কথা আমি বৃঝি নে আমার কথাও দে বোঝে না, শেষকালে---

বিধু। দে কি আমি জানি নে ? তোমরা তো তাঁর স্ত্রী নও যে মাথা হেঁট ক'রে সমস্তই সহ ক'র্বে ! কিন্তু এধন এ'বিপদ ঠেকাই কি ক'রে ?

শশধর। তোমার হাতে কিছু কি—

বিধু। কিছুই নেই—সভীশের ধার গুধুতে আমার প্রায় সমস্ত গৃহনাই বাধা প'ড়েছে, হাতে কেবল বালাজোড়া আছে।

#### সতীশের প্রবেশ

শশধর। কি সভীশ, থরচপত্র বিবেচনা ক'রে করোনা, এখন কি মুদ্ধিলে প্র'ড়েচো দেখ দেখি!

সতীশ। মৃদ্ধিল তো কিছুই দেখি নে।

শশধর। তবে হাতে কিছু আছে বুঝি! ফাঁস করো নি।

সতীশ। কিছু তো আছেই।

শশধর। কতো?

সতীশ। আফিম কেনবার মতো।

বিধু। (কাদিয়া উঠিয়া) সতীশ, ও কি কথা তুই বলিদ, আমি অনেক হঃথ পেয়েছি, আমাকে আর দ্ঝাদনে। শশ্ধর। ছি ছি সতীশ। এমন কথা যদিব। কথনো মনেও আাদে তবু কি মার সামনে উচ্চারণ করা যায় ? বড় অন্তায় কথা।

### স্থকুমারীর প্রবেশ

ৰিধু। দিদি সতীশকে রক্ষা করো। ও কোন্দিন কি ক'রে ব'লে আমি তোভয়ে বাঁচিনে। ও যাব'লে শুনে আমার গা কাঁপে।

স্কুমারী। ও আবার কি ব'লে!

বিধু। ব'লে কিনা আফিম কিনে আন্বে!

স্কুমারী। কি সর্ধনাশ ! সতীশ আমার গাছুঁয়ে বল্ এমন কথা মনেও আন্বি নে ! চুপ্ ক'রে রইলি যে ! লক্ষী বাপ আমার ! তোর মা মাসির কথা মনে করিস ।

সতীশ। জেলে ব'মে মনে করার চেয়ে এ-সমস্ত হাস্থকর ব্যাপার জেশের বাইরে চুকিরে ফেলাই ভালো।

স্কুমারী। আমরা থাক্তে তোকে জেলে কে নিয়ে যাবে:

সতীশ। পেয়ানা।

স্থকুমারী। আছো দে দেখ্বো কতো বড় পেরাদা; ও গো এই টাকাটা কেলে দাও না, ছেলেমামুখ্যক কেনো কষ্ট দেওয়া।

শশধর। টাকা ফেলে দিতে পারি কিন্তুমন্ত্রামার মাথায় ইট ফেলে নামারেন্

সতীশ। মেদোমশার, দে ইট তোমার মাধার পৌছবে না, আমার থাড়ে প'জ্বে। একে একজামিনে ফেল ক'রেছি; তার উপরে দেন' এর উপশে জেলে যাবার এতো বড়ো স্থযোগটা যদি মাটি হ'রে বার তবে বাবা আমার সে অপরাধ মাপ ক'রবেন না।

বিধু। সত্যি দিদি'। সতীশ মেসোর টাকা নিয়েচে শুন্লে তিনি বোধ হয় ওকে বাড়ি হ'তে বা'র ক'রে দেবেন।

স্কুমারী। তা দিন না! আর কি কোথাও বাড়ি নাই নাকি! ও বিধু, সতীশকে তুই আমাকেই দিয়ে দে না! আমার তো ছেলেপুলে নেই, আমি না হয় ওকেই মাহুষ করি! কি ব'লোগো। শশধর। সে তো ভালোই। কিন্তু সতীশ যে বাদের বাচ্ছা, ওকে টান্তে গেলে তার মুখ থেকে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

স্থকুমারী। বাঘ মশায় তেঃ বাচ্ছাটিকে জেলের পেয়াদার হাতেই সমর্পণ ক'রে দিয়েছেন, আমরা যদি তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাই এখন তিনি কোনো কথা ব'লতে পারবেন না।

শশধর। বাধিনী কি ব'লেন, বাচ্ছাই বা কি ব'লে।

স্থকুমারী। যা বলে সে আমি জানি, সে-কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র্তে হবে না! তুমি এখন দেনাটা শোধ ক'রে দাও!

विधू। भिनि!

স্কুমারী। আর দিদি দিদি ক'রে কাদ্তে হবে না । চল্ তোর চুল বেঁধে
দিই গে । এমন ছিরি ক'রে তোর ভগ্নীপতির সাম্নে বা'র হ'তে লজা
করে না ।

(শশধর বাতীত সকলের প্রস্থান)

#### মনাথর প্রবেশ

শশধর। মন্নথ, ভাই তুমি একটু বিবেচনা ক'রে দেখো— মন্নথ। বিবেচনা না ক'রে তো আমি কিছুই করি না।

শশধর। তবে দোহাই তোমার, বিবেচনা একটু খাটো ক'রো! ছেলেটাকে কি জেলে দেবে ৪ তাতে কি ওর ভালো হবে ৪

শশধর। প্রকৃতির কঠোর শিক্ষাই যদি একমাত্র শিক্ষা হ'তো তবে বিধাতা বাপমায়ের মনে স্লেহটুকু দিতেন না। মন্মথ তুমি যে দিনরাত কর্মাফল কর্মাফল ক'রো আমি তা সম্পূর্ণ মানি না। প্রকৃতি আমাদের কাছ হ'তে কর্মাফল কড়ায় গঙায় আদায় ক'রে নিতে চায় কিন্তু প্রকৃতির উপরে যিনি কর্তা আছেন তিনি মাঝে প'ড়ে তার অনেকটাই মহকুপ দিয়ে থাকেন, নইলে কর্মাফলের দেনা গুধ্তে গুধাতে আমাদের অতিত্ব পর্যান্ত বিকিলে থেতো। বিজ্ঞানের হিসাবে কর্মাফল সতা কিন্ত বিজ্ঞানের উপরেও বিজ্ঞান আছে, সেথানে প্রেমের হিসাবে ফলাফল সমস্ত অন্ত রকম। কর্মাফল নৈস্গিক—মার্জ্জনাটা তার উপরের কথা।

মন্মথ। যিনি অনৈস্থিক মান্ত্র তিনি যা খুসি ক'র্বেন, আমি অতি সামান্ত নৈস্থিক, আমি কর্মফল শেষ পর্যন্তই মানি।

শশধর। আচছা আমি যদি সতীশের দেনা শোধ ক'রে তাকে থালাস করি, তুমি কি ক'র্বে ?

মন্মথ। আমি তাকে ত্যাগ ক'র্বে।। দেখো সতীশকে আমি যে-ভাবে মারুষ ক'রতে চেয়েছিলেম প্রথম হ'তেই বাধা দিয়ে ভোমরা তা বার্থ ক'রেচো। একদিক হ'তে প্রশ্রম আর একদিক হ'তে প্রশ্রম পেয়ে দে একেবারে নই হ'রে গেছে। ক্রমাগতই ভিক্লা পেয়ে বদি তার সম্মানবোধ এবং দায়িছবোধ চ'লে বায়, বে কাজের যে পরিণাম তোমরা বদি মাঝে প'ড়ে কিছুতেই তাকে তা বৃঝ্তে না দাও তবে তার আশা আমি ভাগে ক'র্লেম। ভোমানের মতেই তাকে মারুষ ক'রো—ছই নৌকায় পা দিয়েই তাহার বিপদ ঘ'টেছে!

শ্শধর। ও কি কথা ব'লচো মন্মথ—তোমার ছেলে—

মন্মথ। দেখো শশধর, নিজের প্রকৃতি ও বিধাসমতেই নিজের ছেলেকে আমি মানুষু ক'র্তে পারি, অন্ত কোনো উপায় তো জানি না। যথন নিশ্চঁয় দেখ ছি তা কোনোমতেই হবার নয়, তথন পিতার দায়িত্ব আমি আর রাখ্বো না। আমার যা সাধা তার বেশি আমি ক'র্তে পার্বো না!

( मन्नषट श्रहान )

শশধর। কি করা যায়! ছেলেটাকে তো জেলে দেওয়া যায় না? অপরাধ মানুষের পক্ষে যত স্বানেশেই হোকু জেলথানা তার চেয়ে চের বেশি।

### দশম পরিচেছদ

ভাছড়িজারা। গুনেচো, সতীশের বাপ ইঠাৎ মারা গেছে। মিষ্টার ভাছড়ি। হাঁ, দে তো গুনেছি!

জায়। সে যে সমস্ত সম্পত্তি হাঁসপাতালে দিয়ে গেছে, কেবল সতীশের মা'র জন্ম জীবিতকাল পর্যান্ত ৭৫ টাকা মাসহার। বরাদ্দ ক'রে গেছে। এখন কি করা যায়!

ভাছড়ি। এতো ভাবনা কেনো তোমার ?

জান্ধ। বেশ লোক যা হোক্ ভূমি! তোমার মেন্নে যে সতীশকে ভালোবাসে সেটা বৃঝি ভূমি ছই চক্ষু থেয়ে দেখ্তে পাওনা! ভূমি তো ওদের বিবাহ দিতেও প্রস্তুত ছিলে। এখন উপান্ন কি ক'রবে ?

ভাত্নড়। আমি তো মন্মথর টাকার উপর বিশেষ নির্ভর করিনি।

জায়া। তবে কি ছেলেটির চেহারার উপরেই নিজর ক'রে ব'দেছিলে ? অরবস্তুটা বুঝি অনাবগুক ?

ভাছড়ি। সম্পূর্ণ আবশুক, যিনি ধাই বলুন ওর চেয়ে আবশুক আর কিছুই নেই। সতাঁশের একটি মেসে। আছে বোধ হয় জানো।

জায়া। মেদো তো চের লোকেরই থাকে, তাতে ক্ধা-শাস্তি হয় না।

ভাত্তভি। এই মেসোটি আমার মকেল—অগাধ টাকা—ছেলেপুলে কিছুই নেই—বয়সও নিতাস্ত অল্প নয়। দে ভো সভাঁশকেই পোয়াপুত্র নিতে চায়।

জালা। মেদোটি তো ভালো। তা চটুপট্ নিক্না। তুমি একটু তাড়া পাওনা।

ভাছড়ি। তাড়া আমাকে দিতে হবে না, তার ঘরের নধাই তাড়া দেবার লোক আছে। সবই প্রায় ঠিক্ঠাক্, এখন কেবল একটা আইনের খট্কা উঠেছে—এক ছেলেকে পোগ্যপুত্র লওয় যায় কি না—তা ছাড়া সতীশের আবার বয়স হ'য়ে গেছে।

জায়া। আইন তো ভোমাদেরই হাতে—ভোমরা চোধ বুজে একটা বিধান দিয়ে লাভ না। ভাছডি। ব্যম্ভ হ'রো না-পোষ্যপুত্র না নিলেও অন্ত উপায় আছে।

জার।। আমাকে বাঁচালে! আমি ভাব ছিলেম সম্বন্ধ ভাঙি কি ক'রে।
আবার আমাদের নেলি যে রকম জেলালো মেয়ে দে যে কি ক'রে ব'স্তো বলা
যার না। কিন্তু তাই ব'লে গরীবের হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না। ঐ
দেখো তোমার মেয়ে কেঁদে চোথ ফুলিয়েছে। কাল যথন খেতে ব'সেছিলো এমন
সময় সতীশের বাপ-মরার থবর পেলো অম্নি তথনি উঠে চ'লে গেলো।

ভাছড়ি। কিন্তু নেলি যে সতীশকে ভালোবাসে সে তো দেখে মনে হয় না।
ও তো সতীশকে নাকের জলে চোখের জলে করে। আমি আরো মনে ক'র্ডাম
নন্দীর উপরেই ওর বেশি টান।

জায়া। তোমার মেয়েটির ঐ স্বভাব—দে থাকে ভালোবাদে তাকেই জ্বালাতন করে। দেখো না বিড়াল ছানাটাকে নিয়ে কি কাওটাই করে! কিন্তু জ্বাশ্চর্যা এই, তবু তো ওকে কেউ ছাড়ুতে চায় না।

#### নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। মা, একবার সতীশবাবুর বাড়ি বাবে না? তাঁর মা বোধ হয় খুব কাতর হ'য়ে প'ড়েছেন। বাবা, আমি একবার তাঁর কাছে বেতে চাই।

#### একাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। মা, এথানে আমি যে কতো স্থে আছি সে তো আমার কাপড়-চোপড় দেথেই বুর্তে পারো। কিন্তু মেনোমশায় যতকাণ না আমাকে পোষাপুত্র গ্রহণ করেন ততকাশ নিশ্চিন্ত হ'তে পার্ছিনে। তুমি যে মাসহারা পাও আমার তো তাতে কোনো সাহায় হবে না। অনেক দিন হ'তে নেবৈ নেবে ক'রেও আমাকে পোষাপুত্র নিচ্চেন না—বোধ হয় ওঁদের মনে মনে সন্তানলাভের আশা এখনো আছে।

বিধু। (হতাশভাবে) দে আশা সফল হয় বা সতীশ! সতীশ। আঁয়া! বল কি মা! বিধু। লক্ষণ দেখে তো তাই বোধ হয় সতীশ। লক্ষণ অমন অনেক সময় ভূবও তো হয়!

বিধু। না ভূল নয় সতীশ, এবার তোর ভাই হবে !

সতীশ। কি যে ব'লো মা, তার ঠিক নেই—ভাই হবেই কে বল্লে! বোন্ হ'তে পারে না বৃঝি!

বিধা। দিদির চেহারা যে একম হ'য়ে গেছে নিশ্চর তাঁর মেরে হবে না, ছেলেই হবে। তা ছাড়া ছেলেই হোক্ আমাদের পক্ষে সমানই!

সতীপ। এত বন্ধসের প্রথম ছেলে, ইতিমধ্যে অনেক বিদ্ন ঘটতে পারে! বিধু। সতীশ ভূই চাক্রির চেষ্ঠা ক'বৃ!

সতীপ। অসম্ভব! পাস ক'র্তে পারিনি। তা ছাড়া চাক্রি ক'র্বার অভ্যাস আমার একেবারে গেছে। কিন্তু ঘাই ব'লো মা, এ ভারি অভ্যার! আমি তো এতোদিনে বাবার সম্পত্তি পেতেম, তা'র থেকে বঞ্চিত হ'লেম, তার পরে যদি আবার—

বিধু। অভায় নয় তো কি সতীশ! এদিকে তোকে ঘরে এনেছেন, ওদিকে আবার ডাব্ডার ডাকিয়ে ওর্ধও থাওয়া চ'লে। নিজের বোনপোর সঙ্গে এ কি রকম বাবহার! শেষকালে দয়াল ডাব্ডারের ওব্ধ তো থেটে গেলো! অস্থির হোস্নে সতীশ! একমনে ভগবান্কে ডাক্—তাঁর কাছে কোনো ডাব্ডারই লাগে না। তিনি যদি—

সতীশ। আহা তিনি যদি এখনো—! এখনো সময় আছে! মা এঁদের
প্রতি আমার ক্বতজ্ঞ থাকা উচিত, কিন্তু যে রকম অন্তার হ'লো সে ভাব রক্ষা
করা শক্ত হ'রে উঠেছে! ঈশরের কাছে এঁদের একটা ছর্ঘটনা না প্রার্থনা
ক'রে থাক্তে পার্চিনে—তিনি দয়া ক'রে যেন—

বিধু। আহা তাই হোক, নইলে তোর উপায় কি হবে সতীল, আমি তাই ভাবি। হে ভগবান্ তুমি ফেন—

সভীশ। এ যদি না হয় তবে ঈশরতে আমি আর মান্বোনা! কাগজে নাস্তিকতা প্রচার ক'র্বো!

বিধু। আরে চুপ্ চুপ্, এখন অমন কথা মুথে আন্তেনেই! তিনি দরাময়, তাঁর দয়। হ'লে কি না ব'ট্তে পারে। সভীশ, তুই আবদ এতো/ ফিট্ফাট্ সাজ ক'রে কোথায় চ'লেছিস্ গৃউচু কলার প'রে মাথা ৫ আমকাশে গিয়ে ঠেকুলো় ঘাড় হেঁটু ক'রবি কি ক'রে ?

সতীপ। এম্নি ক'রে কলারের জোরে বতোদিন মাথা তুলে চ'লতে পার্চি'ল্বো, তার পরে ঘাড় হেঁট্ ক'র্বার দিন যথন আস্বে তথন এগুলো ফেটে দিলেই চ'ল্বে। বিশেষ কাজ আছে মা, চ'লেম, কথাবার্ত্তা পরে হবে।

(প্রস্থান

বিধু। কান্ধ কোথায় আছে তা জানি! মাগো, ছেলের আর তর্সানা! এ বিবাহটা ঘ'ট্বেই! আনি জানি আমার সতীশের অদৃষ্ট থারাপ নয় প্রথমে বিদ্ন যতোই ঘটুক্ শেষকালটায় ওর্ভালো হয়ই এ আমি বরাবর দেথে আস্চি! না হবেই বা কেন! আমি তো জ্ঞাতসারে কোনো পাপ করিনি—
আমি তো সতী দ্বী ছিলাম, সেইজন্তে আমার থুব বিশ্বাস হ'চেচ দিদির এবারে—!

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্তৃমারী। সতীশ! সতীশ। কি মাসিমা!

স্থকুমারী। কাল যে তোমাকে থোকার কাপড় কিনে স্থান্বার জন্ম এতে ক'রে ৰ'ল্লেম স্থাপমান বোধ হ'লো বৃঝি!

সতীশ। অপমান কিলের মাসিমা! কাল ভাতুড়ি সাহেবের ওথানে আমা: নিমন্ত্রণ ছিলো তাই——

স্থকুমারী। ভাছড়ি সাহেবের ওধানে ভোমার এতো ঘন ধন যাতায়াতে দরকার কি তা তো ভেবে পাইনে। তা'রা সাহেব মান্ত্র তোমার মতে অবস্থার লোকের কি তাদের সঙ্গে বরুত্ব করা সাজে ? আমি তো গুন্লে তোমাকে তা'রা আজকাল পোছে না, তবু বুঝি ঐ রঙীন টাইরের উপটেরির প'রে বিলাতি কার্ত্তিক সেজে তাদের ওধানে আনাগোনা ক'র্তেইহবে! তোমার কি একটুও সন্মানবোধ নেই! তাই যদি পাক্বে তবে কিলাজকর্মের কোনো চেটা না ক'রে এথানে এমন ক'রে প'ড়ে পাক্তে তার উপরে আবার একটা কাজ ক'রতে ব'ল্লে মনে মনে রাগ করা হয়, পাতে

ওঁকে কেউ বাড়ির সরকার মনে ক'রে ভূল করে! কিন্তু সরকারও তো ভালো—সে থেটে উপার্জন ক'রে থান্ব!

সতীশ। মাসিমা আমিও হয় তো পার্তেম, কিন্তু তুমিই তো---

স্কুমারী। তাই বটে! জানি, শেষকালে আমারি দোষ হবে! এখন বুঝ্চি তোমার বাপ তোমাকে ঠিক চিন্তেন! আমি আরো ছেলেমামুষ ব'লে দয়া ক'রে তোমাকে ঘরে স্থান দিলেম. জেলে থেকে বাচালেম, শেষকালে আমারি যতো দোষ হ'লো। একেই ব'লে কৃতজ্ঞতা! আছে৷ আমারই না হয় দোষ হ'লো, তবু বে ক'দিন এখানে আমাদের অল্ল খাচ্চো দরকার মতো ছটো কাজই না হয় ক'রে দিলে। এমন কি কেউ ক'বে না! এতে কি অত্যন্ত অপমান বোধ হয়!

সতীশ। কিছুনা, কিছুনা, কি ক'ব্তে হবে ব'লো, আমি এখনি ক'র্চি।
স্কুমারী। থোকার জন্ত সাড়ে সাত গজ রেন্বো দিন্ চাই—আর
একটা সেলার স্ট্—(সতীশের প্রস্থানোগ্রম) শোনো শোনো ওর মাপ্টা নিয়ে
যেয়ো, জুতো চাই! (সতাশ প্রস্থানোগ্রম) অতো বাস্ত হ'চেচা কেন—সবস্থালা
ভালো ক'রে শুনেই বাপ্ত! আজও ব্রি ভাছড়ি সাহেবের কটি বিশ্বিট থেতে
বাবার জন্ত প্রাণ ছট্কট্ ক'র্চে! খোকার জন্ত ট্র-ছাট্ এনো—আর তার
কমালও এক ডজন চাই! (সতীশের প্রস্থান! তাহাকে প্ররায় ডাকিয়া)
শোনো সতীশ, আর একটা কথা আছে! ভন্লাম তোমার মেসোর কাছ হ'তে
তুমি নৃতন স্কট্ কেন্বার জন্ত আমাকে না ব'লে টাকা চেমে নিয়েচো। যথন
নিজের সামর্থা হবে তথন যতো খুসি সাহেবিয়ানা ক'রো, কিন্তু পরের পরসায়
ভাছড়ি সাহেবদের তাক্ লাগিয়ে দেবাব জন্ত মেসোকে ফতুর ক'রে দিয়ো না!
সে টাকাটা আমাকে কেরত দিয়ো! আ্জকাল আমানের বড়ো টানাটানির
সম্মান!

সতীশ। আচ্ছা এনে দিচিচ।

স্থকুমারী। এখন তুমি লোকানে যাও, সেই টাকা দিয়ে কিনে বাকিটা কেরত দিয়ো। একটা হিদাব রাগতে ভূলো না যেন (সতীশের প্রস্থানোভ্যম) শোনো সতীশ—এই ক'টা জিনিষ কিন্তে আবার যেন আড়াই টাকা গাড়িভাড়া লাগিয়ে ব'লো না! এজন্তে তোমাকে কিছু আন্তে ব'ল্তে ভর করে! হ'পা হেঁটে চ'লতে হ'লেই অম্নি তোমার মাধার মাধার ভাবনা প'ড়ে—পুরুষ মামুব এতো বাবু হ'লে তো চ'লে না! তোমার বাবা রোজ সকালে নিজে হেঁটে গিরে নতুন বাজার হ'তে মাছ কিনে আন্তেন—মনে আছে তো ? মুটেকেও তিনি এক পরসা দেন নাই!

সতীশ। তোমার উপদেশ মনে থাক্বে—আমিও দে'বো না! আজ হ'তে তোমার এথানে মুটে ভাড়া বেহারার মাইনে যতো অল্প লাগে সেদিকে আমার সর্বাদাই দৃষ্টি থাক্বে!

### ত্রয়োদশ পরিচেছদ

হরেন। দাদা, তুমি অনেকক্ষণ ধ'রে ও কি লিখ্চো, কা'কে লিখ্চো বলোনা।

সতীশ। যা, যা, তোর সে থবরে কাজ কি, তুই খেলা ক'র্গে যা !

হরেন। দেখি না কি লিখ্চো—আমি আজকাল প'ডুতে পারি!

সতীশ। হরেন, তুই আমাকে বিরক্ত করিস্নে ব'ল্চি—যা তুই !

হরেন। ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা, সয়ে আকার সা, ভালবাসা। দাদা কি ভালবাসার কথা লিখ্চো ব'লো না! ভূমিও কাঁচা পেয়ারা ভালোবাসো বৃঝি! আমিও বাসি!

সতীশ। আ: হরেন, অত চেঁচাস্নে, ভালোবাসার কথা আমি লিখিনি।

হরেন। আঁগ! মিথ্যা কথা ব'ল্চো! আমি যে প'ড়লেম ভয়ে আকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার সয়ে আকার ভালবাসা। আছে। মাকে ভাকি তাঁকে দেখাও!

সভীশ ৷ না, না, মাকে ভাক্তে হবে না! লক্ষ্মীট, ভূই একটু খেলা ক'র্ভে যা, আমি এইটে শেষ করি!

হরেন। এটা কি দাদা! এযে কুলের তোড়া। আমি নেবো!

স্তীশ। ওতে হাত দিস্নে, হাত দিস্নে ছিঁছে ফেল্বি!

হরেন। না আমি ছিঁড়ে ফেল্বোনা, আমাকে দাও না!

সতীশ। খোকা কাল তোকে অনেক তোড়া এনে দেবো, এটা পাক্!

श्द्रन । नाना, वहां दिन, श्रामि वहेटहें स्नद्रा !

সতীশ। না, এ আর একজনের জিনিষ, আমি তোকে দিতে পার্বো না।

হরেন। আঁা, মিথ্যে কথা! আমি তোমাকে লঞ্জুস্ আন্তে ব'লেছিলেম তুমি সেই টাকান্ন ভোড়া এনেতো--তাই বই কি, আরেকজনের জিনিষ বই কি!

দতীশ। হরেন, লক্ষা ভাই, তুই একটুথানি চুণ্ কর, চিঠিথানা শেষ ক'রে ফেলি! কাল ভোকে আমি অনেক লক্ষ্মুস কিনে এনে দে'বো!

হরেন। আছা তুমি কি লিখ চো আমাকে দেখাও!

সতীশ। আচ্ছা দেখাবো, আগে লেখাটা শেষ করি!

হরেন। তবে আমিও লিথি! (শ্লেট লইয়া চীৎকারস্বরে) ভরে আমকার ভা, ল, ভাল, বয়ে আকার বা সয়ে আকার সা ভালবাসা।

সতীশ। চুপ্ চুপ্, অর্তো চীৎকার করিসনে !——
আঃ, ধাম্ থাম্।

্ হরেন। তবে আমাকে তোড়াটা দাও!

সতীশ। আছোনে, কিন্তু থবরদার ছিঁজিস্নে।—ও কি কর্লি! যা বারণ ক'র্লেম তাই! ফুলটা ছিঁজে ফেলি! এমন বদ্ছেলেও তো দেখিনি! (তোজা কাড়িয়া লইয়া চপেটাবাত করিয়া) লক্ষ্মীছাজা কোথাকার! যা, এথান থেকে যা ব'ল্চি! যা!

( হরেনের চীৎকারস্বরে ক্রন্সন, সতীশের সবেগে প্রস্থান,

### विश्वमुथीत वाख शहेक श्राटन )।

বিধু। সতীশ বুঝি হরেনকে কাঁদিয়েচে, দিদি টের পেলে সর্মনাশ হবে! হরেন, বাপ আমার কাঁদিসনে, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

रुद्रतन। ( मद्रांपरन ) पांपा व्यागारक स्परंतरह !

বিধু। আছে। আছে। চুপ্কর, চুপ্কর! আমি দাদাকে থুব ক'রে মার্বো এখন!

হরেন ৷ দাদা ফুলের তোড়া কেড়ে নিয়ে গেলো !

বিধু। আছে। সে আমি তার কাছ থেকে নিয়ে আস্চি! ( হরেনের

জন্দন) এমন ছিঁচ কাছনে ছেলেও তো আমি কখনো দেখিনি। দিদি আদর
দিয়ে ছেলেটির মাথা থাচেন। যথন ঘেট চায় তথনি সেটি তাকে দিতে হবে।
দেখোনা, একবারে নবাব-পুত্র! ছি ছি নিজের ছেলেকে কি এমন ক'রেই
মাটি ক'রতে হয়! (সতর্জনে) থোকা, চুপ্কর ব'ল্টি! ঐ হাম্দোব্ডো
আস্চে!

### ( স্কুমারীর প্রবেশ )

স্থকুমারী। বিধু, ও কি ও! আমার ছেলেকে কি এমনি ক'রেই ভূতের ভয় দেখাতে হয়! আমি চাকরবাকরদের বারণ ক'রে দিয়েচি কেউ ওর কাছে ভূতের কথা ব'ল্তে দাহদ করে না!—মার তুমি বৃদ্ধি মাদি হ'য়ে ওর এই উপকার ক'রতে ব'দেচো! কেন বিধু, আমার বাছা তোমার কি অপরাধ ক'রেচে! ওকে তুমি ছটি চক্ষে দেখ্তে পারো না, তা আমি বেশ বৃদ্ধেচি! আমি বরাশ্ব তোমার ছেলেকে পেটের ছেলের মতো মাহ্য ক'র্লেম আর তুমি বৃদ্ধি আজ তারই শোধ নিতে এদেচো।

বিধু। (সরোদনে) দিদি এমন কথা ব'লো না! আমার কাছে আমার সতীশ আর তোমার হরেনের প্রভেদ কি আছে?

श्रतन। मा, भाषा आमारक स्मरत्रह !

বিশ্ব। ছি ছি থোকা, মিথ্যা ব'ল্ডে নেই। দাদা তোর এখানে ছিলোই না তা মার্বে কি ক'রে।

হরেন। বাং—দাদা বে এইথানে ব'দে চিঠি লিথ্ছিলো—তাজে ছিল ভরে আকার ভা, ধা, ভাল, বয়ে আকার সমে আকার, ভালবাসা! ্, তুমি আমার জন্মে দাদাকে লঞ্জুদ্ আন্তে ব'লেছিলে, দাদা সেই টাকার ফুলের ভোড়া কিনে এনেছে ত্তিই আমি একটু হাত দিয়েছিলেম ব'লেই অম্নি আমাকে মেরেচে।

স্কুমারী। তোমরা মায়ে পোয়ে মিলে আমার ছেলের সঙ্গে লেগেচো বুঝি।

ওকে তোমানের সহা হ'চে না। ও গেলেই তোমবা বাঁচো। আমি তাই বলি

থোকা রোজ ভাক্তার ক'ব্রাজের বোতল বোঁতল ওবুধ গিল্চে তবু দিন দিন

এমন রোগা হ'চে কেন! ব্যাপারখানা আজ বোঝা গেলো।

# চতুর্দিশ পরিচেছদ

সতীশ। আমি তোমার কাছে বিদার নিতে এসেছি নেলি!

निनी। किता, कांश्रीय गांव।

সতীশ। জাহারমে।

নলিনী। সে জাগায় যাবার জস্তু কি বিদায় নেবার দরকার হয় ? যে লোক সন্ধান জানে সে তো ঘরে ব'সেই সেখানে তেতে পারে। আজ তোমার মেজাজটা এমন কেন ? কলারটা বুঝি ঠিক হালফেশানের হয়নি!

সতীশ। তুমি কি মনে করে। আমি কেবল কলারের কথাই দিন-রাত্রি তিক্তাকরি।

নলিনী। তাইতো মনে হয় ! দেইজগুই তো হঠাৎ তোমাকে অত্যস্ত চিন্তানীলের মতো দেখায় !

সতীশ। ঠাট্টা ক'রো না নেলি, তুমি যদি আজ আমার হৃদয়**টা দে**ণ্তে ` পেতে—

নলিনী। তা হ'লে ভুমুরের ফুল এবং সাঁপের পাঁচ পাও দেখতে পেতাম!

সতীশ। আবার ঠাটা। তুমি বড়োনিষ্ঠুর! সতাই ব'ল্চি নেলি আজ বিদায় নিতে এসেচি।

निनी। पाकान याउ रत ?

সতীশ। মিনতি ক'র্চি নেলি ঠাট্টা ক'রে আমাকে দগ্ধ ক'রে। না। আছ আমি চির্দিনের মতো বিদায় নেৰে।!

নলিনী। কেন, হঠাৎ সেজন্ত তোমার এতো বেশি আগ্রহ কেন ?

সতীশ। সতা কথা বলি, আমি বে কতো দরিজ তা তুমি জানো না!

নলিনী। দেজতা তোমার ভয় কিদের! আমি তো তোমার কাছে টাক। ধার চাইনি!

সতীশ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হ'য়েছিলো—

निनी। ठाइ शानात ? विवाह ना श'राउइ क्रक्ला।

সভীশ ৷ আমার অবস্থা জান্তে পেরে মিষ্টার ভাত্তি আমাদের সম্বন্ধ ভেকে দিলেন !

নগিনী! অম্নি সেই অপমানেই কি নিরুদ্ধেশ হ'লে থেতে হবে! এতো বড়ো অভিমানী লোকের কারে। সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাধা শোভা পার না। সাধে আমি তোমার মুথে ভালোবাসার কথা শুনলেই ঠাটা ক'রে উড়িয়ে দি!

সতীল। নেলি, তবে কি এখনো আমাকে আশা রাথ্তে বলো!

নলিনী। দোহাই সতীশ, অমন নভেলি ছাঁদে কথা বানিয়ে ব'লো না, আমার হাসি পার। আমি তোমাকে আশা রাথ্তে ব'ল্বো কেন ? আশা যে রাথে সে নিজের গরজেই রাথে, লোকের পরামশ শুনে রাথে না।

সতীশ। সে তো ঠিক কথা। আমি জান্তে চাই ভূমি দারিদ্রাকে ঘুণা ক'রোকি না।

নশিনী। থুব ক রি, যদি সে দারিদ্রা মিথ্যার ধারা নিজেকে চাক্তে চেষ্টা করে!

সতীশ। নেলি, তুমি কি কথনো তোমার চিরকালের অভ্যন্ত আরাম ছেড়ে গরীবের ঘরের লক্ষী হ'তে পারবে ?

নিলনী। নভেলে যে রকম ব্যারামের কথা পড়া যায়, সেটা তেমন ক'রে চেপে ধ'রলে আরাম আপনি বরছাড়া হয়।

ষতীশ। সে ব্যারামের কোনো লক্ষণ কি তোমার—

নিন্নী। সতীশ তুমি কথনো কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হ'তে পার্লে না! স্বয়ং নন্দী সাহেবও বোধ হয় অমন শ্রশ্ন তুল্তেন না। তোমাদের একচুলও প্রশ্নম দেওয়া চলে না।

সতীশ। তোমাকে আমি আজও চিন্তে পার্লেম না নেলি!

নলিনী। চিন্বে কেমন ক'রে ? আমি তো তোমার হাল কেশানের টাই নই কলার নই—দিন রাত যা নিয়ে ভাবো তাই তুমি চেনো।

সতীশ। আমি হাত জোড়ক'রে ব'ল্চি নেলি ভূমি আজ আমাকে এমন কথাব'লোনা! আমি যে কি নিয়ে ভাবি তা ভূমি নিশ্চয় জানো—

নলিনী। তোমার সহকে আমার অন্তর্গ হি বে এতো প্রথর তাহা এতোটা নিঃসংশবে হির ক'রো না। ঐ বাবা আস্চেন। আমাকে এথানে দেখ্লে তিনি অনর্থক বিরক্ত হবেন আমি যাই! (প্রস্থান) সতীশ। মিষ্টার ভাছড়ি, আমি বিদায় নিতে এসেচি।

ভাছডি। আছা তবে আৰু—

সতীশ। যাবার আগে একটা কথা আছে।

ভাছড়ি। কিন্তু সময় তো নেই আমি এখন বেড়াতে বের হবো!

সতীশ। কিছুক্ষণের জন্ম কি সঙ্গে যেতে পারি ?

ভাছড়ি। তুমি যে পারো তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি পার্বো না। সম্প্রতি আমি সঙ্গীর অভাবে ততো অধিক ব্যাকুণ হ'য়ে পড়িনি।

### পঞ্চদশ পরিচেছদ

শশধর। আমাকি বলো! তুমি কি পাগল হ'লেচোনাকি ।
অকুমারী। আমি পাগণ, না, তুমি চোণে দেখতে পাও না।

শশধর। কোনোটাই আশ্চর্য্য নয়, ছটোই সম্ভবঃ কিন্তু-

স্ক্ষারী। আমাদের হরেনের জন্ম হ'তেই দেখোনি, ও'দের মুথ কেমন: হ'বে গেছে। সভীশের ভাবখানা দেখে বুঝুতে পারো না।

শশধর। আমার অতো ভাব বৃষ্বার কমতা নেই সে-তো তৃমি জানোই ! মন জিনিষটাকে অদৃগু পদার্থ ব'লেই শিশুকাল হ'তে আমার কেমন একটা সংস্কার বন্ধুল হ'য়ে গেছে ! ঘটনা দেখ্লে তবু কতকটা বৃষ্তে পারি।

সুকুমারী। সতীশ যথনই আড়ালে পার তোমার ছেলেকে মারে, স্থাবার বিধুও তার পিছনে পিছনে এসে থোকাকে জুজুর ভয় দেখার।

শশধর। ঐ দেখে তোমর) <u>ছোটো কথাকে বড়ো ক'রে তোলো।</u> যদিই বা সতীশ থোকাকে কংনো—

স্কুমারী। সে তুমি সহু ক'র্তে পারো আমি পার্বো না—ছেলেকে তো তোমার গর্ভে ধ'রতে হয়নি!

শশধর। সে কথা আমি অস্বীকার ক'র্তে পার্বোনা। এখন তোমার অভিপ্রায় কি ভনি!

সুকুমারী। শিক্ষা সম্বন্ধে ভূমিতো বড়ো বড়ো কথা বলো, একবার ভূমি ভেবে দেখো না আমরা হরেনকে বে ভাবে শিক্ষা দিতে চাই, তার মাসি তাকে অন্তরূপ শেখায়—সভীশের দৃষ্টাস্কটিই বা তার পক্ষে কিরূপ সেটাও তো ভেবে দেখতে হয়।

শশধর। তুমি যথন অতোবেশি ক'রে ভাব্চো তথন তার উপরে আমার আর ভাব্বার দরকার কি আছে। এখন কর্ত্তব্য কি বলো?

স্কুমারী। আমি বলি সতীশকে তুমি বলো, তার মার কাছে থেকে সে এখন কাজ কর্মের চেষ্টা দেখুক্। পুরুষমান্ত্য পরের প্রসায় বাব্গিরি করে সে কি ভালো দেখুতে হয়!

শশধর। ওর মা যে টাকা পায় তাতে সতীশের চ'ল্বে কি ক'রে ?

স্থকুমারী। কেন, ওদের বাড়িভাড়া লাগে না, মাদে পঁচাত্তর টাক কম কি !

শশধর। সতীশের যেরপ চাল দাঁড়িয়েচে, পঁচাত্তর টাকা তো সে চুক্লটের ডগাতেই ফ্<sup>\*</sup>কে দিবে ! মার গহনাগাঁঠী ছিলো দে তো অনেক দিন হ'লো গেছে, এখন হবিষ্যার বাধা দিয়ে তো দেনা শোধ হবে না।

স্থ্যারী। যার সামর্থ্য কম তার অতো লখা চালেই বা দরকার কি ?
শশধর। মন্মথ সেই কথাই ব'ল্ডো। আমরাই তো সতীশকে অভারপ
বুঝিয়েছিলেম। এখন ও'কে দোষ দিই কি ক'রে ?

স্থুকুমারী। না—দোষ কি ওর হ'তে পারে ! সব দোষ আমারি ! তুমি তো আর কারো কোনো নোষ ধ্রুষ তে পাও না—কেবল আমার বেলাতেই তোমার দর্শনশক্তি বেডে যায়।

শশধর। ওগো রাগ করো কেন—আমিও তো দোষী।

স্কুমারী। তা হ'তে পারে। তোমার কথা তুমি জানো। কিন্তু আমি কথনো ওকে এমন কথা বলিনি যে তুমি তোমার মেদোর ঘরে পালের উপর পাদিরে গৌফে তা দাও, আর লম্বা কেদারায় ব'দে ব'দে আমার বাছার উপর বিষদৃষ্টি দিতে থাকো।

শশধর। না, ঠিক্ ঐ কথাগুলো তুমি তাকে মাধার দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে নাওনি—অতএব তোমাকে দোষ দিতে পারিনে! এখন কি ক'র্তে হ'বে বলোঃ

স্কুমারী। সে তুমি যা ভালো বোধ করো তাই ক'রো। কিন্তু আমি ব'ল্চি সতীশ যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকুবে, আমি থোকাকে কোনোমতে বাইরে যেতে দিতে পার্বো না। ডাক্তার খোকাকে হাওয়া খাওয়াতে বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছ—কিন্তু হাওয়া খেতে গিয়েও কখন এক্লা সতীশের নজরে প'ড়বে, সে কথা মনে ক'রলে আমার মন দ্বির খাকে না। ও তো আমারই আপন বোনের ছেলে, কিন্তু আমি ওকে এক মুহুর্তের জন্মও বিশাস করিনে— এ আমি তোমাকে স্পষ্টই ব'ল্লেম।

#### সতীশের প্রবেশ।

সভীশ। কাকে বিশাস কর না মাসীমা। আমাকে ? আমি তোমার পোকাকে স্থোগ পেলে গলা টপে মার্বো এই তোমার ভর ? যদি মারি, তবে ত্মি তোমার বোনের ছেলের যে অনিষ্ঠ ক'রেচো তার চেয়ে ওর কি বেশি অনিষ্ঠ করা হবে ? কে আমাকে ছেলেবেলা হ'তে নবাবের মতো সৌধীন ক'রে তুলেচে এবং আজ ভিক্তকর মতো পথে বের কল্লে ? কে আমাকে পিতার শাসন হ'তে কেড়ে এনে বিশের লাঞ্নার মধ্যে টেনে আন্বে ? কে আমাকে পিতার শাসন হ'তে

স্থ্যনারী। ওগো ওন্চো? তোমার সাম্নে আমাকে এম্নি ক'রে অপমান করে? নিজের মুখে ব'ল্লে কিনা থোকাকে গলা টিপে মার্বে? ওমা, কি হবে গো। আমি কাল্যাপকে নিজের হাতে হধকলা দিয়ে পুষেছি!

সতীশ । ছধকলা আমারও ঘরে ছিলো— দে ছধকলায় আমার রক্ত বিষ হ'য়ে উঠতো না— তা-হ'তে চিরকালের মতো বঞ্চিত ক'রে তুমি যে ছধকলা আমাকে থাইয়েচো, তাতে আমার বিষ জমে উঠে চে! সতা কথাই ব'ল্চো, এখন আমাকে ভয় করাই চাই—এখন আমি দংশন ক'রতে পারি।

### বিধুমুখীর প্রবেশ।

বিধু। কি সতীশ কি হ'য়েচে, তোকে দেখে যে ভর হয়। অমন ক'রে তাকিয়ে আছিদ্ কেন ? আমাকে চিন্তে পার্চিদ্ নে ? আমি তোর মা সতীশ।

সতীশ। মা তোমাকে মা ব'ল্বো কোন্মুথে ? মা হ'য়ে কেন তুমি আমার পিতার শাসন হ'তে আমাকে বঞ্চিত ক'র্লে ? কেন তুমি আমাকে জেল হ'তে কিরিয়ে আন্লে ? সে কি মাসির বর হ'তে ভন্নানক ? তোমরা ঈশ্রকে মা কলে ভাকো, তিনি বদি তোমাদের মতো মা হন তবে তাঁর আদর চাইনে, তিনি বেন আমাকে নরকে দেন!

শশধর। আ: সভীশ ় চলো চলো—কি ব'ক্চে: থামো ! এসো বাইরে আমার ঘরে এসো !

### ষোড়শ পরিচেছদ

শশধর। সতীশ একটু ঠাওা হও ! তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্তায় হ'রেচে সে কি আমি জানিনে ? তোমার মাসি রাগের মুথে কি ব'লেচেন, সে কি অমন ক'রে মনে নিতে আছে ? দেখো, গোড়ায় যা ভূল হ'রেচে তা এখন যুতোটা সন্তব প্রতিকার করা যাবে, ভূমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সভীশ। মেসোমশার, প্রতিকারের আর কোনো সন্তাবনা নেই। মাসি-মার সঙ্গে আমার বেরপে মপ্পর্ক দাঁড়িরেচে তাতে তোমার ঘরের আর আমার গলা দিয়ে আর গ'ল্বে না। এতোদিন তোমাদের যা থরচ করিয়েচি তা যদি শেষ কড়িটি পর্যান্ত শোধ ক'রে না দিতে পারি, তবে আমার ম'রেও শান্তি নাই। প্রতিকার যদি কিছু থাকে তো দে আমার হাতে, তুমি কি প্রতিকার ক'রবে ৪

শশধর। না, শোনো সতীশ—একটু স্থির হও! তোমার যা কর্ত্তব্য সে তুমি পুরে ভেবো—তোমার সম্বন্ধে আমরা যে অক্সায় ক'রেচি তার প্রায়নিচত্ত তো আমাকেই ক'র্তে হ'বে। দেখো, আমার বিষয়ের এক অংশ আমি তোমাকে লিখে দেবো— সেটাকে তুমি দান মনে ক'রো না, সে তোমার প্রাপ্য। আমি সমস্ত ঠিক ক'রে রেখেচি—প্রত্ শুক্রবারে রেজেষ্ট্রী ক'রে প্রেন্।

সতীশ। (শশধরের পায়ের ধ্লা লইয়া) মেসোমশায়, কি জার ব'ল্বো— তোমার এই স্নেহে—়

শশধর। আছে। থাক্ থাক্! ও-সব স্নেহ-ছে, হ আমি কিছু বুঝিনে, রসক্স আমার কিছুই নেই—যা কর্ত্তব্য তা কোনো রক্মে পালন কর্ত্তেই হ'বে এই বুঝি। সাড়ে আট্টা বাজ্লো, তুমি আজ কে' স্থিয়ন বাবে ব'লেছিলে বাও! সতীল, একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। দানপত্রথানা আমি মিটার ভাছড়িকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়েচি। ভাবে বোধ হ'লো তিনি এই ব্যাপারে

অত্যন্ত সন্তট হ'লেন—তোমার প্রান্তি, যে টান নেই এমন তো দেখা গেল না। এমন কি, আমি চ'লে আস্বার সময় তিনি আমাকে ব'লেন, সতীশ আজকাল আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রতে আসে না কেন গ

( সতীশের প্রস্থান )

ওরে রামচরণ, তোর মা ঠাকুরাণীকে একবার ডেকে দে তো 🖟

### স্থ কুমারীর প্রবেশ।

स्क्रात्री। कि श्रित क'न्ला ?

শশধর। একটা চমৎকার প্লান ঠাউরেচি।

স্ক্রমারী। তোমার প্ল্যান যতো চমৎকার হ'বে সে আমি জানি। থাছো'ক সতীশকে এ বাড়ি হ'তে বিদায় ক'রেচে। তো ?

শশধর। তাই যদি না ক'ব্বো তবে আর প্ল্যান কিসের ? আমি ঠিক ক'রেচি সতীশকে আমাদের তরফ মাণিকপুর লিথে প'ড়ে দেবো—তা হ'লেই সে স্বচ্ছেন্দে নিজের ধরচ নিজে চালিয়ে আলাদ। হ'লে থাক্তে পাব্বে। তোমাকে আর বিরক্ত ক'ব্বে না।

স্কুমারী। আহা কি স্থান প্লানই ঠাউরেচো। সৌন্ধ্যে আমি একেবারে মুগ্ন! না, না, তুমি অমন পাগ্লামি ক'র্তে পার্বে না, আমি ক'লে দিলেম।

শশ্বর। দেখো, এক সময়ে তে। ওকেই সমস্ত সম্পত্তি দেবার কথা ছিলো।

স্থকুমারী। তথন তো আমার হরেন জন্মারনি। তা ছাড়া তুমি কি ভাবো তোমার আর ছেলেপুলে হ'বে না।

- শশধর। সুকু, ভেবে দেখো আমাদের অভার হ'ছে। মনেই কর না কেন তোমার ছই ছেলে।
- ্ স্কুমারী। সে আমি অতশত বুঝিনে—তুমি যদি এমন কাজ করে। তবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্বো—এই আমি ব'লে গেলেম।

( সুকুমারীর প্রস্থান)

সতী**শের প্রবেশ।** 

শশধর। কি সতীশ, থিয়েটারে গেলে না ?

সতীশ। না মেসোমশার, আজ আর থিরেটার না। এই দেখো দীর্ঘকাল পরে মিষ্টার ভাছড়ির কাছ হ'তে আমি নিমন্ত্রণ পেরেচি! তোমার দানপত্তের ফল দেখো! সংসারের উপর আমার ধিকার জ'লে গেছে মেসোমশার! আমি তোমার সে তালুক নেবো না!

শশধর। কেন সতীশ গ

সতীশ। আমি ছন্মবেশে পৃথিবীর কোনো স্থওভোগ ক'র্বো না। আমার যদি নিজের কোনো মৃল্য থাকে, তবে সেই মূল্য দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই ভোগ ক'র্বো, তার চেয়ে এক কানা কড়িও আমি বেশি চাই না, তা ছাড়া তুমি যে আমাকে তোমার সম্পত্তির অংশ দিতে চাও, মাসিমার সম্পতি নিয়েচো তো!

শশধর। না, দে তিনি—অর্থাৎ দে একরকম ক'রে হ'বে। হঠাৎ তিনি রাজি না হ'তে পারেন, কিন্তু—

সতীশ। তুমি তাঁকে ব'লেচো?

শশধর। হাঁ, ব'লেচি বইকি ! বিলক্ষণ । তাঁকে না ব'লেই কি আর—

সতীশ। তিনি রাজি হয়েছেন।

শশধর। তাকে ঠিক রাজি বলা যায় না বটে, কিন্তু ভালো ক'রে বৃঝিয়ে—

সতীশ। র্থা চেষ্টা মেঁসোমশার। তাঁর নারাজিতে তোমার সপ্পত্তি আমি
নিতে চাইনে। তুমি তাঁকে ব'লো আজ পর্যাস্ত তিনি আমাকে বে অর
ধাইরেচেন তা উদগার না ক'রে আমি বাঁচ্বোনা। তাঁর সমত ঋণ স্থলগুদ্ধ
শোধ ক'রে তবে আমি হাঁফ ছাড়বো।

শশধর। সে কিছুই দরকার নেই সতীশ—তোমাকে বরঞ ়িছু নগদ টাকা গোপনে—

সতীশ। না মেসোমশার আর ঋণ বাড়াবো না। তোমার কাছে এখন কেবল আমার একটি অমুরোধ আছে। তোমার যে সাহেৰ-বন্ধুর আপিসে আমাকে কাজ দিতে চেয়েছিলে, সেথানে আমার কাজ জ্টিয়ে দিতে হ'বে।

শশধর। পার্বে তো!

সতীশ। এর পরেও যদি না পারি তবে পুনর্কার মাসিমার আর খাওরাই আমার উপযুক্ত শান্তি হ'বে।

# मश्रमम পরিচেছদ '

স্কুমারী। দেখো দেখি, এখন সতীশ কেমন পরিশ্রম ক'রে কাজকর্ম ক'র্চে। দেখো অতবড়ো সাহেব-বাবু আজকাল পুরানো কালো আলপাকার চাপ্কানের উপরে কোঁচানো চাদর ঝুলিয়ে কেমন নিয়মিত আপিসে যায়!

শশধর। বড় সাহেব সতীশের থুব প্রশংসা করেন!

স্থকুমারী। দেখো দেখি, তুমি যদি তোমার জমিদারিটা তাকে দিয়ে ব'স্তে তবে এতদিনে সে টাই-কলার-জুতা-ছড়ি কিনেই সেটা নিলামে চড়িয়ে দিতো। ভাগ্যে আমার পরামর্শ নিম্নেছো, তাইতো সতাশ মান্তবের মতো হ'য়েচে!

শশধর। বিধাতা আমাদের বুদ্ধি দেন নাই কিন্তু স্ত্রী দিয়েচেন আর তোমাদের বুদ্ধি দিয়েচেন, তেম্নি সঙ্গে সঙ্গে নির্বোধ স্বামীগুলাকেও তোমাদের হাতে সমর্পন ক'রেছেন—আমাদেরই জিত।

স্থকুমারী। আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হ'রেচে, ঠাট্টা ক'র্তে হবে না! কিন্তু সতীশের পিছনে এতদিন যে টাকাটা ঢেলেছো সে যদি আৰু থাক্তো তবে—

শশবর। সতীশ তে। ব'লেচে কোনো-একদিন সে সমস্তই শোধ ক'রে দেবে।

স্থকুমারী। রইলো। দে তে। বরাবরই ঐ রকম লম্বা-চৌড়া কথা ব'লে থাকে। তুমি বুঝি সেই ভরদায় পথ চেয়ে ব'লে আছো।

শশধর। এত্দিন তো ভরসা ছিলো, তুমি যদি পরামর্শ দাও তো সেটা বিসর্জন দিই!

সুকুমারী। দিলে তোমার বেশি লোক্দান হ'বে না এই পর্যান্ত ব'লতে পারি! ঐ যে তোমার সতীশ বাবু আস্চেন! চাক্রি হ'য়ে অবধি একদিনও তো আমাদের চৌকাট মাড়ান নি, এম্নি তাঁর ক্তজ্ঞতা। আমি যাই।

#### সতীশের প্রবেশ

্ সতীশ। মাসিমা, পালাতে হ'বে না। এই দেখো আমার হাতে অল্ল শল্প কিছুই নেই—কেবল থানকয়েক নোট আছে! শশধর। ইস্! এ যে এক তোড়া নোট! যদি আপিদের টাক। হয়তো এমন ক'রে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানো ভালো হ'চেচ না সভীশ।

সতীশ। আর সঙ্গে নিয়ে বেড়াবো না। মাসিমার পায়ে বিসর্জ্জন দিলাম।
প্রাণাম হই মাসিমা! বিস্তর অমুগ্রহ ক'রেছিলে—তথন তার হিসাব রাখ্তে
হবে মনেও করিনি স্থতরাং পরিশোধের অঙ্কে কিছু ভূলচুক হ'তে পারে! এই
পনোরো হাজার টাকা গুণে নাও! তোমার খোকার পোলাও পরমারে একটি
তঞ্লকণাও কম না পড়ক্!

শশধর। একি কাণ্ড সতীশ। এতো টাকা কোণায় পেলে।

সতীশ। আমি গুণচট্ আজ ছয়মাস আগাম থরিদ ক'রে রেথেচি— ইতিমধ্যে দর চ'ড়েচে; তাই মুনফা পেয়েচি।

শশধর। সতীশ, এ যে জুয়াথেল।!

সতীশ। থেলা এইথানেই শেষ—আর দরকার হ'বে না।

শশধর। তোমার এ টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমি চাই না!

সতীশ। তোমাকে তো দিই নাই মেসোমশার! এ মাসিমার ঋণশোধ। তোমার ঋণ কোনোকালে শোধ ক'ব্তে পা'ব্বো না!

শশধর। কি স্থকু, এ টাকাগুলো---

স্থকুমারী। প্রণে থাতাঞ্জির হাতে দাও না—ঐথানেই কি ছড়ানো প'ড়ে পাকুবে ?

শশধর। সতীশ, থেয়ে এসেচো তো ?

সতীশ। বাড়ি গিয়ে খাবো:

শশধর। আঁা সেকি কথা। বেলা যে বিন্তর হ'লেচে। আনা এইখানেই থেমে যাও।

সতীশ। আর থাওয়া নয় মেসোমশায়। এক দফা শোধ ক'র্লেম, অন্ন-ঋণ আবার নৃতন ক'রে ফাঁদ্তে পার্বো না!

প্রস্থান।

স্কুমারী। বাপের হাত হ'তে রক্ষা ক'রে এতদিন ওকে থাইলে পরিরে মান্ত্র ক'র্লেম, আজ হাতে হ'পরদা আস্তেই ভাবধানা দেখেচো! **কৃতজ্ঞ**তা এম্নিই বটে! <u>দোর কলি কিনা</u>!

### অফ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সতীশ। বড়ো সাহেব হিসাবের খাতাপত্র কাল দেখুবেন। মনে ক'রেছিলেম ইতিমধ্যে "গানির" টাকাটা নিশ্চর পাওরা যাবে, তহবিল পূরণ ক'রে রাখুবো—কিন্তু বাজার নেমে গেলো। এখন জেল ছাড়া গতি নেই। ছেলেবেলা হ'তে সেধানে যাবারই আয়োজন করা গেছে।

কিন্তু অদৃষ্টকে ফাঁকি দেবো! এই পিন্তলে ছটি গুলি প্রেচি—এই বংপট! নেলি— না না ও নাম নয়, ও নাম নয়—আমি তাহ'লে ম'য়তে পায়্বো না। যদি বা সে আমাকে ভালোবেসে থাকে, সে ভালোবাসা কমি ধ্লিসাৎ ক'রে দিয়ে এসেচি। চিঠিতে আমি তার কাছে সমস্ত কব্ল ক'রে লিখেছি। এখন পৃথিবীতে আমার কপালে যার ভালোবাসা বাকি রইলো সে আমার এই পিন্তল! আমার ছিমের প্রেয়সী, ললাটে তোমার চুম্বন নিয়ে চফ্ মৃদ্বো!

মেসোমশারের এ বাগানটি আমারই তৈরি। যেথানে যতো হল ত গাছ পাওয়া যায় সব সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেম। ভেবেছিলেম এ বাগান একদিন আমারই হ'বে। ভাগ্য কার জন্ম আমাকে দিয়ে এই গাছগুলো রোপণ ক'রে নিচ্ছিলো, তা আমাকে তথন ব'লে নি—তা হোক, এই বিশের ধারে এই বিলাতি ষ্টিফানোটিদ্ লতার ক্ঞে আমার জন্মের হাওয়া-পাওয়া শেষ ক'র্বে।—এথানে হাওয়া থেতে আস্তে আর কেউ সাহস ক'র্বে না!

মেনোমশায়কে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলি নিতে চাই। পৃথিবী হ'তে ঐ ধূনোটুকু নিয়ে যেতে পার্লে আমার মৃত্যু সার্থক হ'তে। কিন্তু এথন সন্ধার সময় তিনি মাসিমার কাছে আছেন—আমার এ অবস্থায় মাসিমার সঙ্গে দেখা ক'র্তে আমি সাহস করিনে। বিশেষত পিস্তল তরা আছে।

ম'র্বার সময় সকলকে ক্ষমা ক'বে শান্তিতে মরার উপদেশ শাল্তে আছে।
কিন্তু আমি ক্ষমা ক'র্তে পার্লেম না। আমার এ ম'র্বার সময় নয়। আমার
অনেক স্থের কল্পনা, ভোগের আশা ছিলো—অল্প করেক বংসরের জীবনে তা
একে একে সমন্তই টুক্রা টুক্রা হ'রে ভেঙেচে। আমার চেয়ে অনেক অযোগ্য
অনেক নির্বোধ লোকের ভাগ্যে অনেক অযাচিত স্থ্য জুটেছে, আমার

চোর, আমি খুনী ৷ এখন আর কাদতে হবে না—যাও বাও আমার সমুখ হ'তে যাও ৷ আমার অসহ বোধ হ'চেচ ৷

শশধর ৷ সতীশ, তুমি আমার কাছেও তো কিছু ঋণী আছো, তাই শোধ ক'রে যাও!

সতীশ। বলো, কেমন ক'রে শোধ ক'র্বো! কি আমি দিতে পারি! কি চাও ভূমি!

শশধর। ঐ পিন্তলটা দাও!

সতীশ। এই দিলাম ! আমি জেলেই যাবো! না গেলে আমার পাপের ঋণশোধ হবে না!

শশধর। পাপের ঝণ শাস্তির ছারা শোধ হয় না সতীশ, কর্ম্মের ছারাই শোধ হয়। তুমি নিশ্চয় জেনো আমি অন্থরোধ ক'লে তোমার বড়ো সাহেব তোমাকে জেলে দেবেন না। এখন হ'তে জীবনকে সার্থক ক'রে বেঁচে থাকো।

সতীশ। মেদোমশার, এখন আমার পক্ষে বাঁচা যে কতো কঠিন ত। তুমি জানো না—মর্বো নিশ্চয় জেনে পায়ের তলা হ'তে আমার শেষ স্থ্যের অবলম্বনটা আমি পদাধাতে ফেলে দিয়ে এসেচি—এখন কি নিয়ে বাঁচ্বো।

শশধর। তবু বাচ্তে হবে, আমার ঋণের এই শোধ—আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পার্বে না!

সতীশু। তবে তাই হ'বে।

শশধর। আমার একটা অনুরোধ শোনো। তোমার মাকে আর মাসীকে অস্তরের সহিত ক্ষমা করো।

সতীশ। তুমি বদি আমাকে ক্ষমা ক'র্তে পারো—তবে এ দংসারে কে এমন থাক্তে পারে বাকে আমি ক্ষমা ক'র্তে না পারি (প্রণাম করিয়া) মা, আশীর্কাদ করো আমি সব যেন সহ্ছ ক'র্তে পারি—আমার সকল দোষগুদ নিয়ে তোমরা আমাকে যেমন গ্রহণ ক'রেচো সংসারকে আমি যেন তেম্নি ক'রে গ্রহণ করি।

বিধু। বাবা, কি আর ব'ল্বো! মা হ'মে আমি তোকে কেবল স্নেছই ক'রেচি তোর কোনো ভালো ক'র্তে পারিনি—ভগবান তোর ভালো করন! দিনির কাছে আমি একবার তোর হ'মে কমা ভিকা ক'রে নিইগে। (প্রস্থান) শশ্ধর। তবে এসো সতীশ, আমার থরে আরু আছার ক'রে যেতে হবে।

#### क्रञ्जला निनोत्र आदन ।

নলিন। সতীশ!

সতীশ। কি নলিনী।

নলিনী। এর মানে কি ? এ চিঠি তুমি আমাকে কেন লিখেচো ?

সতীশ। মানে যেমন বুঝেছিলে সেইটেই ঠিক! আমি তোমাকে প্রতারণা ক'রে চিঠি লিখি নি। তবে আমার ভাগ্যক্রমে সকলি উন্টা হয়। তুমি মনে ক'র্তে পারো ভোমার দয়। উদ্রেক ক'র্বার জস্তুই আমি—কিন্তু মেসোমশায় সাক্ষী আছেন আমি অভিনয় ক'র্ছিলেম না—তবু যদি বিশ্বাস না হয় প্রতিজ্ঞারকা ক'র্বার এখনো সময় আছে।

নগিনী। কি তুমি পাগলের মতো ব'ক্চো? আমি তোমার কী অপরাধ ক'রেছি যে তুমি আমাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে—

সভীশ। যে জন্ত আমি এই সকল ক'রেছি সে তুমি জানো নিশনী— আমি তো একবর্ণও গোপন করিনি তবু কি আমার উপর তোমার শ্রহণ আছে?

নলিনী। শ্রদ্ধা পতীশ, তোমার উপর ঐ জন্মই আমার রাগ ধরে !
শ্রদ্ধা ছি, শ্রদ্ধা তো পৃথিবীতে অনেকেই অনেককে করে ! তুমি যে কাজ
ক'রেছো আমিও তাই ক'রেছি— তোমাতে আমাতে কোনো ভেদ রাখিনি।
এই দেখো আমার গহনাগুলি সব এনোচ—এগুলি এখনো আমার সম্পত্তি
নয়— এগুলি আমার বাপ মায়ের। আমি তাঁহাদিগকে না ব'লে এনেচি,
এর কতো দাম হ'তে পারে আমি কিছুই জানিনে; কিন্তু এ দিয়ে কি তোমার
উদ্ধার হ'বে না ?

্রশ্বধর। উদ্ধার হ'বে, এই গহনাগুলির সঙ্গে আমারো অমূল্য যে ধনটি দিয়েটোতা দিয়েই সভীশের উদ্ধার হ'বে।

নলিনী ৷ এই যে শশধর বাবু, মাপ ক'র্বেন, তাড়াতাড়িতে আপনাকে আমি——

#### 利烈沙陵

শশবর। মা, দে জন্ত লক্ষা কি । দৃষ্টির দোষ কেবল আমাদের মতো বুহোনেরই হং না নাজেনির বং ফে আমাদের মতো প্রবীণ লোক হঠাৎ চোঝে ঠেকে না । সতীল, তোমার আপিদের সাহেব এদেচেন দেখ চি । আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে আদি, ততক্ষণ ভূমি আমার হ'য়ে অতিথিদৎকার করো। মা, এই পিন্তলটা এখন তোমার জিম্বাতেই থাক্তে পারে।

( ১৩০১ – ভাদ্ৰ )

## গুপ্তধন

>

অমাবভার নিশীথ রাত্রি। মৃত্যুঞ্জ তাত্রিক মতে তাহাদের বছকাদের গৃহদেবতা জয়কালীর পূজায় বদিয়াছে। পূজা সমাধা করিয় যথন উঠিল, তথন নিকটস্থ আমবাগান হইতে প্রত্যুধের প্রথম কাক ডাকিল।

মৃত্যুঞ্জয় পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল মন্দিরের ধার রুদ্ধ রহিয়াছে। তথন সে একবার দেবীর চরণতলে মন্তক ঠেকাইয়া তাঁহার আসন সরাইয়া দিল। সেই আসনের নীচে হইতে একটি কাঠাল কাঠের বাক্স বাহির হইল। পৈতার চাবি বাধা ছিল। সেই চাবি লাগাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বাক্সটি থুলিল। খুলিবামাত্রই চমকিয়া উঠিয়া মাথায় করাবাত করিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের অন্সরের বাগান প্রাচীর নিয়া থেবা। সেই বাগানের এক প্রান্তে
বড় বড় গাছের ছায়ার অন্ধকারে এই ছোট মান্তরটি। মন্দিরে জয়কালীর মূর্ত্তি
ছাড়া আর কিছুই নাই; তাহার প্রবেশছার একটিমাতা। মৃত্যুঞ্জয় বাল্পটি
লইয়া অনেক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল। মৃত্যুঞ্জয় বাল্পটি থূলিবার পূর্বের তাহা
বন্ধই ছিল—কেহ তাহা তাকে নাই। মৃত্যুঞ্জয় দশবার করিয়া প্রতিমার
চারিদিকে স্বরিয়া হাত ডাইয়া দেখিল—কিছুই পাইল না। পাগলের মৃত
হইয়া মন্দিরের ছার খূলিয়া ফেলিল—তথন ভোরের আলো ফুটতেছে।
মন্দিরের চারিদিকে মৃত্যুঞ্জয় ঘুরিয়া বৃধা আখাসে খুঁজিয়া বেড়াইতে
লাগিল।

সকালবেশাকার আলোক যথন পরিক্ট হইরা উঠিল, তথন দে বাছিরে চণ্ডীমগুপে আসিয়া মাধায় হাত দিয়। বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সমন্ত রাত্রি অনিদ্রার পর ক্লান্তপরীরে একটু তক্তা আসিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ চম্কিয়া উঠিয়া ভনিল, "জয় হোক্ বাবা!"

সন্মধে প্রাঞ্গলে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। মৃত্যুঞ্জয় ভক্তিভরে উাহাকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহার নাধার হাত দিয়া আনির্বাদ কুরিয়া কহিলেন —"বাবা ভূমি মনের মধ্যে বৃথা শোক করিতেছ।"

শুনিয়া মৃত্যুঞ্জ আশ্চর্য হইরা উঠিল—কহিল,—"আপনি অভ্ব্যানী, নহিলে আমার শোক কেমন করিরা বুরিলেন ? আমি তো কাহাকেও কিছু বলি নাই।"

সক্লাদী কহিলেন—"বংদ, আমি বলিতেছি, তোমার বাহা হারাইরাছে সেজস্ত তুমি আনন্দ কর শোক করিয়োনা।"

মৃত্যুঞ্জয় তাহার ছই পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"আপনি তবে তো সমস্তই জানিয়াছেন—কেমন করিয়া হারাইয়াছে, কোথায় গেলে ফিরিয়া পাইব তাহা না বলিলে আমি আপনার চরণ ছাড়িব না।"

সন্ত্রাদী কহিলেন,— "আমি যদি তোমার অমঙ্গল কামনা করিতাম তবে বলিতাম। কিন্তু ভগবতী দয়া করিয়া যাহা হরণ করিয়াছেন সেজস্ত শোক করিয়োনা ।"

মৃত্যুঞ্জর সন্ন্যাসীকে প্রসন্ন করিবার জন্ত সমস্ত দিন বিবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিল। পর দিন প্রত্যুবে নিজের গোহাল হইতে লোটা ভরির, সক্ষেন ছক্ষ হুহিয়া লইনা আসিয়া দেখিল সন্নাসী নাই।

₹

মৃত্যুঞ্জর যথন শিশু ছিল, যথন তাহার পিতামহ হরিহর একদিন এই চণ্ডীমগুপে বসিয়। তামাক থাইতেছিল, তথন এমনি করিয়াই একটি সয়াাসী "জয় হোক বাবা" বলিয়া এই প্রাালণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হরিহর সেই সয়াাসীকে কয়েকদিন বাড়িতে রাথিয়া বিধিমত সেবার ছারা সস্কট করিল।

বিদারকালে সন্ন্যাসী যুগুন বিজ্ঞাসা করিলেন, "বংস, তুমি কি চাও"—হরিহর কহিল, "বাবা যদি সন্তুষ্ট হইয় থাকেন তবে আমার অবস্থাটা একবার শুনুন। এককালে এই গ্রামে আমরা সকলের চেয়ে বর্দ্ধিকু ছিলাম, আমার প্রপিতামহ দূর হইতে কুলীন আনাইয়া তাঁহার এক কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দৌহিত্রবংশ আমাদিগকেই ফাঁকি দিয়া আজকাল এই গ্রামে বড়লোক হইয়া উঠিয়ছে। আমাদের এখন অবস্থা ভাল নয়, কাজেই ইহাদের অহঙ্কার সন্তু করিয়া থাকি। কিন্তু আর সন্তু হয় না। কি করিলে আবার আমাদের বংশ বড় হইয়া উঠিবে সেই উপায় বলিয়া দিন, সেই আশীর্কাদ করুন।"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, ছোট হইয়া স্থাপে থাক। বড় হইবার চেষ্টায় শ্রেয় দেখি না।"

কিন্ত হরিহর তবু ছাড়িল না, বংশকে বড় করিবার জক্ত সে সমস্ত শীকার করিতে রাজি আছে।

তথন সন্ন্যাসী তাঁহার ঝুলি হইতে কাপড়ে মোড়া একটি তুলট কাগজের লিখন বাহির করিলেন। কাগজখানি দীর্ঘ, কোষ্টিপত্তের মত গুটানো। সন্ধাসী সেটি মেজের উপরে খুলিয়া ধরিলেন। হরিহর দেখিল, তাহাতে নানাপ্রকার চক্রে নানা সাম্বেতিক চিহ্ন আঁকা, আর সকলের নিম্নে একটি প্রকাণ্ড ছড়া লেখা আছে তাহার আরম্ভটা এইরপ:——

পারে ধ'রে সাধা।

রা নাহি দের রাধা।
শেষে দিল রা,
পাগোল ছাড় পা॥
তেঁতুল বটের কোলে,
দক্ষিণে যাও চলে॥
ঈশানকোণে ঈশানী,
কহে দিলাম নিশানী। ইত্যাদি।

হরিহর কহিল, "বাবা, কিছুই তো ব্রিলাম না !"

90

সন্ন্যাসী কহিলেন—"কাছে রাধিয়া দাও, দেবীর পূজা কর। তাঁহার প্রসাদে তোমার বংশে কেহ না কেহ এই লিখন-ঐশ্বর্যা পাইবে, জগতে যাহার তুলনা নাই।"

হরিহর মিনতি করিল। কহিল, "বাবা কি ব্ঝাইয়া দিবেন না ?" সন্ন্যাসী কহিলেন—"না। সাধনা দাবা ব্যিতে হইবে।"

এমন সময় হরিহরের ছোট ভাই শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেথিয়া হরিহর তাড়াতাড়ি লিখনাট লইবার চেষ্টা করিল। সন্মাসী হাসিয়া কহিলেন, "বড় হইবার পথের ছুঃখ এখন হইতেই স্থক হইল। কিন্তু গোপন করিবার দরকার নাই। কারণ ইহার রহস্থ কেবল একজন মাত্রই ভেদ করিতে পারিবে, হাজার চেষ্টা করিলেও আর কেহ তাহা পারিবে না! তোমাদের মধ্যে সেই লোকটি যে কে তাহা কেহ জানে না। অতএব ইহা সকলের সন্মুথেই নির্ভয়ে গুলিয়া রাখিতে পার।"

সন্ধানী চলিয়া গেলেন। কিন্তু হরিহর এ কাগজটি লুকাইয়া না রাখিয়া থাকিতে পারিল না। পাছে আর কেহ ইহা হইতে লাভবান হয়, পাছে তাহার ছোট ভাই শহর ইহার ফলভোগ করিতে পারে, এই আশহায় হরিহর এই কাগজটি কাঁচালকাঠের বাল্লে বন্ধ করিয়া তাহাদের গৃহদেবতা জয়কালীর আসনভলে লুকাইয়া রাখিল। প্রত্যেক অমাবস্থায় নিশীধরাত্তে দেবীর পূজা সারিয়া সে একবার করিয়া সেই কগজটি ধূলিয়া দেখিত, যদি দেবী প্রসন্ম হইয়া তাহাকে অর্থ বৃষ্ধিবার শক্তি দেন।

শহর কিছুদিন হইতে হরিহরকে মিনতি করিতে লাগিল, "দাদা, আমাকে সেই কাগন্ধটা একবার ভালো করিয়া দেখিতে দাও না !"

হরিহর কহিল, "দূর পাগল। দে কাগজ কি আছে। বেটা ভগুসন্ন্যাসী কাগজে কতকগুলা হিজিবিজি কাটিনা আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল—আমি সে পুড়াইয়া ফেলিয়াছি।"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একদিন শঙ্করকে ঘরে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার পর হইতে দে নিরুদ্দেশ।

হরিহরের অন্ত সমস্ত কাজকর্ম নষ্ট হইল—গুপু ঐপর্য্যের ধ্যান এক মুহুর্স্থ সে ছাড়িতে পারিল না। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বড় ছেলে শ্রামাপদকে এই সন্নাদীদত কাগজখানি দিয়া গেল।

এই কাগজ পাইরা খ্রামাপদ চা**ক্**রি ছাড়ি**রা দিল। জ্বরকানীর পূজার** আর একান্ত মনে এই লিখন পাঠের চর্চার তাহার জীবনটা যে কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিল না।

মৃত্যুক্সয় প্রামাপদের বড় ছেলে। পিতার মৃত্যুর পরে সে সার্যাদীদক্ত গুপুলিগনের অধিকারী হইয়াছে। তাহার অবস্থা উত্তরোক্তর যতই হীন হইয়া আসিতে লাগিল, ততই অধিকতর আগ্রহের সহিত ঐ কাগজধানির প্রতি তাহার সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট হইল। এমন সময় গত অমাবস্থারাত্রে পূজার পর লিখনখানি আর দেখিতে পাইল না—সন্ন্যাসীও কোঝায় অস্তর্জনে করিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল এই সন্ন্যাসীকে ছাড়া হইবে না। সমস্ত সন্ধান **ইহার কাছ** হইতে মিলিবে।

এই বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসীকে খুঁ জিতে বাহির হইল। একবৎসর পথে পথে কাটিয়া গেল।

৩

গ্রামের নাম ধরাগোল। সেধানে মৃত্যুক্তর মুদির দোকানে বসিয়া তামাক থাইতেছিল আর অন্তমনত্ব হইরা নানা কথা ভাবিতেছিল। কিছু দ্রে মাঠের ধার দিয়া একজন সল্লাসী চলিয়া গেল। প্রথমটা মৃত্যুক্তরের মনবোগ আরুট হইল না। একটু পরে হঠাৎ তাহার মনে হইল, বে লোকটা চলিয়া গেল এই তো দেই সল্লাসী! তাড়াতাড়ি ছঁকাটা রাধিয়া মৃদিকে সচকিত করিয়া একদৌড়ে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল। কিছু সে সল্লাসীকে দেখা গেল না।

তথন সন্ধা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। অপরিচিত স্থানে কোপার যে সন্ধাানীর সন্ধান করিতে যাইবে তা া সে ঠিক করিতে পারিল না। দোকানে ফিরিয়া আসিয়া মুদিকে জিজাসা করিল, "ঐ যে মন্ত বন দেখা যাইভেছে ওথানে কি আছে ?"

মুদি কহিল, "এককালে ঐ বন সহর ছিল কিন্তু অগন্তা মুনির শাণে

ওথানকার রাজা প্রজাসমস্তই মড়কে মরিরাছে। লোকে বলে ওথানে অনেক ধনরত্ব আজও খুঁজিলে পাওয়া যার; কিন্তু দিনত্পুরেও ঐ বনে সাহস করিয়া কেহ যাইতে পারে না। যে গেছে সে আর ফেরে নাই।"

মৃত্যুঞ্জারের মন চঞ্চল হইয়। উঠিল। সমস্ত রাত্রি মৃদির দোকানে মান্তরের উপর পড়িয়া মশার জ্ঞালার সর্বাঙ্গ চাপড়াইতে লাগিল আর ঐ বনের কথা, সন্ন্যাসীর কথা, সেই হারানে। লিখনের কথা ভাবিতে থাকিল। বার বার পড়িয়া সেই লিখনটি মৃত্যুঞ্জারের প্রায় কণ্ঠছ হইয়া গিয়াছিল—তাই এই জ্ঞানিজাবস্থার কেবাল তাহার মাধার ঘুরিতে লাগিল—

পারে ধরে' সাধা। রা নাহি দের রাধা। শেষে দিল রা, পাগোল ছাড় পা॥

মাথা গরম হইয়া উঠিল—কোনো মতেই এই ক'টা ছত্র দে মন হইতে দুর করিতে পারিল না। অবশেষে ভোরের বেলায় যথন তাহার তক্তা আসিল, তথন স্বপ্নে এই চারি ছত্রের অর্থ অতি সহজে তাহার নিকট প্রকাশ হইল। "রা নাহি দেয় রাধা" অতএব "রাধা"র "রা" নাহি থাকিলে "ধা" রহিল—"শেষে দিল রা" অতএব হইল "ধারা"—"পাগোল ছাড় পা"—"পাগোল" এর "পা" ছাড়িলে "গোল" বাকি রহিল—মতএব সমস্তটা মিলিয়া হইল "ধারাগোল"— এ জায়গাটার নাম তো "ধারাগোল"ই বটে।

রারসাচার নাম তো বারাসোপ হ বচে <u>।</u> স্বপ্ন ভাঙিয়া মৃত্যুক্তর লাফাইরা উঠিল।

সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরিয়। সন্ধাবেলায় বহুকটে পথ খুঁজিয়া অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যালয় গ্রামে ফিরিল।

পরদিন চাদরে চি<sup>\*</sup>ড়া বাঁধিয়া পুনর্কার সে বনের মধ্যে যাত্রা করিল। অপরাক্তে একটা দিবির ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিবির মাঝখানট পরিকার জল আর পাড়ের গায়ে গায়ে চারিদিকে পথ আর কুমুদের বন পাধরে বাধান বাট ভালিয়া চুরিয়া পড়িয়াছে, দেইখানে জলে চিঁড়া ভিজাইয়া থাইয়া দিঘির চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

দিবির পশ্চিম পাড়ির প্রান্তে হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় থম্কিয়া দাড়াইল। দেখিল একটা তেঁতুলগাছকে বেটন করিয়া প্রকাশ্ত বটগাছ উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িল—

> ভেঁতৃৰ বটের কোৰে, দক্ষিণে যাও চলে॥

দক্ষিণে কিছুদ্র যাইতেই খন জঙ্গণের মধ্যে আসিরা পড়িল। সেখানে সে বেতঝাড় ভেদ করিয়া চলা একেবারে অসাধা। যাহা হউক্, মৃত্যুক্তর ঠিক করিল এই গাছটাকে কোনো মতে হারাইলে চলিবে না।

এই গাছের কাছে ফিরিয়া আসিবার সময় গাছের অস্তরাণ দিয়া অনতিদ্বে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা গোল। সেই দিকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৃত্যুক্সর এক ভাঙ্গা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল নিকটে একটা চূলি, পোড়া কাঠ আর ছাই পড়িয়া আছে। অতি সাবধানে মৃত্যুক্সয় ভগ্নছার মন্দিরের মধ্যে উকি মারিল। সেখানে কোনো লোক নাই, প্রতিমা নাই, কেবল একটি কম্বল, কমণ্ডলু আর গেরুলা উত্তরীয় পড়িয়া আছে।

তথন সন্ধ্যা আসম হইয়া আসিয়াছে; গ্রাম বছদ্রে; অন্ধকারে বনের
মধ্যে পথ সন্ধান করিয়া যাইতে পারিবে কি না; তাই এই মন্দিরে
মন্থ্যুবসতির লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় খুসি হইল। মন্দির হইতে একটি বৃহৎ
প্রস্তর্বথণ্ড ভালিয়া ছারের কাছে পড়িয়া ছিল; মেই পাথরের উপরে বসিয়া
নতদিরে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ পাথরের গায়ে কি যেন লেখা
দেখিতে পাইল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল একটি চক্র আঁকা, তাহার মধ্যে
কতক স্পাই কতক লুগুপ্রায় ভাবে নিয়লিধিত সাঙ্কেতিক অক্ষরে
লেগা আছে:—

এই চক্রটি মৃত্যুঞ্জরের স্থপরিচিত। কত অমাবতা রাত্রে পূজাগৃহে স্থপদ্ধ ধ্পের ধ্যে ঘতনীপালোকে তুলট কাগজে আছিত এই চক্রচিক্লের উপরে বুঁকিয়া পড়িয়া রহস্তভেদ করিবার জন্ত একাগ্রমনে সে দেবীর প্রসাদ বাচ্ঞা করিয়াছে! আজ অভীষ্ট সিদ্ধির অত্যক্ত সন্নিকটে আসিয়া তাহার সর্ব্বাফ বেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে তীরে আসিয়া তরী ডোবে, পাছে সামাগ্য একটা ভূলে তাহার সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, পাছে সেই সন্নাসী পূর্ব্বে আসিয়া সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়া থাকে এই আশক্ষায় তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল! এখন যে তাহার কি কর্ত্তব্য তাহা দে ভাবিয়া পাইল না। তাহার মনে হইল সে হয়ত তাহার ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের ঠিক উপরেই বিসিয়া আছে অথচ কিছুই জানিতে পাইতেছে না!

বিসিয়া বিসিয়া দে কালীনাম জপ করিতে লাগিল; সন্ধার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল; ঝিল্লির ধ্বনিতে বনভূমি মুখর হইরা উঠিল।

C

এমন সময় কিছু দূর ঘন বনমধ্যে অগ্নির দীপ্তি দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয় তাহার প্রস্তরাসন ছাডিয়া উঠিয়া পড়িল আবা সেই শিখা লক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল।

বছকটে কিছুদ্ব গিয়া একটা অন্ধর্থগাছের গু<sup>\*</sup>ড়ির অন্তরাল হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল তাহার সেই পরিচিত সন্মানী অগ্নির আলোকে সেই তুলটের লিখন মেলিয়া একটা কাঠি দিয়া ছাইয়েব উপরে এক মনে অঙ্ক কদিতেছে।

মৃত্যুঞ্জমের বরের সেই পৈতৃক তুলটের লিখন! আরে ভও, চোর! এই জন্তুই সে মৃত্যুঞ্জমকে শোক করিতে নিষেধ করিয়াছিল বটে!

সন্নাদী একবার করিয়া অঙ্ক কসিতেছে. আর একটা মাপকাঠি লইয়া জমি মাপিতেছে,—কিয়ন্দুর মাপিয়া হতাশ হইয়া ঘাড় নাড়িয়া পুনর্কার আসিয়া অঙ্ক কসিতে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এম্নি করিয়া রাত্তি যথন অবসন্ধ প্রায়—যথন নিশান্তের শীত বাযুতে বনস্পতির অগ্রশাণার পল্লবগুলি মর্মারিত হইয়া উঠিল, তথন সন্নাসী সেই লিখন-পত্ত গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। ইহা সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিষ যে, সন্ধ্যাদীর সাহায্য বাতীত এই লিখনের রহস্তভেদ করা তাহার সাধ্য হইবে না। লুক সন্ধ্যাদী যে মৃত্যুঞ্জয়কে সাহায্য করিবে না। তাহাও নিশ্চিত। ক্ষতেএব গোপনে সন্ধ্যাদীর প্রতি দৃষ্টি রাথা ছাড়া অস্ত উপায় নাই, কিন্তু দিনের বেশার প্রামে না গেলে তাহার আহার মিলিবে না; অতএব অস্ততঃ কাল সকালে একবার প্রামে যাওয়া আবশুক।

ভোরের দিকে অন্ধকার একটু ফিকা হইবামাত্র সে গাছ হইতে নামিয়া পড়িল। বেখানে সন্ন্যাসা ছাইয়ের মধ্যে আঁক কসিতেছিল সেখানে ভালো করিয়া দেখিল, কিছুই বুঝিল না। চতুর্দিকে বুরিয়া দেখিল, অন্থ বনধণ্ডের সঙ্গে কোনও প্রভেদ নাই।

বনতলের অক্কবার ক্রমে যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল তথন মৃত্যুক্তর আতি সাবধানে চারিদিক দেখিতে দেখিতে গ্রামের উদ্দেশে চলিল। তাহার ভয় ছিল পাছে সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিতে পায়।

যে দোকানে মৃত্যুজ্ব আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নিকটে একটি কার্যুপ্ত্রি ব্রত উদ্যাপন করিয়া দেদিন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে প্রস্তুত্ত ছিল। সেই থানে আজ মৃত্যুজ্বের আহার ভূটিয়া গেল। ক্য়দিন আহারের কটের পর আজ তাহার ভোজনটি গুরুতর হইয়া উঠিল। সেই **গুরু ভোজনের** পর যেমন তামাকটি গাইয়া দোকানের মাগুরটিতে একবার গড়াইয়া **লইবার** ইচ্ছা করিল, অম্নি গত রাত্রির অনিভাকাতর মৃত্যুজ্ব ঘুনে আছহের হইয়াপড়িল।

মৃত্যুঞ্জয় স্থিব করিরাছিল, আজ সকাল সকাল আহারাদি করিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতে বাহির ইইবে। ঠিক তাহার উন্টা হইল। যথন তাহার নিদ্রাভঙ্গ ইইল তথন সূর্যা অন্ত গিয়াছে। তবু মৃত্যুঞ্জয় দমিল না। অন্ধকারেই বনের মধ্যে সে প্রবেশ করিল।

কাকের দল কা কা শব্দে গ্রামের দিকে উড়িল। এই শব্দ মৃত্যুক্তক্সে কাণে ব্যঙ্গপূর্ণ ধিকারবাক্টের মতে। গুলাইল। গণনার বারশার ভূপ আর সেই ভূগ সংশোধন করিতে করিতে অবশেষে সন্ন্যানী স্থরজের পথ আবিষার করিয়াছেন। স্থরজের মধ্যে নশাল লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। বাধানো ভিত্তির গারে সাঁগংলা পড়িয়াছে—মাঝে মাঝে এক এক জারগার জল চুঁইয়া পড়িতেছে। স্থানে হানে কতকগুলা ভেক গারে গারে ত্পাকার হইয়া নিজা দিতেছে। এই পিছল পথ দিয়া কিছুদ্র যাইতেই সন্ন্যানী দেখিলেন সন্মুখে দেয়াল উঠিয়াছে, পথ অবরুক। কিছুদ্র ব্রিতে পারিলেন না। দেয়ালের সর্ব্বিত্র লোইদণ্ড দিয়া সবলে আঘাত করিয়া দেখিলেন কোধাও ফাঁকা আঙ্গাজ দিতেছে না—কোধাও রন্ধু নাই—এই প্রটার যে এইথানেই শেষ তাহা নিঃসন্দেহ।

আবার সেই কাগজ খুলিয়া মাধার হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে রাত্তি এম্নি করিয়া কাটিয়া গেল।

পরদিন পুনর্বার গণনা সারিষা স্কৃত্যে প্রবেশ করিলেন। সেদিন গুপ্তসঙ্কেত অনুসরণ পূর্বক একটি বিশেষ স্থান হইতে পাথর খসাইয়া এক শাখাপথ আবিষ্কার করিলেন। সেই পথে চলিতে চলিতে আবার এক জায়গায় পথ অবরুদ্ধ হইরা গেল।

অবশ্রের পঞ্চম রাত্তে স্থরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যানী বলিয়া উঠিলেন— "আজ আমি পথ পাইয়াছি, আজ আর আর্মার কোনো মতেই ভুল হইবে না।"

পথ অতান্ত জটিল; তাহার শাথা প্রশাধার অন্ত নাই—কোণ ও এত সন্ধীণ যে গুঁড়ি মারিয়া ঘাইতে হয়। বহু যত্ত্বে মশাল ধরিয়া চলিতে চলিতে সন্ধানী একটা গোলাকার ঘরের মত জারগায় আদিয়া পৌছিলেন। দেই ঘরের মারখানে একটা বৃহৎ ইলারা। মশালের আলাকাতে সয়াসী তাহার তল দেখিতে পাইলেন না। ঘরের ছাদ হইতে একটা আলাটা প্রকাণ্ড লোহশৃত্বাক কারার মধ্যে নামিয়া গেছে। সয়াসী প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া এই শৃত্বালাকৈ আলা একট্রখানি নাড়াইবামাত্র ঠং করিয়া একটা শব্দ ইলারার গহরের হইতে উথিত হইয়া ঘরময় প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সয়াসী উচ্চেম্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাইয়াছি!"

বেমন বলা অম্নি নেই ঘরের ভাঙ্গা ভিত্তি হইতে একটা পাণ্র গড়াইরা পড়িল আর সেই সঙ্গে আর একটি কি সচেতন পদার্থ ধপ্ করিয়া পড়িরা চীৎকার করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী এই অকন্মাৎ শব্দে চম্কিরা উঠিতেই তাঁহার —হাত হইতে মশাল পড়িয়া িবিয়া গেল।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, ''ত্মি কে ?'' কোনও উত্তর পাইলেন না। তথন অন্ধকারে হাতড়াইতে গিয়া তাঁহার হাতে একটি মাসুবের দেহ ঠেকিল। তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি!"

কোনও উত্তর পাইলেন না। লোকটা অচেতন হইয়া গেছে।

তথন চক্মকি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সন্ন্যাসী অনেক কতে মশাল ধরাইলেন। ইতিমধ্যে সেই লোকটা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল আর উঠিবার চেঠা করিয়া বেদনার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

সন্নাসী কহিলেন, "একি মৃত্যুঞ্জ যে ! তোমার এ মতি হইল কেন ?

মৃত্যুপ্তম কহিল, ''বাবা মাপ কর। ভগবান আমাকে শান্তি দিয়াছেন। তোমাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারিতে গিয়া সাম্লাইতে পারি নাই—পিছ্লে পাথরগুদ্ধ আমি পড়িয়া গেছি। পাটা নিশ্চয় ভাঙ্গিয়া গেছে।'

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমাকে মারিমা তোমার কি লাভ হইত!

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—''লাভের কথা তুমি জিপ্তাদা করিতেছ। তুমি কিদের লোভে আমার পূজাঘর হইতে লিখনখানি চুরি করিয়া এই স্বরদের মধ্যে তুরিয়া বেড়াইতেছ। তুমি চোর, তুমি ভগু। আমার পিতামহকে যে সক্লাদী ঐ লিখনখানি দিয়াছিলেন তুনি বলিয়াছিলেন আমাদেরই বংশের কেহ এই লিখনের সক্ষেত বুঝিতে পারিবে। এই গুপ্ত ঐশর্য্য আমাদেরই বংশের প্রাপা। তাই আমি এ কয়দিনশাল ধাইয়া না ঘুমাইয়া ছায়ার মত তোমার পশ্চাতে কিরিয়াছি। আজ যখন তুমি বালয়া উঠিলে ''পাইয়াছি" তথন আমি আর ধাকিতে পারিলাম না। আমি তোমার পশ্চাতে আদিয়া ঐ গর্জার ভিতরে সুকাইয়া বিদয়া ছিলাম। ওখান হইতে একটা পাধর খনাইয়া ভোমাকে মারিতে গেলাম কিন্ত শরীর হর্মল, জায়গাটাও অতান্ত পিছল—তাই পিছয়া

গৈছি—এখন তুমি আমাকে মারিয়া ফেল দেও ভালো—আমি ফক ইইয়া এই ধন আগ্লাইব—কিন্তু তুমি ইহা লইতে পারিবে না—কোনমতেই না! বদি লইতে চেষ্টা কর, আমি ব্রাহ্মণ, ভোমাকে অভিশাপ দিয়া এই কুপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মহতা৷ করিব। এ-ধন তোমার ব্রহ্মরক্ত গোরক্ততুলা হইবে—এ ধন তুমি কোনও দিন স্থথে ভোগ করিতে পারিবে না—আমাদের পিতা পিতামহ এই ধনের উপরে সমস্ত মন রাথিয়া মরিয়াছেন—এই ধনের ধ্যান করিতে করিতে আমরা দরিত্র হইয়াছি—এই ধনের সন্ধানে আমি বাড়িতে অনাথা স্ত্রী ও শিশুসন্তান ফেলিয়া আহার-নিত্রা ছাড়িয়া লক্ষীছাড়া পাগলের মত মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—এ-ধন তুমি আমার চোথের সক্ষ্বে কথনও লইতে পারিবে না।"

৮

সন্ন্যাসী কহিলেন—''মৃত্যুঞ্জর, তবে শোন! সমস্ত কথা তোমাকে বলি!" "তুমি জান, তোমার পিতামহেল এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম ছিল শব্বে।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—''হাঁ, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।"

সন্মাদী কহিলেন—''আমি সেই শঙ্কর।" মৃত্যুঞ্জয় হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাদ

ফেলিল। এতক্ষণ এই শুপুখনের উপর, তাহার যে একদাত্র দাবী সে দাবাস্ত
করিয়া বদিয়াছিল, তাহারই বংশের আত্মীয় আদিয়া দে দাবী নই করিয়া দিল।

শঙ্কর কহিলেন—'দাদা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে নিখন পাইছ। অবধি
আমার কাছে তাহা বিধিমতে লুকাইবার চেই। করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি
যতই গোপন করিতে লাগিলেন, আমার ঔংস্কুকা ততই বাড়িয়া উঠিল।
তিনি দেবীর আদনের নীচে বাক্সের মধ্যে ঐ লিখনখানি লুকাইয়া রাথিয়াছিলেন,
আমি তাহার সন্ধান পাইলাম আর বিতীয় চাবি বানাইয়া প্রতিদিন অল্প অল্প
করিয়া সমস্ত কাগজখানা নকল করিতে লাগিলাম। থেদিন নকল শেষ হইল
সেই দিনই আমি এই ধনের সন্ধানে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। আমারও
যরে অনাথা স্ত্রী এবং একটি শিশুসন্তান ছিল। আজি ভাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই।
কত দেশ দেশাস্তর ভ্রমণ করিয়াছি ভাহা বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন

নাই। সন্ন্যাসীপত এই বিধন নিশ্চম কোনও সন্ন্যাসী আমাকে বৃঞ্চইয়া বিতে পারিবেন এই মনে করিয়া অনেক সন্ন্যাসীর আমি সেবা করিয়াছি। অনেক ভণ্ড সন্নাসী আমার ঐ কাগজের সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপে কত বৎসরের পব বৎসর কাটিয়াছে, আমার মনে এক মুহুর্জের জন্মও স্থা ছিল না, শান্তি ছিল না।

অবশেষে পূর্বজন্মাজ্জিত পূণোর বলে কুমায়্ন পর্বতে বাবা স্বরূপানন্দ স্বামীর সঙ্গ পাইলাম। তিনি আমাকে কহিলেন, "বাবা; তৃষণা দূর কর তাহা হইলেই বিশ্ববাপী অক্ষয় সম্পদ আপনি তোমাকে ধরা দিবে!"

তিনি আমার মনের দাহ জুড়াইয়া দিলেন। তাঁহার প্রসাদে আকাশের আলোক আর ধরণীর শ্রামলতা আমার কাছে রাজসপ্পদ হইয়া উঠিল। একদিন পর্বতের শিলাতলে শাতের সায়াহ্দে পরমহংস বাবার ধুনীতে আগুন
জলিতেছিল—সেই আগুনে আমার কাগছখানা সমর্পণ করিলাম। বাবা
ঈয়ৎ একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ তখন বুঝি নাই, আজ বুঝিয়াছি।
তিনি নিশ্চয় মনে মনে বলিয়াছিলেন, কাগজখানা ছাই করিয়া ফেলা সহজ
কিন্তু বাসনা এত সহজে ভক্ষসাৎ হয় না!

কাগজ্ঞানার যথন কোনোও চিচ্ন রহিল না তথন আমার মনের চারি-দিক হইতে একটা নাগপাশ-বন্ধন যেন সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গেল মুক্তির অপূর্কা আমনেদ আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম এখন হইতে আমার আর কোনও ভর নাই—আমি জগতে কিছুই চাহি না।

্ ইহার অনতিকাল পরে পরমহংস্বাবার সঙ্গ ইইতে চ্যুত ইইলাম। • তাঁহাকে অনেক খুঁজিলাম, কোথাও তাঁহার দেবা পাইলাম না।

আমি তথন সন্ন্যাসী হইয়া নিরাসক্তচিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অনেক বংসর কাটিয়া গেল—বেই লিখনের কথা প্রায় ভূপিয়াই গেলাম।

এমন সময় একদিন এই ধারাগোলের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লইলাম। ছই-এক দিন থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মন্দিরের ভিতে স্থানে স্থানে নানাপ্রকার চিহ্ন আঁকা আছে। এই চিহ্নগুলি আমার পূর্ব্ব-পরিচিত।

এককালে বছদিন ঘাহার সন্ধানে ফিরিয়াছিলাম, তাহার যে নাগাল

পাওরা বাইতেছে ভাষাতে আমার সন্দেহ রহিল না। আমি কহিলাম, "এখানে আর থাকা হইবে না, এ-বন ছাড়িয়া চলিলাম।"

কিন্ত ছাড়িরা যাওরা বটিল না। মনে হইল, দেখাই যাক্না, কি আছে। কৌতৃহল একেবারে নির্ত্ত করিয়া যাওরাই ভালো। চিক্তপুলা লইয়া অনেক আলোচনা করিলাম; কোনও ফল হইল না। বারবার মনে হইতে লাগিল, কেন দে কাগজ্ঞানা পুড়াইয়া ফেলিলাম! দেখানা রাখিলেই বা ক্ষতি কি ছিল।

তথন আঝার আমার সেই জন্মগ্রামে গেলাম। আমাদের পৈতৃক ভিটার নিতান্ত ছরবন্থা দেখিলা মনে করিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমার ধনরতে কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই গরীবরা তো গৃহী, দেই গুপুসম্পদ ইহাদের জন্ম উদ্ধার করিয়া দিলে তাহাতে দোষ নাই।

সেই লিখন কোথায় আছে জানিতাম, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইল না।

তাহার পরে একটি বৎসর ধরিরা এই কাগজখানা লইরা এই নির্জ্জন বনের
মধ্যে গণনা করিয়াছি আর সন্ধান করিয়াছি। মনে আর কোনও চিন্তা ছিল
না। যত বারস্বার বাধ; পাইতে পাগিলাম ততই উত্তরোত্তর আগ্রহ আরও
বাড়িয়া চলিল—উন্নতের থত অহোরাত্র এই এক অধ্যবসায়ে নিবিষ্ট রহিলাম।

ইতিমধ্যে কথন তুমি আমার অনুসরণ করিতেছ তাহা জানিতে পারি নাই। "আমি সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কথনই নিজেকে আমার কাছে গোপন রাখিতে পারিতে না; কিন্তু আমি তন্ময় হইয়াছিলাম, বাহিরের ঘটনা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

তাহার পরে, যাহা খুঁজিতেছিলাম আজ এইমাত্র তাহা আবিদ্ধার করিয়াছি। এথানে যাহা আছে পৃথিবীতে কোনও রাজরাজেখনের ভাঙারেও এত ধন নাই। আর একটিমাত্র সঙ্গেত ভেদ কর্লেই সেই ধন পাওয়া যাইবে।

এই সংস্কৃতিটিই স্বর্ধাপেকা ত্রহ। কিন্তু এই সংস্কৃতিও আমি মনে মনে ভেদ করিবাছি। সেইজন্মই "পাইবাছি" বলির। মনের উল্লাসে চীৎকার করিবাছিটিয়াছিলাম। যদি ইচ্ছা করি তবে আর এক দণ্ডের মধ্যে সেই স্বর্ণমাণিকোর ভাঙারের মাঝধানে গিয়া দাঁড়াইতে পারি।"

মৃত্যুঞ্জর শঙ্করের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি সন্ন্যাসী, তোমার তো

ধনের কোনও প্রয়োজন নাই—আমাকে সেই ভাগুরের মধ্যে সইরা যাও আমাকে বঞ্চিত করিও না।\*

শঙ্কর কহিলেন, "আজ আমার শেষবন্ধন ছিল্ল হইরাছে! ভূমি ঐ বে পাথর কেলিরা আমাকে মারিবার জক্ত উন্থত হইরাছিলে, তাহার আঘাত আমার শরীরে লাগে নাই, কিন্তু তাহা আমার মোলাবরণকে তেদ করিরাছে। তৃষ্ণার করালমূর্ত্তি আমি দেখিলাম! আমার গুরু প্রমহংসদেবের নিশৃচ্ প্রশাস্ত লাস্থ্য এতদিন পরে আমার অন্তরের কল্যাণদীপে অনির্ব্বাণ আলোক-শিখা আলাইরা তুলিল।"

মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করের পা ধরিয়া পুনরায় কাতরশ্বরে কহিল, "তুমি মুক্ত পুরুষ, আমি মুক্ত নহি, আমি মুক্তি চাহি না, আমাকে এই ঐখর্থা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

সন্ত্রাসী কহিলেন, "বংস, তবে ভোমার এই লিথনটি লও! যদি ধন পুঁজিয়া লইতে পার তবে লইও।"

এই বলিয়া তাঁহার যৃষ্টি ও লিখনপত্ত মৃত্যুঞ্জরের কাছে রাখিয়া সঙ্গাদী চলিয়া গেগেন। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমাকে দয়া কর, আমাকে ফেলিয়া যাইও না—আমাকে দেখাইয়া দাও!"

কোনো উত্তর পাইল না।

ভখন মৃত্যুঞ্জয় যটির উপর ভর করিয়া হাতড়াইরা হ্রক হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পথ অত্যন্ত জটিল, গোলক্ষাঁধার মতো, বারবার বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে ঘুরিরা ঘুরিরা ক্লান্ত হইরা এক জারগায় ভুইরা পড়িল এবং নিদ্রা আদিতে বিলম্ব হইল ন।

বুম হইতে যথন জাগিল তপন রাত্তি, কি দিন, কি কত বেলা তাহা জানিবার কোনও উপার ছিল না। মতাশু কুধা বোধ হইলে মৃত্যুক্স চাদরের প্রাপ্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইয়া পাইল। তাহার পর মার একবার হাত- ড়াইয়া স্থরক্স হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। নানাস্থানে বাধা পাইয়া বিদিয়া পাড়ল। তপন চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ওগো সম্লানী তুমি কোথায়!"

তাহার সেই ডাক স্থরকের সমস্ত শাখাপ্রশাখা হইতে বারম্বার প্রতিধানিত

হইতে ,লাগিল। অনতিদ্র হইতে উত্তর আদিল, "আমি তোমার নিকটেই আছি—কি চাও বল।"

মৃত্যুঞ্জর কাতরস্বরে কহিল, "কোথার ধন আছে আমাকে দরা করিরা দেখাইয়া দাও!"

তথন আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। মৃত্যুঞ্জর বারস্বার ডাকিল, কোনও সাড়া পাইল না।

দশুপ্রহরের ধারা অবিভক্ত এই ভূতলগত চিররাত্তির মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় আর একবার ঘুমাইয়া লইল। ঘুম হইতে আবার সেই অন্ধকারের মধ্যে জাগিয়। উঠিল। চীৎকার করিয়। ডাকিল—"ওগো আছে কি ?"

নিকট হইতেই উত্তর পাইল—"এইখানেই আছি। কি চাও ?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "আমি আর কিছু চাই না—আমাকে এই স্থরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও!"

সন্নাদী জিজ্ঞাদা করিলে - "তুমি ধন চাও না ?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "না, চাহি না।"

তপন চক্মকি ঠোকার শব্দ উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বলিল। সন্ন্যাসী কহিলেন, "তবে এস মৃত্যুঞ্জয়, এই সুরঙ্গ হইতে বাহিরে যাই।"

মৃত্যুঞ্জয় কাতরস্বরে কহিল, "বাবা, নিতান্তই কি সমস্ত বার্থ হইবে ? এত কল্পের পরেও ধন কি পাইব না ?"

তৎক্ষণাৎ মশাল নিবিয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "কি নিঠুর।"—বলিয়া দেইখানে বিদিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। সময়ের কোনও পরিখাণ নাই, অন্ধকারের কোনও অন্ধ নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা করিতে ক্রিগাল তাহাব সমস্ত শরীর-মনের বলে এই অন্ধকারটাকে ভাঙিয়া চুর্ব করিয়া কেলে। আলোক, আকাশ আর বিশ্বজ্ঞবির বৈচিত্রের জন্ম তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল—কহিল, "ওগো সন্ন্যাসী, ওগো নিঠুর সন্ন্যাসী, আমি ধন চাই না, আমাকে উন্ধার কর।"

স্ক্রাসী কহিলেন, "ধন চাও না? তবে আমার হাত ধর। আমার সঙ্গেচল।"

এবারে আর আলো জলিল না। এক হাতে যষ্টি ও এক হাতে সন্ন্যাসীর

উত্তরীয় ধরিয়া মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। বছক্ষণ ধরিয়া অনেক আঁকাবাকা পথ দিয়া অনেক বুরিয়া ফিরিয়া এক জায়গায় আসিয়া সর্গাসী কহিলেন, "দাঁড়াও।"

স্ত্রস্ব দাঁড়াইল। তাহার পরে একটা মরিচা পড়া লোহার ধার খোলার উৎকট শব্দ শোনা গেল। স্লাসী মৃত্যঞ্জের হাত ধরিয়া কহিলেন—"এস।"

মৃত্যুঞ্জর অগ্রসর হইরা যেন একটা ঘরে প্রবেশ করিল। তথন আবার চক্মিকি ঠোকার শন্ধ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে যথন মশাল জ্বনিয়া উঠিল তথন একি আশ্চর্যা দৃশু! চারিদিকে দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্জক্দ কঠিন স্ব্যালোকপুঞ্জের মতো স্তরে স্তরে সজ্জিত। মৃত্যুঞ্জরের চোথ ছটা জ্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মতো বলিয়া উঠিল—"এ সোনা আমার—এ আমি কোনো মতেই ফেলিয়া ঘাইতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আছে। ফেলিয়া যাইও না; এই মশাল বহিল—আর এই ছাতু, চিঁড়া আর বড় এক বটি জল রাথিয়া গেলাম।"

· দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী বাহির হইয়া আসিলেন আর এই স্বর্ণজাপ্তারের লোহনারে কপাট পাড়ল।

মৃত্যুঞ্জয় বার বার করিয়। এই স্বর্ণপুঞ্জ স্পর্শ করিয়। ঘরময় ঘুরিয়া খুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোট ছোট স্বর্ণগণ্ড টানিয়। মেজের উপরে ফেলিতে লাগিল, কোলের উপব তুলিতে লাগিল, একটার উপরে আর একটা আঘাত করিয়া শন্দ করিতে লাগিল, সর্ব্বাঞ্চের উপর বুলাইয়। তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল। অবশেষে শাস্ত হইয়া সোনার পাত বিছাইয়া তাহার উপরে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

জাগিয়া উঠিয়: দেখিল, চারিদিকে সোনা ঝক্মক্ করিতেছে। সোনা ছাড়া আর কিছুই নাই। মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতে লাগিল—পৃথিবীর উপরে হয় তো এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে—সমস্ত জীবজন্ত আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে।—
তাহাদের বাড়িতে পুকুরের ধারের বাগান হইতে প্রভাতে যে একটি দ্বিশ্বগন্ধ
উঠিত তাহাই কল্পনাম তাহার নাদিকায় যেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট চোথে দেখিতে পাইল, পাতিহাসগুলি ছলিতে ছলিতে কল্পরব
করিতে করিতে সকালবেলায় পুকুরের জলের মধ্যে আদিয়া পড়িতেছে,

আর বাড়ির ঝি বামা কোমরে কাপড় জড়াইরা উর্দ্ধোখিত দক্ষিণ হত্তের উপর একরাশি পিতল কাঁদার থালা বাটি লইরা ঘাটে আনিরা উপস্থিত করিতেছে।

মৃত্যুঞ্জম স্থারে আঘাত করিয়া ভাকিতে লাগিল---"ওগো সন্নাসী ঠাকুর, আছোকি ?"

बार थ्विज्ञा राम । . मज्ञामी कहित्मन—"कि ठाउ ?"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল—"আমি বাহিরে যাইতেই চাই—কিন্তু সঙ্গে এই সোনার ছটো একটা পাতও কি লইয়া যাইতে পারিব না ?"

সন্ত্যাসী তাহার কোনও উত্তর না দিয়া নৃতন মশাল জ্বালাইলেন—পূর্ণ কমগুলু একটি রাখিলেন আর উত্তরীয় হইতে কয়েক মৃষ্টি চিঁড়া মেজের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ভার বন্ধ হইয়া গেল।

মুহ্যক্ষর পাত লা একটা সোনার পাত লইয়া তাহা দোম্ডাইয়া থও থও করিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। সেই থও সোনাওলাকে লইয়া ঘরের চারিদিকে লোট্রথওের মতো ছড়াইতে লাগিল। কথনও বা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কথনও বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপরে বারম্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, পৃথিবীতে এমন সমাট কয়জন আছে যাহারা সোনা লইয়া এমন করিয়া ফেলাছড়া করিতে পারে! মৃত্যুক্সয়েয় ঘেন একটা প্রলম্বের রোথ চাপিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে গাগিল, এই রাশীক্ষত সোনাকে চুর্ণ করিয়া ধৃপির মত সে ঝাঁট দিয়া উড়াইয়া ফেলে— আর এইয়পে পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণলুক্ক রাজা মহারাজকে সে অবজ্ঞা করিতে পারে!

এম্নি করিয়া যতক্ষণ পারিল, মৃত্যঞ্জর সোনাগুলাকে লইয়া টানাটানি করিয়া প্রান্তনেহে ঘুমাইয়া পজিল। ঘুম হইতে উঠিয়া সে আবার তাহার চারিদিকে সেই দোনার জুপ দেখিতে লাগিল। সে তথন ছারে আবাত করিয়া চীৎকার করিয়া বিলয়া উঠিল—এগো সয়াসী, আমি এ দোনা চাই না—সোনা চাই না।"

কিন্ত ছার থূলিল না। ডাকিতে ডাকিতে মৃত্যুঞ্লের গলা ভাঙিরা গেল, কিন্ত ছার পুলিল না—এক একটা সোনার পিও লইরা ছারের উপর ছুট্ডিয়া যারিতে লাগিল, কোনও ফল হইল না। মৃত্যুক্সরের বুক দমিরা গেল—তবে আর কি সন্নাসী আসিবে না! এই স্বৰ্ণকারাপারের মধ্যে ভিলে তিলে পলে পলে শুকাইরা মরিতে হইবে।

তথন সোনাগুলাকে দেখিয়া তাহার আতক হইতে লাগিল। বিভীবিকার নিঃশব্দ কটিন হাস্তের মতো ঐ সোনার স্তুপ চারিদিকে দ্বির হইয়া রহিরাছে—
তাহার মধ্যে স্পানন নাই, পরিবর্জন নাই—মৃত্যুঞ্জরের যে হুলম্ব এখন কাপিতেছে, ব্যকুল হইতেছে, তাহার সঙ্গে উহাদের কোনো সম্পর্ক নাই, বেদনার কোনো সম্বন্ধ নাই। এই সোনার পিশুগুলা আলোক চার না, আকাশ চার না, বাতাল চার না, প্রাণ চার না, মুক্তি চার না! ইহারা এই চির অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া কঠিন হইয়া রহিয়াছে!

পৃথিবীতে এখন কি গোধুলি আসিয়াছে ? আহা সেই গোধুলির স্বৰ্ণ । বে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্ম চোথ জ্ডাইয়া অন্ধন্ধারের প্রান্তে কাদিয়া বিদায় লইয়া যায় ! তাহার পরে ক্টারের প্রান্ধণতলে সন্ধ্যাতারা একদৃত্তে চাহিয়া থাকে । গোঠে প্রনাপ জালাইয়া বধ্ ঘরের কোনে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে । মন্দিরে আরতির ঘন্টা বাজিয়া উঠে ।

গ্রামের, ঘরের অতি কুদ্রতম, তৃচ্ছতম বাাপার আল মৃত্যুক্তরের কল্পনান্তির কাছে উজ্জ্বন হইয়া উঠিল। তাহাদের সেই বে ভোলা কুকুরটা লাাছে মাথাম এক হইয়া উঠানের প্রান্তে সন্ধার পর ঘুমাইতে থাকিত, সে কল্পনাপ্ত তাহাকে যেন বাথিত করিতে লাগিল। ধারাগোল গ্রামে কয়িন সে যে মুদির দোকানে আশ্রম লইয়াছিল, সেই মুদি এতক্ষণ রাত্তে প্রদীপ নিবাইয়া দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করিয়া থারে ধীরে প্রান্তম বাড়িমুথে আহার করিতে চলিয়াছে, এই কথা শ্রমণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল মুদি কি স্থাইই আছে! আজ কি বার কে জানে! যদি রবিবার হয় তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে যার আপন আপন বাড়ি কিরিতেছে, সক্ষ্যুত সাথীকে উদ্ধর্থরে ডাক পাড়িতেছে, দল বাধিয়া থেয়া নৌকায় পার হইতেছে; মেঠো রাত্তা ধরিয়া শশুক্তেত্তের আল বহিয়া, পল্পীর শুক্ত বংশপত্রগতিত অঙ্গণপার্থ দিয়া চারীলোক হাতে হটো একটা একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপড়ি লইয়া অন্ধকারে আকাশভরা তারার ক্ষীণালোকে গ্রামে প্রামান্তরে চলিয়াছে।

ধরণীর উপরিতলে এই বিচিত্র বৃহৎ চিরচঞ্চল জীবনথাত্রার মধ্যে তৃত্ত্ত্ত্ব দীনতম হইয়া নীজের জীবন মিশাইবার জন্ত শতন্তর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহ্বান আদিয়া পৌছিতে লাগিল। দেই জীবন, দেই আকাশ, দেই আলোক, পৃথিবীর সমন্ত মনিমানিক্যের চেয়ে তাহার কাছে হর্মালা বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল কেবল কণকালের জন্ত একবার যদি আমার দেই শ্রামা জননী ধরিত্রীর ধ্লিক্রোড়ে, দেই উন্তক্ত আলোকিত নীলাহরের তলে, দেই তৃণপত্রের গন্ধবাসিত বাতাস বৃক্ত ভরিয়া একটি মাত্র শেষ নিখাদে গ্রহণ করিয়া মরিতে পারি তাহা হইলেও জীবন সার্থক হয়।

এমন সময় শার খুলিয়। গেল। সয়াাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, কি চাও!"

সে বলিয়া উঠিপু, "আমি আর কিছুই চাই না—আমি এই স্থরস হইতে অন্ধকার হইতে, গোলকধাধা হইতে, এই সোনার গারদ হইতে বাহির হইতে চাই! আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই!"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"এই সোনার ভাগুারের চেয়ে মূল্যবান রক্নভাগুার এখানে আছে। একবার যাইবে না ?"

্র**মৃত্যুঞ্জ কহিল—"না,** যাইব না।"

্দর্মাদী কহিলেন—"একবার দেখিয়া আদিবার কৌতৃহলও নাই ?"

মৃত্যুগ্ধ কহিল—"না, আমি দেখিতেও চাই না। আমাকে যদি কৌণীন পরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় তবু আমি এখানে এক মুহূর্তও কাটাইতে ইচ্ছা করি না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"আছা তবে এস।"

মৃত্যঞ্জারে হাত ধরিবা সয়্যাসী তাহাকে সেই গভীর কৃপের সমুথে লইরা গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্র দিয়া কহিলেন—"এথানি লইয়া তুমি কি করিবে ?"

মৃত্যুঞ্জর সে পত্রথানি টুক্রা টুক্রা করিয়া ছি'জিয়া কূপের মধ্যে নিকেপ / করিল!

# মান্টার মশায়

## ভূমিকা

রাত্তি তথন প্রায় তুইটা। কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দ-সমূদ্রে একটুখানি টেউ
তুলিয়া একটা বড় জুড়িগাড়ি ভবানীপুরের দিক ইইতে আসিরা বিজ্ঞিতলাওয়ের
মোড়ের কাছে থামিল। দেগানে একটা ঠিকা গাড়ি দেখিয়া, আরোহী বাবু
তাহাকে ডাকিয়া মানাইলেন। তাঁহার পাশে একটি কোট-ছাট্-পরা বাকালি
বিলাতকেন্দ্রী ব্রা সন্মুথের মাসনে তুই পা তুলিয়া দিয়া একটু মদমন্ত অবস্থায়
ঘাড় নামাইয়া ঘুমাইতেছিল। এই য়ুবকটি নৃতন বিলাত হইতে আসিয়াছে।
ইহার অভার্থনা উপলক্ষে বন্ধু মহলে একটা থানা হইয়া গেছে। সেই খানা
হইতে ফিরিবার পথে একজন বন্ধু তাহাকে কিছুদ্র অগ্রসর করিবার ক্রম্ত নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাকে ছ-তিনবার ঠেলা দিয়া
জাগাইয়া কহিলেন—"মভুম্দার গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি বাও।"

মজুমদার সচকিত হইয়া একটা বিলাতি দিব্য গালিয়া ভাড়াটে **গাড়িতে** উঠিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানকে ভালো কারয়া ঠিকানা বাংলাইয়া দিয়া ক্রহাম গাড়ির আবেগাহী নিজের গম্যপথে চলিয়া গেলেন।

ঠিকা গাড়ি কিছুদ্র সিধা গিরা পার্কস্থীটের সন্মুখে ময়দানের রাস্তার মোড় লইল। মজুমদার আর একবার ইংরাজী শপথ উচ্চারণ করিছা আপন মনে কহিল—"এ কি! এ তো আমার পথ নয়!" তার পরে নিদ্রালভ্য অবস্থায় ভাবিল, "হবেও বা, এইটিই হরতো সোজা রাস্তা।"

ময়দানে প্রবেশ করিতেই মন্ত্র্মদারের গা কেমন করিয়া উঠিল। ইঠাৎ তাহার মনে হইল—কোনো লোক নাই তবু তাহার পাশের জারগাটা বেন ভর্তি হইয়া উঠিয়াছে; যেন তাহার জাসনের শৃত্ত অংশের আকাশটা নিরেট হইয়া তাহাকে ঠেসিয়া ধরিতেছে। মজ্মদার ভাবিল—এ-কি ব্যাপার! গাড়িটা আমার সঙ্গে এ কি রক্ম বাবহার স্থক করিল। "এ-ই, গাড়োয়ান, গাড়োয়ান্!"—গাড়োয়ান কোনো জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খুলিয়া ফেলিয়া সহিস্টার হাত চাপিয়া ধরিল—কহিল, "তুম্ ভিতর আকে বৈঠো!" সহিস ভীতকঠে কহিল, "নেই সা'ব ভিতর নেহি জায়েগা!"—ভানিয়া মজ্মদারের গায়ে কাটা দিয়া উঠিল—সে জোর করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, "জল্দি ভিতর আও!"

महिम मनत्म हां छ हिनाहेग्रा महेग्रा नामित्रा त्मोफु निम । उथन मङ्ग्रमनात পাশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল—কিছুই দেখিতে পাইল না, তবে মনে হইল পালে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়া বিষয়। আছে। কোনো মতে গলায় আওয়াজ আনিয়া মজুমদার কহিল, "গাড়োয়ান্, গাছী রাখো।"—বোধ হইল, গাড়োয়ান যেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া ছই হাতে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিল—ঘোড়া কোনো মতেই থামিল না। না পামিয়া গোড়া হটা রেড রোড়ের রাস্তা ধরিয়া পুনর্কার দক্ষিণের দিকে মোড় লইল। মজুমদার বান্ত হইয়া কহিল, "আরে কাঁহা যাতা!" – কোনো উত্তর পাইল না। পাশের শুম্মতার দিকে রহিয়া রহিয়া কটাক্ষ করিতে করিতে মজুমদারের সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। কোনো মতে আছুই হইয়া নিজের শরীরটাকে যতদুর সম্বীর্ণ করিতে হয়, তাহা সে ক্ষিণ-কিন্তু সে যতটুকু জায়গা ছাড়িয়া দিল ততটুকু জাম্বগা ভরিমা উঠিল। মজুমদার মনে মনে ভর্ক করিতে লাগিল—থৈ, কোনো প্রাচীন যুরোপীয় জ্ঞানী বলিয়াছেন Nature abhors vacuum—তাই তো দেখ ছি! কিন্তু ওটা কিরে। এটা কি Nature? যদি আমাকে কিছু না বলে তবে আমি এখনি ইহাকে সমস্ত জায়গাট। ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া পড়ি। লাফ দিতে সাহস হইল না—পাছে পিছনের দিক হইতে অভাবিতপূর্ব একটা কিছু ঘটে।—"পাহারাওলা" বলিয়া ডাক দিবার চেষ্টা করিল কিছ বছকটে এম্নি একটুথানি অন্তুত ক্ষীণ আওয়াজ বাহির হইল যে অত্যস্ত

No. of Street

ভরের মধ্যেও তাহার হাসি পাইল। অন্ধলারে মন্ধলানের পাছওলো ভূতের নিজন পার্লামেন্টের মতো পরস্পার মুধামুখি করিয়া দীভাইয়া রহিল—এবং গ্যাদের খুঁটিগুলো সমস্তই যেন জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না এম্নিভাবে থাড়া হইয়া মিট্মিটে আলোকশিখায় চোখ টিশিতে লাগিল। মজুমলার মনে করিল চট্ করিয়া এক লন্দে সাম্নের আসনে গিরে বসিবে। যেম্নি মনে করা অম্নি অমুভব করিল সাম্নের আসন হইতে কেবলমাত্র একটা চাহনি তাহার মুথের নিকে তাকাইয়া আছে। চক্ষ্ নাই, কিছুই নাই অথচ একটা চাহনি। সে চাহনি বে কাহার তাহা যেন মনে পড়িভেছে অথচ কোনো মতেই যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মজুম্বার ছই চক্ষ্ জাের করিয়া বুজিবার চেষ্টা করিল—কিম্ব ভরে বুজিতে পারিল না—সেই অনির্দেশ চাহনির মিকেছই চাথ এমন শক্ত করিয়া মেলিয়া রহিল যে নিমেব ফেলিতে সময় পাইল না।

এদিকে গাড়িটা কেবলি ময়দানের রাস্তার উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপণে ঘূরিতে লাগিল। বোড়া হ'টো ক্রমেই যেন উন্মত হইয়া উঠিল—তাহাদের বেগ কেবলি বাড়িয়া চলিল—গাড়ির কড়থড়েগুলো থর্ধর্ করিয়া কাপিয়া বারংবার শব্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় পাড়িটা যেন কিসের উপর খুব একটা ধাকা থাইয়া হঠাৎ থামিরা গেল। মজুমদার চকিত হইয়া দেখিল তাহাদেরই রাস্তায় গাড়ি দাঁড়াইরাছে ও গাড়োয়ান তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—"সাহেব, কোথায় যাইতে হইবে বলো!"

মজুমদার রাগিলা জিজ্ঞাসা করিল—"এতক্ষণ ধরিলা আমাকে মরদানের মধ্যে ঘুরাইলি কেন ?"

গাড়োন্নান আশ্চর্য্য হইরা কহিল—"কই, মর্নানের মধ্যে তো ঘুরাই নাই !"
মজ্মনার বিশ্বাস না করিরা কহিল—"তবে এ কি শুধু শ্বপ্ন ?"

গাড়োয়ান একটু ভাবিয়। ভীত হইয়া কহিল—"বাবু সাহেব, বুঝি তথু শ্বপ্ন নহে। আমার এই গাড়িতেই আজ ভিন বছর হইল একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

মজুমণারের তথন নেশা ও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ ছাজিয়া যাওয়াতে গাড়োয়ানের গল্লে কর্ণপাত না করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কৃষ্ক রাত্তে ভাহার ভালো করিয়া ঘুম হইল না—ক্রেটাৰ ভাবিতে লাগিল, "সেই চাহনিটা কার।"

5

অধর মজুমদারের বাপ সামান্ত শিপ সরকারী হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড় হৌসের মুক্তদিসিরি পর্যান্ত উঠিয়াছিলেন। অধর বাবু বাপের উপার্জ্জিত নগদ টাকা স্থাদে খাটাইতেছেন, তাঁহাকে আর নিজে খাটিতে হয় না। বাপ মাধায় সাদা ফেটা বাঁদিরা পান্ধীতে করিয়া আপিদে বাইতেন, এদিকে তাঁহার ক্রেয়াকর্ম্ম দান ধ্যান যথেষ্ট ছিল। বিপদে আপদে অভাবে অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাঁহাকে আদিয়া ধরিয়া পড়িত, ইহাই তিনি সর্কের বিষয় মনে করিতেন।

অধর বাবু বড় বাড়ি ও গাড়ি জুড়ি করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে আর জীহার স্মানের দালাল আসিয়া জাঁহার বাধানো ছঁকায় তামাক টাঁনিয়া যায় এবং আটেনি আলিসের বাবুদের সঙ্গে ষ্টাম্প দেওয়া দলিলের সর্জ্ সহদ্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। জাঁহার সংসারে থরচপত্র সহদ্ধে হিসাবের এম্নি ক্যাক্ষি যে পাড়ার ফুট্বল্ ফ্লাবের না-ছোড়বালা ছেলেরাও বহু চেষ্টায় জাঁহার তহবিলে দস্তম্কুট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাঁহার ঘরকলার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হ'ল না, ছেলে হ'ল না করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জিমিল। ছেলেটির চেহারা তাহার মা'র ধরণের। বড়বড় চৌথ, টিকলো নাক, রং রজনীগন্ধার পাণ্ডির মতো,—বে দেখিল সেই বলিল, 'আহা ছেলে তো নয় খেন কার্তিক।' অধর বাব্র অনুগত অন্তচর রতিকান্ত বলিল, "বড় ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনই হইয়াছে।"

ছেলেটির নাম হইল বেণুগোণাল। ইতিপুর্ব্ধে অধর বাব্র স্ত্রী ননীবাল সংসার ধরচ লইয়া স্থামীর বিরুদ্ধে নিজের মত তেমন জাের করিয়া কােনে দিন থাটান নাই। হ'টো একটা সথের ব্যাপার অধবা লােকিকভার অভ্যাবশুব আায়াজন লইয়া মাঝে মাঝে বচসা হইয়াছে বটে, কিছু শেষকালে স্থামীঃ কুপণভার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিঃশংস হার মানিয়াছেন। এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না ;—বেণুগোপাল সম্বন্ধে তাঁহার হিসাব এক এক পা করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহার পারের মল, হাতের বালা, গলার হার, মাথার টুপি, তাহার দিশি বিলাজি নানা রকমের নানা রঙের সাজ-সজ্জা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা কিছু দাবী উত্থাপিত করিলেন, সব ক'টাই তিনি কথনো নীরব অঞ্চপাতে কথনো সরব বাকাবর্ধণে জিতিয়া লইলেন। বেলুলেপ লে জন্ম যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নয় তাহা চাই-ই চাই—সেথানে শৃত্য তহবিলের ওজর বা তবিশ্বতের কাঁকা আখাস একদিনও থাটিল না।

2

বেণুগোপাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বেণুর জন্ম থরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইয়া আদিল। তাহার জন্ম বেশি মাহিনা দিয়া অনেক-পাস-করা এক বুড়ো মাইার রাখিলেন। এই মাইার বেণুকে মিইভাষায় ও শিষ্টাচারে বশ করিবার অনেক চেইা করিলেন—কিন্তু তিনি নাকি বরাবর ছাত্রদিগকে কড়া শাদনে চালাইয়া আজ পর্যান্ত মাইারি মর্যাাণা অক্ষু রাখিয়া আদিয়াছেন, সেই জন্ম তাহার ভাষার মিইতা ও আচারের শিষ্টতায় কেবলি বেন্ধর লাগিল—দেই গুরু সাধনায় ছেলে ভুলিল না। ননীবালা অধরলালকে কহিলেন—"ও তোমার কেমন মাইার! ওকে! দেখিলেই যে ছেলে অভ্রির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও!"

বুড়া মাটার বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে বেশ্বন প্রশ্বর। ইইত তেশ্বি ননীবালার ছেলে প্রথমটোর হইতে বদিল—সে যাহাকে না বলিয়া লইবে ভাহার সকল পাস ও সকল সাটিফিকেট বুণা।

এম্নি স্মরটিতে গারে একথানি ময়লা চানর ও পায়ে ছেঁজা ক্যাখিসের জুতা পরিয়া মান্টারির উনেদারিতে হরলাল আদিয়া জুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফঃখালের এক্টেল ক্লে কোনো মতে এক্টেল পাল করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাভায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। জানাহারে ভাহার মুধের নিয় অংশ গুকাইয়া ভারতবর্ধের কলাকুমারীর মত সক্ষ ইইয়া আদিয়াছে,

このでは、このでは、このでは、「「「「「」」というでは、「「」」というでは、「「」」というでは、「「」」というでは、「「」」というでは、「「」」というでは、「「」」というでは、「「」」というでは、「「」

কেবল মস্ত কপালটা হিমালয়ের মত প্রশস্ত হইয়া অতাস্ত চোথে পড়িতেছে। মরুভূমির বালু হুইতে স্থোর আলো ঘেমন ঠিক্রিয়া পড়ে তেম্নি তাহার ছুই চক্ষু হুইতে নৈক্সের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হুইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও ? কাহাকে চাও ?"—হরশাল ভয়ে ভয়ে বলিল—"বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।"—দরোয়ান কহিল —"দেখা হইবে না।" তাহার উত্তরে হরলাল কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্তত: করিতেছিল এমন সময় সাত বছুরের ছেলে বেণুগোপাল বাগানে থেলা সারিয়া দেউড়িতে আসিয়া উপস্থিত ইইল। দরোয়ান হরলালকে দিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল—"বাবু চলা যাও।"

বেণুর হঠাৎ জিদ্ চড়িল—দে কহিল, "নেহি জায়গা!" বলিয়া দে হরলালের হাত ধরিয়া তাহাকে দোতলার বারান্দায় তাহার বাপের কাছে লইয়া হাঞ্জির করিল।

বাবু তথন দিবানিজা সারিয়া জড়ালসভাবে বারান্দায় বেতের কেদারায় চুপ্
চাপ্ বিদিয়া পা দোলাইতেছিলেন ও বৃদ্ধ রতিকান্ত একটা কাঠের চৌকিতে
আসন লইয়া বিদিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সে দিন এই সময়ে
এই অবস্থায় দৈবক্রমে হরলাঞ্চার মাষ্টারি বাহাল হইয়া গেল।

রতিকান্ত জিজাসা করিল—"আপনার পড়া কি পর্যান্ত ?"

হরলাগ একটুথানি মুথ নাঁচু করিয়া কহিল—"এণ্ট্রেন্স পাস করিয়াছি।" রতিকান্ত জ তুলিয়া কহিল—"শুধু এণ্ট্রেন্স পাস? আমি বলি কলেজে পডিয়াছেন। আপনার বয়সও তো নেহাৎ কম দেখি না।"

হরলাল চুপ্ করিয়া রহিল। আঞ্জিত ও সংক্রাণাটি . ক সকল রকমে পীড়ন করাই রতিকান্তের প্রধান আনন্দ ছিল।

রতিকান্ত আদর করিয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেট।
করিয়া কহিল—"কতো এম-এ বি-এ আদিল ও গেল—কাহাকেও পছন্দ হইল না
—ক্ষার শেষকালে কি সোনা বাবু এন্ট্রেল্-পাদ-করা মাষ্টারের কাছে
পঞ্জিবেন 
দুশ

বেণু রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কহিল
—"বাও!" রতিকান্তকে বেণু কোনোমতেই সহ করিতে পারিত না, কিন্ত

রতিও বেণুর এই অসহিষ্কৃতাকে তাহার বাল্যমাধুর্যোর একটা লক্ষণ বলিয়া ইহাতে খুব আমোদ পাইবার চেষ্টা করিত, এবং তাহাকে সোনাবার টাদবারু বলিয়া ক্যাপাইয়া আঞাপ করিয়া তুলিত।

হরলালের উমেদারী দক্ষণ হওয় শব্দ ইইয়া উঠিয়াছিল;—দে মনে মনে ভাবিতেছিল এইবার কোনো স্থযোগে চৌকি ইইতে উঠিয়া বাহির ইইতে পারিলে বাঁচা যায়। এমন সময়ে অধরলালের দহদা মনে ইইল, এই ছোকরাটিকে নিতান্ত সামান্ত মাহিনা দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে হির ইইল হরলাল বাড়িতে থাকিবে, খাইবে ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়িতে রাথিয়া যেটুকু অতিরিক্ত দাকিবা প্রকাশ করা ইইবে, তাহার বদলে অতিরিক্ত কাজ আদায় করিয়া লইলেই এটুকু সার্থক ইইতে পারিবে।

9

এবারে মাষ্টার টি কিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সঙ্গে বেণুর এম্নি জমিয়া গেল যেন তাহারা ছই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আশীয় বদ্ধ কেইছিল না—এই ফুলর ছোট ছেলেটি তাহার সমস্ত হুদয় ভুড়য়া বিদিল। অভাগা হরলালের এমন করিয়া কোনো মাহ্মকে ভালোবাদিবার স্থযোগ ইতিপুর্বের কথনো ঘটে নাই। কি করিলে তাহার অবস্থা ভালো হইবে এই আশায় সে বহু কটে বই যোগাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শুধুপড়া করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশু বয়্র কেবল সঙ্গোচে কাটিয়াছে—নিষের গণ্ডী পার হইয়া ছষ্টামির দ্বায়া নিজের বাল্য প্রতাপকে জয়শালী করিবার স্থা সে কোনো দিন পায় নাই। সে কাহারো দলে ছিল না, সে আপনার ছেঁড়া বইও ভালা স্থেটের মাঝখানে একলাইছিল। জগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশুকালেই নিজ্জ ভালমাম্ব ইউতে হয়, তথন হইতেই মাতার ছঃখ ও নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে বুঝিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা যাহার ভাগো কোনেদিন জোটে না, আমোল করিয়া চঞ্চলতা করা বা ছঃখ পাইয়া কালা, এ-ফুটোই যাহাকে অন্ত লোকের অস্থবিধা ও বিরক্তির ভয়ে সমস্ত শিশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া

চাপিয়া যাইতে হয়, তাহার মত করুণার পাত্র অথচ করুণা হইতে বঞ্চিত জগতে কে আছে!

সেই পৃথিবীর সকল মান্ত্রের নীচে চাপাপড়া হরলাল নিজেও জানিত না তাহার মনের মধ্যে এত সেহের রস অবসরের অপেক্ষার এমন করিয়া জ্মা হইয়াছিল। বেণুর সঙ্গে থেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অন্তথের সময় তাহার সেবা করিয়া হরলাল স্পষ্ট বৃঝিতে পারিল নিজের অবস্থার উয়তি করার চেয়েও মান্ত্রের আর একটা জিনিধ আছে— সে যথন পাইয়া বদে তথন তাহার কাছে আর কিছুই লাগে না।

বেণুও হরলালকে পাইরা বাঁচিল। কারণ, ঘরে সে একটি ছেলে;—একটি অতি ছোট ও আর একটি তিন বছরের বেনে আছে—বেণু তাহাদিগকে সঙ্গনানের যোগ্যই মনে করে না। পাড়ার সমবরদী ছেলের অভাব নাই—কিন্তু অধরলাল নিজের ঘরকে অত্যন্ত বড় ঘর বলিয়া নিজের মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখাতে মেলামেশা করিবার উপযুক্ত ছেলে বেণুর ভাগ্যে জুটিল না। কাজেই হরলাল তাহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। অমুক্ল অবস্থায় বেণুর যে সকল দৌরাআমা দশজনের মধ্যে ভাগ হইয়া একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত ভাগ্য সমস্তই একা হরলালকে বছতে হইয়া একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত ভাগ্য সমস্তই একা হরলালকে বছতে হইয়া একরকম মান্ত লাগিল। রতিকান্ত বলিতে লাগিল—"আমানের সোনাবাবুকে মান্তার মশায় মাটি করিতে বসিয়াছেন।" অধরলালের মাঝে মানে হইতে লাগিল মান্তারের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধটি ঠিক যেন যথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেণুর কাছ হইছে ভঞ্চাৎ করে এমন সাধা এখন কাছার আছে!

8

বেণুর বয়স এখন এগার! হরণাল এফ্-এ পাস করিয়া জলপানি পাইরা তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে! ইতিমধো কলেজে তাহার ছটি একটি বন্ধু যে জোটে নাই তাহা নহে, কিন্তু ঐ এগারো বছরের ছেলেটিই তাহার সকল বন্ধুর দেরা। কণেজ হইতে ফিরিয়া বেণুকে লইয়া সে গোলদিবি এবং কোনো দিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। তাহাকে গ্রীক ইজিহাদের বীরপুরুষদের কাহিনী বণিত, তাহাকে স্কট্ ও ভিক্টর হাগোর গন্ধ একটু একটু করিয়া বাংলায় শুনাইত—উটেঃম্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জ্জমা করিয়া বাংলায় করিজ, তাহার কাছে শেক্দ্পীয়ারের জুলিয়দ্ দীকার মানে করিয়া পড়িয়া তাহা হইতে আগেটনির বক্তৃতা মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিত। ঐ একটুখানি বালক হরলালের হলয়-উরোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মত ইইয়া উঠিল। একলা বিসিয়া যথন পড়া মুখস্থ করিত, তথন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করে নাই, এখন দে ইতিহাদ বিজ্ঞান দাহিত্য যাহা কিছু পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রদ পাইলেই সেটা আগে বেণুকে দিবার জন্ম আগ্রহ বোধ করে এবং বেণুর মনে সেই অগুনন্দ সঞ্চার করিবার চেষ্টাতেই তাহার নিজের ব্রথিবার শক্তিও আনন্দের অধিকার যেন ছইগুল বাড়িয়া বায়।

বেণ্ই স্থল হইতে আসিয়াই কোনোমতে তাড়াতাড়ি জলপান সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্ম একেবারে বাস্ত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোনো ছুতায় কোনো প্রলোভনে অন্তঃগ্রে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভালো লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজায় রাখিবার জন্মই ছেলেকে এত করিয়া বল করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া পদার আড়াল হইতে বলিল—"তুমি মাষ্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘন্টা বিকালে এক ঘন্টা পড়াইবে—দিনরাত উহার মূক্তে লাগিয়া থাক। আজকাল ও যে মা বাপ কাহাকেও মানে না। ও কেমন দিক্তা পাইতেছে। আগে যে ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিমা উঠিত আজ যে তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না। বেণু আমার বড় ঘরের ছেলে, উহার সঙ্গে তোমার অত মাধামাথি কিসের জন্ম।"

দেদিন রতিকান্ত অধরবাব্র কাছে গল্প করিতেছিল, বে, তাহার জান। তিন চার জন লোক, বড়মানুষের ছেলের মাষ্টারি করিতে আসিরা ছেলের মন এনন করিয়া বশ করিয়া লইয়াছে বে ছেলে বিষয়ের অধকারী হইলে তাহারাই সর্কেস্কা। ইইয়া ছেলেকে ক্ষেছামত চালাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইসারা করিয়া যে এ সকল কথা বলা ইইতেছিল তাহা হরলালের ব্ঝিতে বাকি ছিল না। তবু সে চুণ্ করিয়া সমস্ত সহা করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আল বেণুর মার কথা

শুনিরা তাহার বুক ভালিয়া গেল। দে বুঝিতে পারিল, বড় মান্থবের ঘরে মারীরের পদবীটা কি। গোরাল ঘরে ছেলেকে ছুধ জোগাইবার যেমন গোক আছে তেম্নি তাহাকে বিজ্ঞা জোগাইবার একটা মারীরও রাখা হইরাছে—ছাত্রের সঙ্গে সেহপূর্ণ আত্মীরতার সম্বন্ধ স্থাপন এত বড় একটা স্পদ্ধা যে, বাড়ির চাকর হইতে গৃহিণী পর্যান্ত কেহই তাহা সহু করিতে পারে না, এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থ-সাধনের একটা চাড়ুরী বিদিয়াই জানে।

হরণাল কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ''মা, বেণুকে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।"

সেদিন বিকালে বেণুর সঙ্গে তাহার থেলিবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না। কেমন করিয়া রাভায় রাভায় ঘুরিয়া দে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে। সন্ধা হইলে বথন দে পড়াইতে আসিল তথন বেণু মুথভার করিয়া রহিল। হরলাল তাহার অন্তপন্থিতির কোনো জবাবদিহি না করিয়া পড়াইয়া গেল—সেদিন পড়া স্থবিধামত ইইলই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার বরে বসিয়া পড়া করিত। বেণু সকালে উঠিয়াই মুথ ধুইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া যাইত। বাগানে বাধানো চৌবাচনায় মাছ ছিল। তাহাদিগকে মুড়ি থাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে কতকগুলা পাথর সাজাইয়া, ছোট প্রোট রাস্তা ও ছোট গেট ও বেড়া তৈরি করিয়া বেণু বালখিলা ঋষির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোট বাগান বসাইয়াছিল। সেবাগানে মালীর কোনো অধিকার ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্চা করা তাহাদের বিতীয় কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি বিরিয়া বেণু হরলালের কাছে পড়িতে বসিত। কাল সাম্নাক্তে যে গল্পের অংশ শোনা হয় নাই পেইটে শুনিবার জন্ম আজ বেণু যথাসাধা ভারে উঠিয়া বাহিরে ছুটিয়া আদিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল সকালে ওঠায় সে আজ মান্টার মশায়কে বুঝি জিতিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল মান্টার মশায় নাই। দরোয়ানকে জিজ্ঞাদা করিয়া জানিল, মান্টার মশায় বাহির হইলা গিলাছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণু ফুক্ত হারষ্টুকুর বেদনা লইয়। মুখ গন্তীর করিয়া রহিল। সকালবেলায় হরলাল কেন যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না। হরলাল বেণুর মুখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের পাতার উপর চোথ রাথিয়া পড়াইয়া গেল। বেণু বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে যথন থাইতে বিদল, তথন তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাল বিকাল হইতে তোর কি হইয়াছে বল্ দেখি! মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস্ কেন—ভালো করিয়া থাইতেছিস না—ব্যাপারথানা কি!"

বেণু কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে কাছে টানিয়া অনিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদর করিয়া যথন তাহাকে বারবার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তথন দে আর থাকিতে পারিল না—ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—"মাধার মশায়——"

মা কহিলেন—"মাষ্টার মশায় কি ?"

বেণু বলিতে পারিল না মাষ্টার মশার কি করিয়াছেন। কি যে **অভি**যোগ তাহা ভাষার বা**ক্ত** করা কঠিন।

ননীবালা কহিলেন—"মাষ্টার মণায় বৃঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন !"

দে কথার কোনে। অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বেণু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

¢

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাব্র কতক গুলা কাপড় চোপড় চুরি হইয়া গেল।
পুলিশকে থবর দেওয়া হইল। পুলিশ থানাতলাদীতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান
করিতে ছাড়িল না। রতিকান্ত নিতাপ্তই নিরীহভাবে বলিল, "যে লোক লইয়াছে দে কি আর মাল বাক্সর মধ্যে রাথিয়াছে :"

মালের কোনো কিনার। ইইল না। এরপ লোকসান অধরলালের পক্ষে
অসহ। তিনি পৃথিবীশুক্ক লোকের উপর চটিয়া উঠিলেন। রতিকাস্ত কহিল,
"বাড়িতে অনেক লোক রহিয়াছে কাহাকেই বা দোষ দিবেন, কাহাকেই বা
সন্দেহ করিবেন ? যাহার যথন খুদি আদিতেছে যাইতেছে।"

অধরলাল মাষ্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেব হরলাল, তোমাদের কাহাকেও বাড়িতে রাধা আমার পক্ষে হবিধা হইবে ন।। এখন হইতে তুমি আলাদা বাদার থাকিয়া বেণুকে ঠিক সময়মতো পড়াইয়া ঘাইবে, এই হইলেই ভালো হয়—না হয় আমি ভোমার ছই টাকা মাইনে বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।"

রতিকান্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল—"এ তো অতি ভালো কথা— —উভরপক্ষেই ভালো।"

হরলাল মুথ নীচু করিয়া গুনিল। তথন কিছু বলিতে পারিল না। ঘরে আদিয়া অধরবাব্কে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেপুকে পড়ানো তাহার পক্ষে স্বিধা হইবে না—অতএব আজই দে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে।

সেদিন বেণ্ ইস্কৃল হইতে ফিনিয়া আদিয়া দেখিল মাষ্টার মশায়ের ঘর
শৃষ্ঠা। তাঁহার সেই ভগ্নপ্রায় টিনের প্যাট্রাটিও নাই। দড়ির উপর তাঁহার
চাদর ও গামছা ঝুলিত সে দড়িটা আছে, কিন্তু চাদর ও গামছা নাই।
টেবিলের উপর থাতাপত্র ও বই এলোমেলো ছড়ামো থাকিত তাহার বদলে
সেথানে একটা বড় বোতলের মধ্যে সোনালী মাছ ঝক্ঝক্ করিতে করিতে
ওঠানামা করিতেছে। বোতলের গায়ের উপর মাষ্টার মশায়ের হস্তাক্ষরে বেণুর
নামলেথা একটা কাগজ আঁটা। আর একটি নৃতন ভালো বাঁধাই-করা ইংরেজি
ছবির বই তাহার ভিতরকার পাতায় এক প্রান্তে বেণুর নাম ও তাহার নীচে
আজকের তারিণ মাস ও সন দেওয়া আছে।

কে ছুটিয়া ভাষার বাপের কাছে গিয়া কহিল, বাবা, মাটার মশায় কোথায় গেছেন? বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেছেন।"

় বেণু বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে বিছানার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাদিতে লাগিল। অধরবাবু ব্যাকুল হইয়া কি করিবেন কিছুই ভাবিরা পাইলেন না।

পরনিন বেলা সাজে দশটার সময় হরলাল একটা মেদের ঘরে তব্জপোষের উপর উন্মনা হইয় বসিয়া কলেজে যাইবে কিনা ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ দেখিল প্রথমে অধরবাবুদের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেলু ঘরে চুকিয়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিলৄ৷ হরলালের গলার স্বর আট্কাইয়া গেল;—কথা কহিতে গেলেই তাহার ছই চোথ দিয়া জল ঝরিয়া

পঞ্জিবে এই ভয়ে দে কোনো কথাই কহিতে পারিল না। বেণু কহিল—"মাষ্টার মশায়, আমাদের বাড়ি চল।"

বেণু তাহাদের বৃদ্ধ দরোমান চন্দ্রতানকে ধরিয়া পড়িরাছিল বেমন করিয়া হউক্ মার্টার মশালের বাড়িতে তাহাকৈ লইয়া যাইতে হইবে। পাড়ার যে মুটে হরলালের পাাট্রা বহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আন্ধ্রুতিক্রুলে যাইবার গাড়িতে চন্দ্রতান বেণুকে হরলালের মেসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণুদের বাড়ি যাওয়। একেবারেই অসম্ভব তাহা সে বলিতেও পারিল না অথচ তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণু যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়াছিল "আমাদের বাড়ি চল"—এই স্পর্ল ও এই কথাটার স্বৃতি কত দিনে কত রাজে তাহার কঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিঃখাস রোধ করিয়াছে—কিন্তু ক্রমে এমনও দিন আফিল মখন ছই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল—বক্ষের শিরা আঁক্ড়াইয়া ধরিয়া বেদনা-নিশাচর বাচুডের মত আর ঝুলিয়া রহিল না।

৬

হরলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিয়া মনোযোগু করিতে পারিল না। সে কোনোমতেই দ্বির হইয়া পড়িতে বিসিতে পারিত না। সে থানিকটা পড়িবার চেষ্টা করিয়াই ধাঁ করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং অকারণে ক্রতপদে রাভায় খুরিয়া আসিত। কলেজে লেক্চারের নোটের মাঝে মাঝে খুব বড় বড় ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে খুব বড় বড় ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যুব বড় বড় ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে ব্যুব বড়াটীন স্কলিপ্টের চিত্রলিপি ছাড়া আরে কোনো বর্ণমালার সালুভা ছিলুনা।

হরলাল বুঝিল এ সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। পরীক্ষায় সে যদি বা পাস হয় বৃত্তি পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৃত্তি না পাইলে কলিকাতায় তাহার একদিনও চলিবে না। ওদিকে মাকেও ছ'চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিস্তা করিয়া চাক্রির চেষ্টায় বাহিক্সহইল। চাক্রি পাওয়া কঠিন, কিন্তু না পাওয়া তাহার পক্ষে আরও কঠিন; এই জল্প আশা ছাড়িয়াও ক্ষাশা ছাড়িতে পারিল না।

হরলাল দৌভাগ্যক্রমে একটি বড় ইংরেজ সদাগরের আপিসে উমেদারী করিতে গিয়া হঠাৎ সে বড় সাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল তিনি মুথ দেখিয়া লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে গ্রুণার কথা কহিয়াই তিনি মনে মনে বলিলেন,—"এ লোকটা চলিবে।" জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজ জানা আছে ?" হরলাল কহিল,—"না।" "কোনো বড়লোকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে পার ?" কোনো বড়লোককেই সে জানে না।

শুনিরা সাহেব আরও খুসি হইরা কহিলেন,—"আচ্ছা বেশ, পচিশ
টাকা বেতনে কাজ আরম্ভ কর, কাজ শিথিলে উন্নতি হইবে।"—তার
পরে সাহেব তাহার বেশভ্ষার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—"পনেরো
টাকা আগাম দিতেছি—আপিসের উপযুক্ত কাপড় তৈয়ারি করাইয়া
শইবে।"

কাপড় তৈরি হইলে, হরলাল আপিদেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল। বড় সাহেব তাহাকে ভূতের মতো খাটাইতে লাগিলেন। অন্ত কেরাণীরা বাড়ি গেলেও হরলালের ছুটি ছিল না। এক একদিন সাহেবের বাড়ি গিয়াও তাঁহাকে কাজ বুঝাইয়া দিয়া আদিতে হইত।

এম্নি করিয়া কাজ শিথিয়া লইতে হরলালের বিলম্ব হইল না। তাহার সহযোগী কেরাণীরা তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল, কিন্তু এই নিঃশন্ধ নিরীহ সামান্ত হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

যখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিনা হইল, তথন হরলাল দেশ হইতে মাকে আনিয়া একটি ছোটোখাটো গলির মধ্যে ছোটোখাটো বাড়িতে বাদা করিল। এতদিন পরে তাহার মার ছংখ ঘুচিল। মা'বলিলেন,—"বাবা, এইবার বউ ঘরে আনিব।" হরলাল মাতার পায়ের ধ্লা লইয়া বলিল, "মা, এটে মাপ করিতে হইবে।"

মাতার আর একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিতেন,—"তুই যে দিনরাত তোর ছাত্র বেণুগোপালের গল্প করিম, তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়া। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে।" হরণাল কহিল, "মা, এ বাদার তাহাকে কোখার বদাইব ? রোদ, একটা বড় বাদা করি, তাহার পর তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।"

٩

হরলালের বেতনবৃদ্ধির দক্ষে ছোট গলি হইতে বড় গলি ও ছোট বাড়ি হইতে বড় বাড়িতে তাহার বাদা পরিবর্ত্তন হইল। তবু দে কি জানি কি মনে করিয়া, অধরলালের বাড়ি যাইতে বা বেণুকে নিজের বাদায় ডাকিয়া আনিতে কোনোমতে মন স্থির কবিতে পারিল না।

হয় তো কোনো দিনই তাহার সক্ষোচ ঘুচিত না। এমন সময়ে হঠাৎ থবর পাওরা গেল বেণুর মা মারা গিয়াছেন। গুনিয়া মুহুর্ত বিশয় না করিয়া সে অধ্রলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই ছই অসমবয়দী বন্ধতে অনেক দিন পরে আবার একবার মিশন হইল। বেণুর অশৌচের সময় পার হইয়া গেল—তবু এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক তেমনিটি আর কিছুই নাই। বেণু এখন বড় হইয়া উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তৰ্জনীযোগে তাহার নৃতন গোঁফের রেথার সাঞ্চসাধনা করিতেছে। চালচলনে বাব্যানা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধবান্ধবেরও অভাব নাই। ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতর গান বাজাইয়া দে বন্ধু মহলকে আমোদে রাথে। পড়িবার ঘরে সেই সাবেক ভাঙা চৌকি ও দাগী টেবিল কোপায় গেল। আয়নাতে, ছবিতে, আস্বাবে पর যেন ছাতি ফুলাইয়া রহিয়াছে। বেণু এখন কলেজে যায় কিন্তু দিতীয় বাষিকের সীমানা পার হইবার জন্ম তাহার কোনো তাগিন দেখা যায় না। বাপ স্থির করিয়া আছেন, ছই একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাটে ছেলের বাজার দর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু ছেলের মা জানিতেন ও স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, 'আমার বেণুকে সামান্ত লোকের ছেলের মত গৌরব প্রমাণ করিবার জ্বন্ত পালের হিসাব দিতে হইবে না—লোহার সিম্বুকে কোম্পানীর কাগজ অক্ষয় হইয়া ছেলেও মাতার এ কথাটা বেশ করিয়া মনে মনে বুঝিয়া থাক।' লইয়াছিল।

যাহা হউক, বেণুর পক্ষে দে যে আজ নিতাস্তই অনাবগুক তাছা হরলাল

স্পাঠই ব্ৰিতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন বেণু হঠাৎ সকাল বেলায় তাহার মেসের বাসায় গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, মাষ্টার মশায় আমাদের বাড়ি চল। সে বেণু নাই সে বাড়ি নাই, এখন মাষ্টার মশায়কে কেই বা ডাকিবে!

হরলাল মনে করিয়াছিল এইবার বেণুকে তাহাদের বাসায় মাঝে নামন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আছ্বান করিবার জোর পাইল না। একবার ভাবিল, উহাকে আসিতে বলিব, তাহার পরে ভাবিল, লাভ কি—বেণু হয় তো নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে কিন্তু থাক।

হরলালের মা ছাজিলেন না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, "তিনি নিজের হাতে রাঁধিয়া তাহাকে থাওয়াইবেন—আহা বাছার মা মারা গেছে!"

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কহিল, "অধরবাবুর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আসি।" বেণু কহিল, "অনুমতি লইতে হইবে না, আপনি কি মনে করেন আমি এখনও সেই থোকাবাবু আছি ?"

হরণালের বাসায় বৈণু থাইতে আসিল। মা এই কার্ক্তিকের মত ছেলেটিকে তাঁহার হুই লিক্ষাচক্র আনীর্বাদে প্রভিষিক্ত করিয়া যত্ন করিয়া থাওয়াইলেন। তাঁহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, আহা এই বয়দের এমন ছেলেকে ফেলিয়া ইহার মা বথন মরিল তথন তাহার প্রাণ নাজানি কেমন করিতেছিল।

আহার দারিলাই বেণু কহিল—"মাষ্টার মশার, আমাকে আজ একটু দকাল সকাল যাইতে হইবে। আমার ছই একজন বন্ধুর আদিবার কথা আছে।"

বলিয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় দেখিয়া লইল; তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া ভুড়ি গাড়িতে চড়িয়া বিদি। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাঁপাইয়া দিয়া মুহুর্জের মধ্যেই চোথের বাহির হইয়া গেল।

মা কছিলেন, "হরলাল, উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস্। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।" হরণাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে সান্ধনা দিবার অস্থ সে কোনো প্রেরোজন বোধ করিল না। দীর্ঘনিঃশাস ফেলিরা মনে মনে কহিল— "বাস, এই পর্যান্ত! আর কথনো ডাকিব না! একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাষ্টারি করিয়াছিলাম বটে—কিন্তু আমি সামান্ত হরলাল মাত্র!"

একদিন সন্ধার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার একজনার হরে অন্ধনারে কে একজন বসিয়া আছে। সেধানে যে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই দে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত, কিছ দরজার চুকিয়াই দেখিল এসেলের গন্ধে আকাশ পূর্ণ! ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে মশায় ?" বেণু বলিয়া উঠিল—"মাষ্টার মশার, আমি।"

হরলাল কহিল—"এ কি ব্যাপার ? কথন আসিয়াছ ?"

বেণু কহিল—"অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন তাহা তো আমি জানিতাম না।"

ৰন্ধকাল হইল সেই যে নিমন্ত্ৰণ থাইয়া গেছে তাহার পরে আর একবারও বেণু এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই কহা নাই আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার সময় এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন উদ্বিধ হইয়া উঠিল।

় উপারের ঘরে গিয়া বাতি জালিয়া ছই জনে বসিল। হরলাল জিজ্ঞাস। করিল—"সব ভাল তো? কিছু বিশেষ থবর আছে?"

বেণু কহিল, "পড়াশুনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়ই একদেরে হইয়া আসিরাছে। কাঁহাতক সে বৎসরের পর বৎসর ঐ সেকেও ইয়ারেই আটকা পড়িয়া থাকে। তাহার চেয়ে অনেক বরসে-ছোট ছেলের সঙ্গে তাহাকে এক সঙ্গে পড়িতে হয়— তাহার বড় লক্ষা করে। কিন্তু বাবা কিছুতেই বোঝেন না।"

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কি ইচ্ছা ?"

বেণু কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায়, ব্যারিষ্ঠার হইয়া আসে।

তাহারই সঙ্গে এক সঙ্গে পড়িত, এমন কি, তাহার চেয়ে পড়াগুনায় অনেক কাঁচা একটি ছেলে বিলাতে যাইবে স্থির হইয়া গেছে।

হরলাল কহিল, "তোমার বাবাকে, তোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ ?"

. বেণু কহিল—"জানাইয়াছি। বাবা বলেন পাস না করিলে বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না। কিন্তু আমার মন থারাপ হইরা গেছে—এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না।"

হরলাল চুপ্ করিয়া বদিয়া ভাবিতে লাগিল। বেণু কহিল—"আৰু এই কথা লইয়া বাবা আমাকে যাহা মুথে আসিয়াছে তাহাই বদিয়াছেন। তাই আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কথনোই হইতে পারিত না।—বলিতে বলিতে দে অভিমানে কাদিতে লাগিল।"

হরণাল কহিল—"চল আমি মুদ্ধ তোমার বাবার কাছে যাই, পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল হয় স্থির করা যাইবে।"

त्वन कहिम-"ना, आमि मिथान गरिव ना।"

বাপের সঙ্গে রাগারাগি করিরা হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণু থাকিবে, এ কথাটা হরলালের মোটেই ভালো লাগিল না। অথচ আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না এ কথা বলাও বড় শক্ত। হরলাল ভাবিল, আর একটু বাদে মনটা একটু ঠাওা হইলেই ইহাকে ভূলাইয়া বাড়ি লইয়া যাইব। জিজ্ঞাসা করিল—
"ভূমি থাইয়া আসিয়াছ ?"

त्व किल-"ना, आगात कुथा नाई--ग्रांगि आक थाहेव ना।"

হরণাল কহিল—"নে কি হয় ?" তাড়াতাড়ি মাকে গিষা কহিল, "মা বেণু আসিয়াছে, তাহার জন্ম কিছু থাবার চাই।"

শুনিয়া মা ভারি খুসি হইয়া থাবার তৈরি করিতে গেলেন। হরদাল আপিদের কাপড় ছাড়িয়া মুথ হাত ধুইয়া বেণুর কাছে আসিয়া বসিলেন। একটুখানি কাশিয়া একটুখানি ইতন্ততঃ করিয়া তিনি বেণুর কাধের উপর হাত রাথিয়া কহিলেন—"বেণু, কাজটা ভালো হইতেছে না। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা তোমার উপযুক্ত নয়।"

ন্তনিত্র তথনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণু কহিল, "আপনার এথানে যদি স্থবিধা না হয় আনমি সতীলের বাড়ি ঘাইব।"—বলিয়া সে চলিয়া ঘাইবার উপক্রম করিল। হরলাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল—"রোদ, কিছু খাইরা যাও।"

বেণু রাগ করিয়া কহিল—"না, আমি থাইতে পারিব না।" বিশিয়া ছাত ছাড়াইয়া বর হইতে বাহির হইয়া আদিল।

এমন সময়, হরলালের জন্ত যে জলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহাই বেণুর জন্ত থালার গুছাইয়া ম কাহাদের সমুখে আসির উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "কোথার যাও বাছা!"

বেণু কহিল, "আমার কাজ আছে, আমি চলিলাম।"

মা কহিলেন, "সে কি হয় বাছা, কিছু না থাইয়া যাইতে পারিবে না।" এই
- বলিয়া সেই বারান্দায় পাত পাড়িয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া থাইতে বসাইলেন।

বেণু রাগ করিয়। কিছুই থাইতেছে না—থাবার লইয়া একটু নাজাচাড়া
করিতেছে মাত্র এমন সময় দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল।
প্রথমে একটা দরোয়ান ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাবু মহ মচ্ শঙ্গে সি ড়ি
বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সন্মুথে আদিয়া ক্রোধে কম্পিতকণ্ঠে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"এই বৃঝি! রতিকান্ধ আমাকে তথনি বলিয়াছিল, কিন্তু তোমার পেটে যে এত মংলব ছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি নাই। তুমি মনে করিয়াছ বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া থাইবে। কিন্তু সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে পুলিশ কেন্ করিব, তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব!"—এই বলিয়া বেণুর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"চল্! ওঠ!" বেণু কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

সেদিন কেবল হরলালের মুথেই থাবার উঠিল না।

۵

এবারে হরলালের সদাগর আপিস কি জানি কি কারণে মফঃস্বল হইতে প্রাচুর পরিমাণে চাল ডাল থরিদ করিতে প্রান্তত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হরলালকে প্রতি সপ্তাহেই শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত আট হাজার টাকা লইরা মঞ্চলনে বাইতে হইত। পাইকেড়দিগকে হাতে হাতে দাম চুকাইরা দিবার জন্ম মঞ্চলের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহার যে আপিস আছে সেইখানে দুশ ও পাঁচ টাকার নোট ও নগদ টাকা লইরা সে বাইত, সেধানে রসিদ ও থাতা দেখিরা গত সপ্তাহের মোটা হিসাব মিলাইরা, বর্ত্তমান সপ্তাহের কাজ চালাইবার জন্ম টাকা রাখিয়া আসিত। সঙ্গে আপিসের ছই জন দরোয়ান যাইত। হরলালের জামিন নাই বলিরা আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল, কিন্দ্র বড় সাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইরা বলিরাছিলেন—হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।

মাৰ মাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে— চৈত্ৰ পৰ্ব্যস্ত চলিবে এমন সস্ভাবনা আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল বিশেষ ব্যস্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইরূপ রাত্রে ফিরিয়া শুনিল বেণু আসিয়াছিল, মা তাহাকে থাওয়াইরা যত্ন করিয়া বসাইয়াছিলেন—দেদিন তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা গল্প করিয়া তাহার প্রতি তাঁহার মন আরো মেহে আরুই হইয়াছে।

এমন আরো ছই একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন, "বাড়িতে মা নাই নাকি, সেইজন্ত দেখানে তাহার মন টেকে না। আমি বেণুকে তোর ছোট ভাইয়ের মত, আপন ছেলের মতই দেখি। সেই সেহ পাইয়া আমাকে কেবল মা বলিয়া ভাকিবার জন্ত এখানে আসে।"—এই বলিয়া আঁচলের প্রাপ্ত দিয়া ভিনি চোধ মুছিলেন।

হরলালের একদিন বেণুর সঙ্গে দেখা ইইল। সেদিন সে ক্ষপেক্ষা করিরা বিসিয়াছিল। অনেক রাত পর্যান্ত কথাবার্তা ইইল। বেণু বলিল, "বাবা আজকাল এমন হইরা উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টি কৈতে পারিতেছি না। বিশেষত শুনিতে পাইতেছি তিনি বিবাহ করিবার জন্ম প্রস্তুত ইতৈছেন। রতিবাবু সম্বন্ধ লইয় আসিতেছেন—তাঁহার সঙ্গে কেবলি পরামর্শ চলিতেছে। পুর্ব্ধে আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অন্থির হইয়া উঠিতেন, এখন যদি হই চার দিন বাড়িতে না ফিরি তাহা ইইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে

করিতে হয় বলিয়া আমি নাথাকিলে তিনি হাঁফ ছাড়িরা বাঁচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়া দিন—আমাম শ্বতম্ব হইতে চাই।"

ক্ষেত্রে ও বেদনায় হরলালের হানর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সঙ্কটের সমর্মী
আর সকলকে কেলিয়া বেণু যে তাহার সেই মাষ্টার মশারের কাছে আলিয়াছে
ইহাতে কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাষ্টার মহাশরের
কতটুকুই বা সাধ্য আছে!

বেণু কহিল—"যেমন করিয়া হৌক্ বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্ঠার হুইয়া আদিলে এই বিপদ হুইতে পরিত্রাণ পাই।"

হরলাল কহিল-"অধরবাব কি যাইতে দেবেন ?"

বেণু কহিল— "আমি চলিয়। গেলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু টাকার উপরে বে রকম মায়া, বিলাতের থরচ তাঁহার কাছ হইতে সহজে আলার হইবে না। একটু কৌশল করিতে হইবে।"

হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা দেখিয়৷ হাসিয়া কহিল—"কি কৌশল ?"

বেণু কছিল—"আমি স্থাপ্তনোটে টাকা ধার করিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তথন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়া বিলেত যাইব। সেথানে গেলে তিনি থরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

হরলাল কহিল—"ভোমাকে টাকা ধার দিবে কে?"

বেণু কহিল—"আপনি পারেন না ?"

· হরলাল আশ্রুষ্ঠা হইরা কহিল—"আমি !"—ভাহার মুখে আর কোন কথা বাহির হইল না।

বেণু কছিল—"কেন আপনার দরোয়ান তো তোড়ায় করিয়া জনেক টাকা গরে আনিল।

হরলাল হাসিয়া কহিল—"সে দরোয়ানও বেমন আমার, টাকাও তেম্নি।" বলিয়া এই আপিদের টাকার ব্যবহারটা কি তাহা বেণুকে বুঝাইয়া দিল। এই টাকা কেবল একটি রাত্তের জন্ত দরিদ্রের খরে আশ্রম্থ লয়, প্রভাত হইলে দশদিকেতে গমন। ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংযত ত্বেহশানিনী মার কথাও আদিরা পড়িতে লাগিল।

এম্নি করিয়া রাত অনেক হইরা গেল। হঠাৎ এক সময় ঘড়ি খুলিয়া বেগু কহিল, "আর নয়, দেরি করিলে গাড়ি কেল করিব।"

হরলালের মা কহিলেন—"বাবা আজ রাত্রে এইথানেই থাক না, কাল সকালে হরলালের সঙ্গে এক সঙ্গেই বাহির হইবে।"

বেণু মিনতি করিয়া কহিল—"না মা, এ অন্থরোধ করিবেন না, আজ রাজে ষে করিয়া হউক আমাকে যাইতেই হইবে।"

হরলালকে কহিল—"মাষ্টার মশান্ত, এই আংটি ঘড়িগুলা বাগানে লইরা যাওরা নিরাপদ নর। আপনার কাছেই রাথির। যাই, ফিরিয়া আদিয়া লইরা বাইব। আপনার দরোয়ানকে বলিরা দিন আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হাওব্যাগটা আনিয়া দিক। দেইটের মঙ্গে এগুলা রাথিয়া দিই।"

আপিদের দরোয়ান গার্ডি হইতে ব্যাগ লইয়া আদিল। বেণু তাহার চেন ঘড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া তথনি আররণ সেফের মধ্যে রাধিল।

বেপু হরলালের মার' পারের ধূলা লইল। তিনি রুদ্ধ কঠে আমীক্ষাদ করিলেন,—"মা জগদঘা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।"

তাহার পরে বেণু হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আর কোনদিন সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল। গাড়ির লঠনে আলো জ্ঞালিল, ঘোড়া ছটা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসালোকথচিত নিশীথের মধ্যে বেণুকে লইয়া গাড়ি অদৃশ্য হইয়া গোল।

হরলাল তাহার ঘরে আদিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ্ করিয়া বসিন্ধা রহিল।
তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃখাস ফেলিয়া টাকা গণিতে গণিতে ভাগ করিয়া এক একটা থলিতে ভর্ত্তি করিতে লাগিল। নোটগুলা পূর্বেই গণা হইয়া থলিবন্দি হইয়া লোহার দিলুকে উঠিয়াছিল। লোহার সিন্দুকের চাবি মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাত্রে শরন করিল। ভালো ঘুম হইল না। অপ্রে দ্রেখিল—বেণুর মা পর্দার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চ-মরে তিরফার করিতেছেন; কথা কিছুই স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দিষ্ট কণ্ঠমরের সঙ্গে সঙ্গে বেণুর মার চুনী পালা হীরার অলঙ্কার হইতে লাল সবৃত্ত শুন্ত রক্মির স্টেশ্বলি কালো পর্দাটাকে কুঁড়িয়া বাহির হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। হরলাল প্রাণপণে বেণুকে ডাকিবার চেলা করিতেছে কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে কি একটা ভাঙ্গিয়া পর্দা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল,—চম্কিয়া চোণ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা স্থানার অলক্ষার। হঠাৎ একটা লম্কা হাওয়া উঠিয়া সশব্দে জানুলায় ঠেলা দিয়া আলো নিবাইয়া নিয়াছে। হরলালের সমস্ত শরীর বামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই দিয়া আলো আলিল। ঘড়িতে দেখিল চারটে বাজিয়াছে। আর ঘুমাইবার সময় নাই—টাকা লইয়া মফ:ম্বলে যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মাউহার ঘর হইতে কহিলেন, "কি বাবা, উঠিয়াছিদ্?"

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঙ্গল মুথ দেখিবার জন্ত ঘরে প্রবেশ করিল।
মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে মনে তাহাকে আঞার্কাদ করিয়া কছিলেন—"বাবা,
আমি এই মাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস্। ভোরের
স্বপন কি মিধ্যা হইবে ?"

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের থলেগুলো লোহার সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া প্যাক বাল্লয় বন্ধ করিবার জন্ম উদ্রোগ করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল—ছই তিনটা নোটের থলি শ্রু। মনে হইল স্বপন দেখিতেছি: থলেগুলা লইয়া সিন্দুকের গায়ে জ্লোরে আছাড় দিল—তাহাতে শ্রু থলের শ্রুতা অপ্রমাণ হইল না। তবু রুথা আশার থলের বন্ধনশুলা খুলিয়। খুব করিয়া ঝাড়া দিল, একটি থলের ভিতর ২ইতে ছইখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেণুর হাতের লেথা—একটি চিঠি তাহার বাপের নামে, আর একটি হরলালের।

তাড়াতাড়ি থুনিয়া পড়িতে গেল। চোথে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল ফ্লেম আলো যথেই নাই ় কেবলি বাতি উদ্ধাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহা ভালো বোঝে না, বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া গছে।

কথাটা এই যে, বেণু তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকাওয়ালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিবাছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। হরলাল যে সময় থাইতে গিরাছিল সেই সময় বেণু এই কাণ্ড করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, বাবাকে চিঠি দিলাম, তিনি আমার এই ঋণ শোধ করিয়াদিবেন। তা ছাড়া ব্যাগ খুলিয়া দেখিবেন তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে তাহার দাম কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাত যাবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমাকে গরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের গহনা বাবা যে আর কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সম্ভ করিতে পারি নাই। সেই জন্ত যেমন করিয়া পারি আমিই তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অনায়াসে এই গহনা বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া টাকা লইতে পারিবেন। এ আমার মায়ের জিনিষ—এ আমারই জিনিষ। এ ছাডা আবো অনেক কথা—সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরণাল ঘরে তালা দিয়া তাড়াতাড়ি একথানা গাড়ি লইয়া পঞ্চার ঘাটে ছুটিল। কোন্ জাহাজে বেণু থাত্রা করিয়াছে তাহার নামও দে জানে না। মেটিয়াবুরুজ পর্যাস্ত ছুটিয়া হরলাল থবর পাইল হইথানা জাহাজ ভোরে রওনা হইয়া গেছে। হ'থানাই ইংলওে যাইবে। কোন্ জাহাজে বেণু আছে তাহাও তাহার অহ্যানের অতীত এবং দে জাহাজ ধরিবার যে কি উপায় তাহাও দে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াবৃক্জ হইতে তাহার বাসার দিকে যথন গাড়ি ফিরিল তথন সকালের রৌদ্রে কলিকাতার সহর জাগিয়া উঠিয়াছে। হরলালের চোথে কিছুই পড়িল না। তা্হার সমস্ত হতবৃদ্ধি অস্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদারুণ শ্রতিক্লতাকে ঘেন কেবলি প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল—কিন্তু ধকাথাও এক তিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। যে বাসার তাহার মা থাকেন, এতদিন যে বাসার পা দিবামাত্র কর্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্তি ও সংঘাতের বেদনা মুহুর্ত্তের মধ্যেই তাহার দূর হইরাছে—সেই বাসার সন্মুখে গাড়ি আসিরা দাঁড়াইল
—গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিরা সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমের নৈরাশ্র ও ভর লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্বিগ্ন হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন। জিজ্ঞাস। করিলেন, "বাবা কোথায় গিয়াছিলে?"

হরলাল বলিয়া উঠিল—"মা, তোমার জন্ম বউ আনিতে গিয়াছিলাম।"— বলিয়া শুক্তকঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

"ওমা, কি হইল গো" বলিয়ামা তাড়াতাড়িজল আমানিয়া তাহার মুখে জলের ঝাপ টা দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরলাল চোধ খুলিয়। শুয়ণ্টতে চারিদিকে চাহিয়া উঠিয়া বিলি। হরলাল কহিল—"মা, তোমরা বাস্ত হইও না। আমাকে একটু একলা থাকিতে দাও।" বলিয়া দে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। না দরজার বাহিরে মাটির উপর বিদিয়া পাড়লেন, —ফাল্পনের রোদ্র তাঁহার সর্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল। তিনি কন্ধ দরজার উপর মাথা রাখিয়া থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "হরলাল, বাবা হরলাল।"

হরলাল কহিল, "মা, একটু পরেই আমি বাহির হইব, এখন ভূমি যাও।" মা রৌলে সেইখানেই বদিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আফিসের দরোয়ান আসিরা দরজায় বা নিরা কহিল-"বাবু, এথনি না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।"

হরণাল ভিতর হইতে কহিল—"আজ সাতটার গাড়িতে যাওয়া হইবে না।"
দরোয়ান কহিল—"তবে কথন হাইবেন ?"
হরণাল কহিল—"সে আমি তোমাকে পরে বলিব।"
দরোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উল্টাইয়া নীচে চলিয়া গেল।
হরণাল ভাবিতে লাগিল—"এ কথা বলি কাহাকে ? এ বে চুরি! বেশুকে
কি জেলে দিব ?"

হঠাৎ দেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারে ভূলিয়া গিয়াছিল। মনে হইল যেন কিনারা পাওয়া গেলা। বাাগ খূলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শুধু আংটি, ঘড়ি, বোতাম, হার নহে—ব্রেদলেট, চিক, সিঁথি, মুক্তার মালা প্রভৃতি আরো অনেক দামী গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এ-ও তো চুরি! এ-ও তো বেণুর নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার বিপদ।

তথন আর দেরি না করিয়া অধরণালের দেই চিঠিও ব্যাগ লইয়। হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞানা করিলেন—"কোপায় যাও বাবা ?" হরলাল কহিল—"অধরবাবুর বাড়িতে।"

মার বুক হইতে হঠাৎ অনির্দিষ্ট ভয়ের একটা মন্ত বোঝা নামিয়া গেল। তিনি শ্বির করিলেন ঐ যে হরলাল কাল শুনিয়াছে বেণুর বাপের বিয়ে তাই শুনিয়া অবধি বাছার মনে শাস্তি নাই। আহা, বেণুকে কত ভালোই বাদে!

মা জিজাদা করিলেন—"আজ তবে তোমার আর মফঃখলে বাওয়া হইবে না ?"

হরলাল কহিল—"না।''—বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অধরবাবুর বাড়ি পৌছিবার পূর্বেই দ্র হইতে শোনা গেল রসনচৌকি আলেরা রাগিণীতে করুণস্বরে আলাপ জুড়িরা দিয়াছে, কিন্তু হরলাল দরকার চুকিয়াই দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সঙ্গে একটা যেন অশাক্তির লক্ষণ মিশিয়াছে। দরোয়ানের পাহারা কড়াকড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহাবাহির হইতে পারিতেছে না—সকলেরই মুখে ভয় ও চিস্তার ভাব। হরলাল খবর পাইল, কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গেছে। ছই ভিনজন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া প্লিশের হাতে সমর্পণ করিবার উজোগ হইতেছে।

হরলাল দোতলাম বারান্দার গিন্ধা দেখিল—অধরবাবু আগুন হইয়া বসিয়া আছেন—ও রতিকান্ত তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল—"আপনার সঙ্গে গোপনে আমার একটু কথা আছে।" অধরবারু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমার সত্ত্বে গোণনে আলাপ করিবার এখন আদার সময় নয়—যাহা কথা থাকে এইথানেই বলিয়া ফেল !"

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বুঝি এই সমরে তাঁহার কাছে সাহাধ্য বা ধার চাহিতে আসিরাছে। রতিকান্ত কহিল—"আমার সাম্নে বাবৃকে কিছু জানাইতে যদি লক্ষা করেন, আমি না হয় উঠি!"

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"আ: বোস না!"

হরলাল কহিল—"কাল রাত্রে বেণু আমার বাড়িতে এই ব্যাগ রাখিয়া গেছে।"

অধর। ব্যাগে কি আছে ?

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া অধরবাবুর হাতে দিল।

অধর। মাষ্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার পুলিয়াছ তো ? জানিতে এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে—তাই আনিয়া দিয়াছ—মনে করিতেছ সাধুতার জন্ম বক্শিস পাইবে ?

তথন হরলাল অধরের পত্রথানা তাঁহার হাতে দিল। পড়িরা তিনি আঞ্চন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমি পুলিশে থবর দিব। আমার ছেলে এখনো সাবালক হয় নাই—তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাত পাঠাইয়াছ! হয়তো গাঁচশো টাকা ধার দিয়া তিন হাজার টাকা লিথাইয়া লইয়াছ! এ ধার আমি ভাধিব না!"

ह्वलाल कहिल-"आमि धात पिटे नारे।"

অধর কহিলেন—"তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে! তোমার বাক্স ভাঙ্গিয়া চুরি করিয়াছে ?"

হরদান সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। রতিকান্ত টিপিয়া টিপিয়া কহিল—"ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন না তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও উনি কি কথনো চক্ষে দেখিয়াছেন ?"

যাহা হউক গহনা চুরির মীমাংসা হওরার পরেই বেগুর বিলাত পালানো লইরা বাড়িতে একটা তুলস্থুল পড়িয়া গেল। হরণাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করিয়া লইয়া বাড়ি হইতে বাহিরহইয়, আসিল।

রাস্তায় যথন বাহির হইল তথন তাহ। র মন অসাড় হইয়া গেছে। ভয়

করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তথন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কি হুইতে পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার বাড়ির স্থমুখে একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চম্কিয়া উঠিল। হঠাৎ আশা হইল বেণু ফিরিয়া আদিয়াছে। নিশ্চয়ই বেণু! তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নিরূপায়রূপে চূড়ান্ত হইরা উঠিবে এ কথা সে কোনো মতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আদিয়া দেখিল—গাড়ির ভিতরে তাহাদের আদিসের একজন সাহেব বদিয়া আছে। সাহেব হরণ এক দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মফসলে গেলে না কেন ?"

আপিদের দরোয়ান সন্দেহ করিয়া বড় সাহেবকে গিয়। জানাইয়াছে— তিনি ইহাকে পাঠাইয়াছেন

হরলাল বলিল—"তিন হাজার টাকার নোট পাওরা বাইতেছে না।" সাহেব জিঞাসা করিল—"কোথায় গেল ?"

হরলাল—"জানি না"—এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চুপ্ করিলা রহিল। সাহেব কহিল—"টাকা কোথায় আছে দেখিব চল।"

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমস্ত গণিয়া চারিদিক্
খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিল। বাড়ির সমস্ত বর তয় তয় করিয়া অনুসন্ধান করিতে
লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না—তি সাহেবের
সাম্নেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওে এলাল, কি
হইল রে ?"

হরলাল কহিল—"মা, টাকা চুরি গেছে।"

মা কহিলেন—"চুরি কেমন করিয়া যাইবে ? হরলাল এমন সর্ব্বনাশ কে করিল !"

হরলাল কহিল—"মা, চুপ কর।"

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—"এ ঘরে রাত্রে কে ছিল ? হরলাল কহিল—ঘার বন্ধ করিয়া আমি একলা শুইয়াছিলাম—আর কেহ ছিল না।" সাহেব টাকাগুলা গাড়িতে তুলিয়া হরলালকে কহিল—"আচ্ছা বড় সাহেবের কাছে চল।"

হরলালকে সাংহবের সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল—"সাহেব আমার ছেলেকে কোণায় লইয়া যাইবে ? আমি না থাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি—আমার ছেলে কথনই পরের টাকায় হাত দিবে না!"

मार्टित वाक्रमा कथा कि**डू** ना वृक्षित्रा कश्नि—"आव्हा, आव्हा।"

হরলাল কহিল, "মা তুমি কেন বাস্ত হইতেছ ? বড় সাহেবের সংক্র দেখা করিয়া আমি এখনি আসিতেছি।"

মা উদ্বিগ্ন হইরা কহিলেন—"ভূই বে স্কাল থেকে কিছুই থাসু নাই।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেজের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বড় সাহেব হরলালকে কহিলেন, "মত্য করিয়া বল ব্যাপারধানা কি ? হর্লাল কহিল—"আমি টাকা লই নাই।"

বড় সাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু ভূমি নিশ্চয় জান কে লইয়াছে ?

हतलाल क्लारना উত্তর ना निम्ना मूथ नौहू कतिमा विश्वित त्रिशि त्रिशि ।

সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে ?

হরলাল কহিল,—"আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কৈহ লইতে পারিত নালী

বড় সাহেব কহিলো—"দেথ হরণাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কোনো জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ দিয়াছিলাম। আপিদের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছুই বেশি নয়। কিন্তু তুমি আমাকে বড় লক্ষাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম—বেমন করিয়া পার টাকা সংগ্রহ করিয়া আন—তাহা হইলে এ লইয়া কোনো কথা ভূলিব না, ভূমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনই করিবে।"

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তথন বেলা এগারটা হইয়া গেছে।

হরলাল বথন মাধা নীচু করিয়া বাহির হইরা গেল তথন আপিলের বাব্রা অভ্যস্ত ধুসি হইরা হরলালের পতন লইরা আলোচনা করিতে লাগিল।

ংরলাল একদিন সমর পাইল। আরও একটা দীর্ঘ দিন নৈরাখের শেষতলের পঞ্চ আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ বাড়িল।

উপায় কি, উপায় কি, উপায় কি—এই ভাবিতে ভাবিতে সেই त्रोटम इतनान तालाग्र त्वकारेट नाशिन। त्मर्य छेशात्र चारक कि ना त्म ভাবনা বন্ধ ছইয়া গেল কিন্তু বিনা কারণে পথে ঘুরিয়া বেড়ান থামিল না। যে ক্লিকাতা হাজার হাজার লোকের আশ্রম স্থান তাহাই এক মুহুর্ছে হরলালের পক্ষে একটা প্রকাও ফাঁস-কলের মত হইয়া উঠিল। ইহার কোনও দিকে বাহির হইবার কোনও পথ নাই। সমত্ত জনসমাজ এই অতি কুন্ত হুরুলালকে চারিদিকে আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ তাহাকে জানেও না, এবং তাহার প্রতি কাহারও মনে কোনো বিধেষও নাই. কিন্তু প্রত্যেক লোকেই তাহার শত্রু। অথচ রাস্তার লোক তাহার গা ঘেঁবিরা তাহার পাশ দিরা চলিয়াছে: আপিদের বাবরা বাহিরে আদিয়া ঠোঙায় করিয়া জল থাইতেছেন, তাহার দিকে কেই তাকাইতেছেন না; ময়দানের ধারে অল্স পথিক মাধার নীচে হাত রাথিয়া একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে : প্রাকরাগাড়ি ভর্ত্তি করিয়া হিলুস্থানী নেরেরা কালীঘাটে চলিরাছে; একজন চাপরাসি একখানা চিঠি লইরা হরলালের সম্মুথে ধরিরা কহিল, বাবু ঠিকানা পঁড়িয়া দাও,—যেন তাহার সঙ্গে অন্ত পথিকের কোনো প্রভেদ নাই ; দেও ঠিকানা পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল। ক্রমে স্মাপিদ বন্ধ হইবার সময় আসিল। বাড়িমুখো গাড়িগুলো আপিস মহলের নানা রাস্তা দিলা ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিদের বাবুরা ট্রাম ভর্তি করিলা **থিয়েটা**রের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় ফিরিয়া চলিল। **আজ** হইতে হরলালের আপিদ নাই, আপিদের ছুটি নাই, বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্ম ট্রাম ধরিবার কোনো তাড়া নাই। সহরের সমস্ত কাজকর্ম, বাড়িম্বর, গাড়িজুড়ি, আনাগোনা হরলালের কাছে কথনও বা অত্যস্ত উৎকট সত্যের মত দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে, কথন বা একেবারে বস্তুহীন স্বপ্নের মত ছায়া হইয়া আসিতেছে। আহার নাই, বিশ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, কেমন করিয়া যে

হরলালের দিন কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। রান্তার রান্তার গ্যাসের আলো অণিণ—যেন একটা সতর্ক অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্র চক্ মেলিয়া শিকারলুব্ধ দানবের মত চুপ্করিয়া রহিল। রাজি কত হইল সেকথা হরলাল চিন্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দব্ দব্ করিতেছে; মাথা যেন ফাটিয়া বাইতেছে; সমস্ত শরীরে আগুন অলিতেছে; পা আর চলে না। সমন্তদিন পর্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও **অবসাদের** অসাততার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে—কলিকাতার क्षमः था कनत्यनीत मरश किवन के ककिया नामरे एकंक के एक कतिया मूरभ উঠিয়াছে-মা, মা, মা। আর কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, .রাত্রি যথন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোনো লোকই ধখন এই অতি সামান্ত হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন দে চুগু করিয়া তাভার মাল্লের কোলের কাছে গিয়া ভইয়া পড়িবে—তাভার পরে ঘুম বেন আবে নাভাঙে! পাছে তার মার সন্মূণে পুলিশের লোক বা আবুকেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাদায় যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার যথন আর বহিতে পারে না এমন সময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল. "কোথায় যাইবে গ"

হরলাল কহিল, "কোথাও না। এই ময়দানের রা**ত**ায়, খানিকক্ষণ হাওয়। খাইয়া বেড়াইব।"

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে গাড়ি তথন হরলালকে লইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তথন শাস্ত হরলাল তাহার তথ মাথা থোলা জান্লার উপর রাথিয়া চোপ বুজিল। একটু একটু করিয়া তাহার সমত বেদনা যেন দ্ব হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। মনের মধ্যে একটি স্থগভীর স্থনিবিড় আনন্দপূর্ণ শাস্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একটা যেন প্রম প্রিআণ তাহাকে চারিদিক হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। সে যে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিছতি নাই, তাহার অপমানের শেষ नांहे, इं: त्थत व्यविध नांहे, तम कथां हो एवन अक मूहर्स्ड मिथा। इटेमा राजा। এখন মনে হইল, দে-তো একটা ভর মাত্র দে-তো দত্য নয়। যাহা তাহার জীবনকে লোহার মুঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধরিয়াছিল, হরলাল ভাহাকে আর কিছুমাত্র স্বীকার করিল না ;--মুক্তি অনস্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শাস্তির কোণাও দীমা নাই। এই অতি দামান্ত হরলালকে বেদনার মধ্যে অপমানের মধ্যে অক্তায়ের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্ববন্ধাণ্ডের কোনো রাজা মহারাজারও নাই। যে আতত্তে যে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল। তথন হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদরের চারিদিকে অনস্ত আকাশের মধ্যে অফুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বদিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তা-ঘাট বান্ধি-ঘর দোকান-বাজার একটু একটু করিয়া তাহার মধ্যে আচছন্ত হইয়া ষাইতেছে—বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিষা উঠিল, একটি একটি করিয়া नक्क कांशांत्र मर्था मिलारेबा रागन,--- इतला रलत भंतीतमरानत नमक दानना, नमक ভাবনা, সমস্ত চেতনা তাহার মধ্যে অল্ল অল্ল করিলা নিংশেষ হইলা গেল,—ঐ গেল, তপ্ত বালের বুছুদ একেবারে ফাটিয়া গেল-এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, বহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা 🛊

গির্জ্জার অভিতে একটা বাজিল। গাড়োরান অক্ষকার ময়দানের মধ্যে গাড়ি লইয়া অ্রিতে অ্রতি অবশেষে বিরক্ত হইয়া কহিল—"বাবু বোড়া তো;
আবার চলিতে পারে না—কোধার যাইতে হইবে বল।"

কোনো উত্তর পাইল না। কোচ্বাক্স হইতে নামিয়া হরলালকে নাড়া দিরা আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তথন ভয় পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিল হরলালের শরীর আড়েষ্ট, তাহার নিখাস বহিতেছে না।

"কোথার যাইতে হইবে" হরলালের কাছ হইতে এই প্রান্তের আর উত্তর পাওরা গোল না।

[ ১৩১৪—আধাঢ়, প্রাবণ ]/

## রাসমণির ছেলে

١

কালীপদর মা ছিলেন রাসমণি—কিন্তু তাঁহাকে দারে পড়িয়া বাপের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কারণ বাপ মা উভয়েই মা হইয়া উঠিলে ভেলের পক্ষে স্থবিধা হয় না। তাঁহার স্বামী ভবানীচরণ ছেলেকে একেবারেই শাসন করিতে পারেন না।

তিনি কেন এত বেশি আদর দেন তাহা কিকাশা করিলে তিনি বে উদ্ভব্ন দিয়া থাকেন তাহা বুবিতে হইলে পূর্ব-ইতিহাস জানা চাই।

ব্যাপারথানা এই—শানিয়াড়ির বিধ্যাত বনিয়াদী ধনীর বংশে তবানীচরণের জয়। তবানীচরণের পিতা অভয়াচরণের প্রথম পক্ষের পুত্র তামান্তর্ধ। অধিক বয়সে স্ত্রী-বিয়োগের পর ছিতীয়বার বখন অভয়াচরণ বিবাহ করেন তথন তাহার বতার নামে লিখাইয়া লইয়াছিলেন! জামাতার বয়স হিসাব করিয়া তিনি মনে মনে তাবিয়াছিলেন যে, কতার বৈধব্য যদি ঘটে তবে থাওয়াপরায় জত যেন সপত্রীপুত্রের অধীন তাহাকে না হইতে হয়।

তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার প্রথম জংশ ফলিতে বিশ**ং হইল** না। তাঁহার দৌহিত্র ভবানীচরণের জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁহার জামাজার মৃত্যু হইল। তাঁহার কঞ্চা নিজের বিশেষ সম্পঞ্জিটর অধিকার লাভ করিলেন ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া তিনিও পরলোক যাত্রার সময় সনার ইহলোক সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিস্ত হইয়া গেলেন।

শ্রামাচরণ তথন বয়:প্রাপ্ত। এমন কি, তাঁহার বড়ো ছেলেটি তথনই ভবানীর চেয়ে এক বংসরের বড়ো। প্রামাচরণ নিজেন চলেদের সঙ্গে একতেই ভবানীকে মামুষ করিতে লাগিলেন। ভবানীচরণের তার সম্পত্তি হইতে কথনো তিনি নিজে এক প্রসা লন নাই এবং বংসরে বং তাহার পরিকার ছিসাবটি ভিনি বিমাভার নিকট দাখিল করিয়া তাহার রসিন লইয়াছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই তাঁহার সাধুতায় মুগ্ধ হইয়াছে।

বন্ধত প্রায় সকলেই মনে করিয়াছিল এতটা সাধুতা অনাবশুক, এমন কি ইহা নিরুজিতারই নামান্তর। অথপ্ত পৈতৃক সম্পত্তির একটা অংশ বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর হাতে পড়ে ইহা গ্রামের লোকের কাহারো ভালো লাগে নাই। যদি খ্যামাচরণ ছল করিয়া এই দলিলটি কোনো কোশনে বাতিল করিয়া দিতেন তবে প্রতিবেশীরা তাঁহার পৌরুষের প্রশংসাই করিত, এবং যে উপারে তাহা স্ফারুরুপে সাধিত হইতে পারে তাহার পরামর্শনাতা প্রদান বাক্তিরও অভাব ছিল না। কিন্তু খ্যামাচরণ তাঁহাদের চিরকালীন পারিবারিক স্থকে অঞ্বহীন করিয়াও তাঁহার বিমাতার সম্পত্তিটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন।

এই কারণে এবং স্বভাবদিদ্ধ স্নেহশীলতাবশত বিমাতা ব্রজ্ঞানরী খ্যামাচরণকে আপনার পুত্রের মতোই স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন। এবং উছোর সম্পত্তিটিকে খ্যামাচরণ অত্যন্ত পৃথক্ করিয়া দেখিতেন বলিয়া তিনি অনেক ব উছোকে ভর্মনা করিয়াছেন;—বলিয়াছেন, "বাবা, এ সম্পত্তি সঙ্গে ্বামা তো স্বর্মে বাইব না, এ তোমাদেরই থাকিবে; আমার এতো হিসাবপত্র দেখিবার দরকার কি।"—খ্যামাচরণ সে-কথার কর্ণপাত করিতেন না।

শাদারণ নিজের ছেলেদের কঠোর শাদনে রাখিতেন। কিন্তু ভবানীচরণের পরে তাঁহার কোনো শাদনই ছিল না। ইহা দেখিয়া দকলেই একবাকো বলিত, নিজের ছেলেদের চেয়ে ভবানীর প্রতিই তাঁহার বেশি স্লেহ। এম্নি করিয়া ভবানীর পড়াওনা কিছুই হইল না। এবং বিষয়বুদ্ধিদম্বন্ধে চিরদিন শিশুর মত থাকিয়া লালার উপর সম্পূর্ণ নির্ভির করিয়। তিনি বয়স কাটাইতে লাগিলেন। বিষয়কর্ষে তাঁহাকে কোনোদিন চিস্তা করিতে হইত না—কেবল মাঝে মাঝে

এক একদিন সই করিতে ২ইত। কেন সই করিভেছেন ভাষা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন না, কারণ, চেষ্টা করিলে কৃতকার্যা হইতে পারিতেন না।

এদিকে ভামাচরণের বড়ো ছেলে তারাপদ সকল কাজে পিতার সহকারীরপে থাকিয়া কাজকর্মে পাকা হইয়া উঠিল। ভামাচরণের মৃত্যু হইলে পর ভারাপদ ভবানীচরণকে কহিল, "থুড়ামহাশয়, আমাদের আর একত্র থাকা চিনিবে না। কি জানি কোন্দিন সামাভ কারণে মনান্তর ঘটিতে পারে তথন সংসার ছারধার হইয়া যাইবে।"

পৃথক্ হইয়। কোনোদিন নিজের বিষয় নিজেকে দেখিতে হইবে এ-কথা ভবানী অপ্নেও কলনা করেন নাই। বে-সংসারে শিশ্বকাল হইছে জিনি মায়ুণ হইয়াহেন স্টোকে তিনি সম্পূর্ণ অথও বলিয়াই জানিতেন—তাহার বে কোনো একটা জায়গায় জোড় আছে, এবং জোড়ের মূর্বে তাহাকে ছইথানা করা যায় সহসা সে-সংবাদ পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

বংশের সম্মানহানি এবং আত্মীন্তপের মনোবেদনায় তারাপদকে যথন কিছুমান্ত্র বিচলিত করিতে পারিল না তথন কেমন করিয়া বিরুম্ন বিভাগ হইতে পারে সেই অসাধ্য চিস্তায় ভবানীকে প্রাবৃত্ত হইতে হইল। তারাপদ তাঁহার চিষ্ণা দেখিয়া অত্যস্ত বিশ্বিত হইয়া কহিলেন, "খুড়ামহাশ্য, কাও কি! আপনি এত ভাবিতেছেন কেন? বিষয় ভাগ তো হইয়াই আছে। ঠাকুরদাদা বাঁচিয়া থাকিতেই তো ভাগ করিমা দিয়া গেছেন।"

ভবানী হতবৃদ্ধি হইয়া কহিলেন—"নত্য না কি ! আমি তো তাহার কিছুই জানি না।"

তারাপদ কহিলেন, "বিশক্ষণ! জানেন না তো কি গু দেশস্ক শোক জানে পাছে আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিবাদ ঘটে এইজন্ত আগনিদ তালুক আপনাদের অংশে নিথিয়া দিয়া ঠাকুরদানা এথম হইতেই আপনাদিগকে পুথক্ করিয়া নিয়াছেন—সেই ভাবেই তো এ প্রয়স্ত চনিয়া আদিতেছে।"

ভবানীচরণ ভাবিলেন, সকলই সম্ভব। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাড়ি ?"
তারাপন কহিলেন, "ইচ্ছা করেন তো বাড়ি আপনারাই রাখিতে পারেন।
সদর মহকুমায় যে কুঠি আছে সেইটে পাইলেই আমাদের কোনরকম করিয়া
চলিয়া থাইবে।"

তারাপন এত অনারাসে পৈতৃক বাড়ি ছাড়িতে প্রস্তুত হইলেন দেখিয়া তাঁহার ঔনার্য্যে তিনি বিশ্বিত হইরা গেলেন। তাঁহাদের সদর মহকুমার বাড়ি তিনি কোনোদিন দেখেন নাই এবং তাহার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না।

ভবানী যথন তাঁহার মাতা ব্রজমুন্দরীকে সকল ব্রাস্ত জানাইলেন—তিনি কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "ওমা, সে কি কথা! আলন্দি তালুক তো আমার খোরপোষের জন্ম আমি স্ত্রীধনস্বরূপে পাইয়াছিলাম—তাহার আয়ও তো তেমন বেশি নয়। পৈভূক সম্পত্তিতে তোমার বে অংশ দে ভূমি পাইবে না কেন দ"

ভবানী কহিলেন, "তারাপদ বলে, পিতা আমাদিগকে ঐ তালুক ছাড়া আর কিছু দেন নাই।"

ব্ৰজস্বনারী কহিলেন, "সে-কথা বিগলে আমি শুনিব কেন ? কর্তা নিজের হাতে তাঁহার উইল ছই প্রস্থ লিথিয়াছিলেন—তাহার একপ্রস্থ আমার কাছে রাথিয়াছেন; সে আমার সিন্ধকে আছে।"

সিন্ধুক গোলা হইল। সেথানে আলন্দি তালুকের দানপত্র আছে কিও উইল নাই। উইল চুরি গিয়াছে।

পরামর্শনাতাকে ডাকা হইল। লোকটি তাঁহানের গুরুঠাকুরের ছেলে।
নাম বগলাচরল। দকলে বলে তাহার ভারি পাকা বৃদ্ধি। তাহার বাপ
প্রামের মন্ত্রনাতা, আর ছেলেটি মন্ত্রণালাতা। পিতাপুত্রে প্রামের পরকাল
ইহকাল ভাগাভাগি করিলা লইরাছে। অন্তের পক্ষে তাহার ফল্যফ্রল যেমনই
হউক তাহানের নিজেনের পক্ষে কোনো অস্থ্বিধা ঘটে নাই।

বগলাচরণ কহিল, "উইল না-ই পাওয়া গেল। পিতার সম্পত্তিতে ছই ভারের তো সমান অংশ থাকিবেই।

এমন সময় অপর পক্ষ হইতে একটা উইল বাহির হইল। তাহাতে ভবানীচরণের অংশে কিছুই লেখে না। সমস্ত সম্পত্তি পৌতাদিগকে দেওরা হইরাছে। তথন অভরাচরণের পুত্র জন্মে নাই।

বগলাকে কাণ্ডারী করিয়া ভবানী মকক্ষমার সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। বন্দরে জাসিয়া লোহার সিদ্ধুকটি যথন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তথন দেখিতে পাইলেন, লক্ষ্মীপেঁচার বাসাটি একেবারে শৃত্ত—দামাত ছুটো একটা দোনার পালক ধনিয়া পড়িয়া আছে। পৈতৃক সম্পত্তি অপর পক্ষের হাতে গোল। আর আলদি তালুকের যে ডগাটুকু মকদমা ধরচার বিনাশতল হইতে জাগিয়া রিছিল কোনোমতে তাহাকে আশ্রেম করিয়া থাকা চলে মাত্র কিন্তু বংশমধ্যাদা রক্ষা করা চলে না। প্রাতন বাড়িটা ভবানীচরণ পাইয়া মনে করিলেন ভারি জিভিয়াছি। তারাপদর দল সদরে চলিয়া গেল্। উভয়পক্ষের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎ বহিল্লা।

₹

ভাষাচরণের বিধাসঘাতকতা ব্রজক্ষনরীকে শেলের মত বাজিল। ভাষাচরণ অভার করিন। কর্ত্তার উইল চুরি করিয়া ভাইকে বঞ্চিত করিল এবং পিতার বিধাসভঙ্গ করিল ইহা তিনি কোনোমতেই ভূলিতে পারিলেন না। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন প্রতিদিনই দীর্ঘনিধাদ ফেলিয়া বার বার করিয়া বালতেন, "ধর্মে ইহা কথনই সহিবে না।" ভবানীচরণকে প্রায়ই প্রতিদিন এই বলিয়া আ্লাগ্রাদ দিয়াছেন যে, আমি আইন আদালত কিছুই বুঝি না, আমি তোমাকে বলিতেছি, কর্ত্তার সে উইল কথনই চির্দিন চাপা থাকিবে না। সে তুমি নিশ্বরই ফ্রিয়া পাইবে।

বরাবর মাতার কাছে এই কথা শুনিয়া ভবানীচরণ মনে অত্যন্ত একটা ভর্মা পাইলেন। তিনি নিজে অক্ষম বলিয়া এইরূপ আখাদ-বাক্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সাখ্যনার জিনিব। দতী সাধ্বীর থাকা ফলিবেই, যাহা তাঁহারই তাহা আপনিই তাঁহার কাছে ফিরিয়া আদিবে এ-কথা নিশ্চয় স্থির করিয়া বিসাধারহিলেন। মাতার মৃত্যুর পরে এ-বিখাদ তাঁহার আরো দৃচ হইয়া উঠিল করারণ মৃত্যুর বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া মাতার পুণাতেজ তাঁহার কাছে আরো অনেক বড় করিয়া প্রতিভাত হইল। দারিদ্রোর সমস্ত অভাবশীড়ন বেন তাঁহার গায়েই বাজিত না। মনে হইত, এই যে অল্পবজ্লের কঠ, এই যে পুর্বেকার চালচলনের ব্যত্যার, এ যেন হ'দিনের একটা অভিনয়মাত্র—এ কিছুই সত্য নহে। এইজন্ত সাবেক চাকাই ধৃতি ছিড্রা গেলে যথন কম দামের

মোটা ধৃতি তাঁহাকে কিনিয়া পরিতে হইল তথন তাঁহার হাসি পাইল। পৃশার সময় সাবেককালের ধুমধাম চলিল না, নমোনম করিয়া কাজ সারিতে হইল; অভ্যাগতজ্ঞন এই দরিজ আয়োজন দেখিয়া দীর্ঘনিখাস ফেলিয়া সাবেক কালের কথা পাড়িল। ভবানীচরণ মনে মনে হাসিলেন, তিনি ভাবিলেন ইহারা জানেনা এ-সমস্তই কেবল কিছুদিনের জন্ম—তাহার পর এমন ধুম করিয়া একদিন পূজা হইবে মে, ইহাদের চকু স্থির হইয়া যাইবে। সেই ভবিষ্যতের নিশ্চিত সমারোহ তিনি এম্নি প্রত্যক্ষের মতো দেখিতে পাইতেন যে, বর্গ্যান দৈতা তাঁহার চোথেই পড়িত না।

এ-সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা করিবাব প্রধান মান্নুষটি ছিল নোটো চাকর।
কতবার প্রভাৎসবের দারিজ্যের মাঝথানে বসিদ্ধা প্রভু ভূত্যে, ভাবী স্থানিনে
কিরপ আলোজন করিতে হইবে তাহারই বিস্তারিত আলোচনান্ন প্রবৃত্ত
হইয়াছেন। এমন কি, কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, না হইবে এবং
কলিকাতা ইইতে যাত্রারণল আনিবার প্রয়োজন আছে কিনা তাহা লইয়।
উভন্নপক্ষে বোরতর মতাস্তর ও তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। স্বভাবসিদ্ধ
অনৌদার্যারশত নটবিহারী সেই ভাবীকালের কর্দ্ধ-রচনান্ন ক্লপণতা প্রকাশ করায়
ভবানীচরণের নিকট হইতে তার ভর্ৎ সনা লাভ করিয়াছে। এরূপ ঘটনা প্রায়ই
ঘটিত।

মোটের উপরে বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণের মনে কোনো প্রকার ছিলিকা। কেবল তাঁহার একটিমাত্র উদ্বেগের কারণ ছিল, কে তাঁহার বিষয় ভোগ করিবে। আজ পর্যাস্ত তাঁহার সন্তান হইল না। কল্মানায়গ্রস্ত হৈতৈষীরা যথন তাঁহাকে আর একটি বিবাহ করিতে অন্তরোধ করিত তথন তাঁহার মন এক একবার চঞ্চল হইত;—তাহার কারণ এ নয় যে নববধ্ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ স্থ ছিল—বরঞ্চ সেবক ও অল্পের ন্থার জ্রীকেও পুরাতনভাবেই তিনি প্রেশস্ত বিলয়। গণ্য করিতেন—কিন্ত যাহার ক্রম্বাসন্তাবনা আছে তাহার সেক্তানস্ভাবনা না থাকা বিষম বিভ্রমনা বলিয়াই তিনি জানিতেন।

এমন সময় বখন তাঁহার পুত্র জন্মিল তথন সকলেই বলিল, এইবার এই বরের ভাগা ফিরিবে তাহার স্ত্রপাত হইয়াছে। স্বয়ং স্বগায় কর্তা অভয়াচরণ আবার এ-ঘরে জন্মিরাছেন, ঠিক সেই রকমেই টানা চোধ। ছেলের কোঞ্চিতেও দেখা গেল, গ্রহে নক্ষত্রে এমনিভাবে ঘোগাঘোগ ঘটিয়াছে যে জ্তদম্পত্তি উদ্ধার না হইয়া যায় না।

ছেলে হওয়ার পর হইতেই ভবানীচরণের ব্যবহারে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল। এতনিন পর্যান্ত দারিদ্রাকে তিনি নিতান্তই একটা থেলার মত সকৌত্বক অতি অনায়া দই বহন করিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলের সম্বন্ধে সে ভাব্টি তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। শানিয়াড়ির বিখ্যাত চৌধুরীদের ঘরে নির্কাণপ্রায় কুলপ্রনীপকে উজ্জ্বল করিবার জন্ম সমন্ত গ্রহনক্রের আকাশব্যাপী আনুকুল্যের ফলে বে শিশু ধরাধানে অবতীর্ণ হইয়াছে ভাহার প্রতি তো একটা কর্ত্তব্য আছে! আজ পর্যান্ত ধারাবাহিক কাল ধরিয়া এই পরিবারে প্রসন্তানমাত্রই আজন্মকাল যে সমাদর লাভ করিয়াছে ভবানীচরণের জোষ্ঠ পুত্রই প্রথম তাহা হইতে বঞ্চিত হইল, এ-বেদনা তিনি ভূলিতে পারিলেন না। এ বংশের চিরপ্রাপ্য আমি বাহা পাইয়াছি আমার পুত্রকে তাহা দিতে পারিলান না, ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল— আমিই ইহাকে ঠকাইলাম।" তাই কালীপর জন্ম অর্থবায় বাহা করিতে পারিলেন না প্রচুর আদর নিয়া তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

ভবানীর স্ত্রী রাসমণি ছিলেন অন্ত ধরণের মানুব। তিনি শানিরাড়ির চৌধুরীদের বংশগৌরব সম্বন্ধ কোনো দিন উদ্বেগ কর্তব করেন নাই। ভবানী তাহা জানিতেন এবং ইছা লইয়া মনে মনে তিনি হাগিতেন—ভাবিতেন, ফেরপ সামান্ত দরিদ্র বৈঞ্চব বংশে স্ত্রীর জন্ম তাখাতে তাহার এ ক্রটি ক্ষমা করাই উচিত—চৌধুরীদের মানমর্য্যানা সম্বন্ধে ঠিক মত ধারণা করাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

রাসমণি নিজেই তাহা খীকার করিতেন—বলিতেন, "আমি গরীবের মেরে মান-সম্বমের ধার ধারি না, কালীপদ আমার বাঁচিয়া থাক্ সেই আমার সকলের চেয়ে বড় ঐশ্বর্যা,"—উইল আবার পাওয়া যাইবে এবং কালীপদর কণ্যাণে এ-বংশে লুপু সম্পদের শৃত্য নদীপথে আবার বান ডাকিবে এ-সব কথায় তিনি একেবারে কানই দিতেন না। এমন মানুষই ছিল না বাহার সঙ্গে তাঁহার সামী হারানো উইল লইয়া আলোচনা না করিতেন। কেবল সকলের চেয়ে

বড় এই মনের কথাটি তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে হইত না। ছই একবার তাঁহার সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করিয়ছিলেন, কিন্তু কোনো রস পাইলেন না। অতীত মহিমা এবং ভাবী মহিমা এই ছইয়ের প্রতিই তাঁহার স্ত্রী মনোযোগমান্ত্র করিতেন না, উপস্থিত প্রয়োজনই তাঁহার সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল।

দে প্রয়োজনও বড় অল্প ছিল না। অনেক চেষ্টায় সংসার চালাইতে হইত। কেন না, লক্ষ্মী চলিয়া গেলেও তাঁহার বোঝা কিছু কিছু পশ্চাৎ ফেলিয়া যান, তখন উপায় থাকে না বটে কিন্তু অপায় থাকিয়া যায়। এ-পরিবারে আশ্রম প্রায় ভাতিয়া গিয়াছে কিন্তু আশ্রিত দল এখনও তাঁহাদিগকে ছুট দিতে চায় না। ভবানীচরণও তেমন লোক নহেন বে, অভাবের ভয়ে কাহাকেও বিদার করিয়া দিবেন।

এই ভারগ্রস্ত ভাঙা সংসারটিকে চালাইবার ভার রাসমণির উপরে।
কাহারো কাছে তিনি বিশেষ কিছু সাহায্যও পান না। কারণ এ-সংসার সচ্ছল
অবস্থার দিনে আশ্রিতেরা সকলেই আরামে ও আলদ্যেই দিন কাটাইরাছে।
চৌধুরীরংশের মহার্কের তলে ইহাদের স্থেশব্যার উপরে ছায়া আপনিই আসিয়া
বিত্তীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাদের মুথের কাছে পাকাফল আপনিই আসিয়া
পড়িয়াছে, সেজ্ল ইহাদের কাছাকেও কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হয় না। আজ
ইহাদিগকে কোনো প্রকার কাজ করিতে বলিলে ইহারা ভারি অপমান বোধ
করে—এবং রায়াঘরের ধোঁয়া লাগিলেই ইহাদের মাথা ধরে, আর ইটাইটাট
করিতে গেলেই কোথা হইতে এমন পোড়া বাতের বাামো আসিয়া
শুভিত্ত
করিয়া তোলে যে, কবিরাজের বছম্লা তৈলেও রোগ উপশম হইতে
চায় না। তা' ছাড়া ভবানীচরণ বলিয়া থাকেন আশ্রয়ের পরিবর্ত্তে যদি
আশ্রিতের কাছ হইতে কাজ আদায় করা হয় তবে সে তো চাকরি করাইয়া
লপ্তরা—তাহাতে আশ্রমদানের মূলাই চলিয়া যায়—চৌধুরীদের ঘরে এমন
নিয়মই নহে।

অতএব সমস্ত দার রাসমণির উপর। দিনরাত্তি নানা কৌশলে ও পরিশ্রমে এই পরিবারের সমস্ত অভাব তাঁহাকে গোপনে মিটাইয়া চলিতে হয়। এমন করিয়া দিনরাত্তি দৈন্তের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া টানাটানি করিয়া দরদক্তর করিয়া চলিতে থাকিলে মামুষকে বড় কঠিন করিয়া ভুলে—ভাছার কমনীরতা চলিয়া যার। যাহাদের জন্ম সে পদে পদে থাটিয়া মরে তাহারাই তাহাকে সহ করিতে পারে না। রাসমণি যে কেবল পাকশালায় জন্ম পাক করেন তাহা নহে জন্নের সংস্থানভারও জনেকটা তাঁহার উপর—অথচ সেই অন্ন সেবন করিয়া মধ্যাকে যাহারা নিজা দেন তাঁহারা প্রতিদিন সেই জন্মেরও নিলা করেন, অন্নদাতারও স্বধ্যতি করেন না।

কেবল ঘরের কাজ নহে-তালুক ব্রহ্মত অল্লব্র বা-কিছু এথনো বাকি আছে তাহার হিসাবপত্ত দেখা, ধাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা সমস্ত রাসমণিকে করিতে হয়। তহশিল প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্বে এক ক্ষাক্ষি কোনো দিন ছিল . না—ভবানীচরণের টাকা অভিমন্তার ঠিক উন্টা, দে বাহির হইতে জানে, প্রবেশ করিবার বিভা তাহার জানা নাই। কোনো দিন টাকার জন্ত কাহাকেও তাগিদ করিতে তিনি একেবারেই অক্ষম। রাসমণি নিজের প্রাপ্য সম্বন্ধে কাহাকেও সিকি পয়সা রেয়াৎ করেন না। ইহাতে প্রজারা তাঁহাকে নিন্দা করে, গোমস্তাপ্তলো পর্যান্ত তাঁহার সতকতার জালায় অস্থির হইয়া তাঁহার বংশোচিত ক্ষুদ্রাশয়তার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে গালি দিতে ছাড়ে না। এমন কি, তাঁহার স্বামীও তাঁহার ক্বপণতা ও তাঁহার কর্নশতাকে তাঁহাদের বিশ্ববিখ্যাত পরিবারের পক্ষে মানহানিজনক বলিয়া কথনো কথনো মুহন্বরে আপত্তি করিয়া থাকেন। এ-সমস্ত নিন্দা ও ভর্ৎসনা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিজের নিয়মে কাজ করিয়া চলেন, দোষ সমস্তই নিজের ঘাড়ে লন ;---তিনি গরীবের বরের মেয়ে, তিনি বড়মাসুবিআনার কিছুই বোঝেন না এই কথা বারবার স্বীকার করিয়া দরে বাহিরে সকল লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া, জাঁচলের প্রাস্তটা ক্ষিয়া কোমরে জড়াইয়া,—ঝড়ের বেগে কাজ করিতে থাকেন; কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

ষামীকে কোনো দিন তিনি কোনো কাজে ডাকা দ্রে থাক্— তাঁহার মনে
মনে এই ভয় সর্মান ছিল পাছে ভবানীচরণ সহসা কর্তৃত্ব করিব্বা কোনো কাজে
হস্তক্ষেপ করিব্বা বসেন। "তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না, এসব কিছুতে
তোমার থাকার প্রবোজন নাই" এই বলিরা সকল বিষয়েই স্বামীকে নিক্লম্বন করিব্বা রাখাই তাঁহার একটা প্রধান চেষ্টা ছিল। স্বামীরও প্রাজন্মকাল সেটা স্থানররপে অভ্যন্ত থাকাতে সে-বিষয়ে স্ত্রীকে অধিক ছাংখ পাইতে হয় নাই। রাসমণির অনেক বয়স পর্যন্ত সন্তান হয় নাই;—এই তাঁহার অকর্মণা সরলপ্রকৃতি পরমুখাপেক্ষী স্থানীটিকে লইয়া তাঁহার পরীপ্রেম ও মাতৃত্বেহ ছ-ই মিটিয়াছিল। ভবানীকে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বলিয়াই দেখিতেন। কাজেই শাশুদ্বির মৃত্যুর পর হইতে বাড়ির কর্ত্তা এবং গৃহিণী উভয়ের কাজ তাঁহাকে একুলাই সম্পন্ন করিতে হইত। শুরুঠাকুরের ছেলে এবং অভ্যাভ বিপদ হইতে স্থানীকে রক্ষা করিবার জভ্য তিনি এম্নি কঠোরভাবে চলিতেন যে, তাঁহার স্থানীর সঙ্গীরা তাঁহাকে ভারি ভয় করিত। প্রথবতা গোপন করিয়া রাধিবেন, ম্পাঠ কথাগুলার ধারটুকু একটু নরম করিয়া দিবেন এবং প্রুষমণ্ডলীর সঙ্গে বংগাচিত সঙ্গোচ রক্ষা করিয়া চলিবেন সেই নারীজনোচিত স্থ্যোগ তাঁহার ঘটিল না।

এপর্যান্ত ভবানীচরণ তাঁহার বাধ্যভাবেই চলিতেছিলেন। কিন্তু কালীপদর সম্বন্ধে রাস্মণিকে মানিয়া চলা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

তাহার কার্ন্ধ এই, রাসমণি ভবানীর পুত্রটিকে ভবানীচরণের নজরে দেখিতেন না। তাঁহার স্বামীর ুসম্বন্ধ তিনি ভাবিতেন, বেচারা করিবে কি, উহার দোষ কি, ও বড়মান্থবের ঘরে জন্মিয়াছে—ওর তো উপায় নাই! এই জন্ম তাঁহার স্বামী যে কোনোরূপ কপ্ত স্বীকার করিবেন ইহা তিনি আশাই করিতে পারিতেন না। তাই সহস্র অভাবসত্ত্বেও প্রাণপণ শক্তিতে তিনি স্বামীর সমস্ত অভান্ত প্রয়োজন যথাসন্তব জোগাইয়া দিতেন। াহার ঘরে, বাহিরের লোকের সম্বন্ধ হিলাব খৃবই ক্যা ছিল, কিন্তু ভবানীচারের আহারে ব্যবহারে পারৎপক্ষে সাবেক নিয়নের কিছুমাত্র বাতার হইতে পারিত না। নিতান্ত টানাটানির দিনে যদি কোনো বিষয়ে কিছু ক্রটি গটিত তবে সেটা যে অভাববশত ঘটয়াছে সে-কথা তিনি কোনোমতেই স্বামীকে জানিতে দিতেন না—হয় তো বলিতেন, "ঐ রে, হতভাগা কুকুর খাবারে মুখ দিয়া সমন্ত নপ্ত করিয়া দিয়াছে!" বলিয়া নিজের কল্লিত অসতর্কতাকে ফিকার দিতেন। নয় তো লক্ষ্মীছাড়া নোটোর দোষেই নৃতন কেনা কাপড়টা খোওয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার বৃদ্ধির প্রতি প্রকৃত্ব অশ্বনীচরণ তথন তাঁহার প্রিয় ভ্রতির পক্ষাবলম্বন করিয়া গৃহিণীর ক্রোধ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার

জক্ত ব্যক্ত হইয়া উঠিতেন। এমন কি, কথনো এমনও ঘটরাছে, যে-কাপজ্
গৃহিণী কেনেন নাই, এবং ভবানীচরণ চক্ষেও দেখেন নাই এবং যে কাল্পনিক
কাপজ্থানা হারাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া নটবিহারী ক্ষিত্রক -ভবানী হব অস্ত্রান মুথে বীকার করিয়াছেন যে, সেই কাপজ্ নোটো তাঁহাকে কোঁচাইয়া
দিয়াছে, তিনি তাহা পরিয়াছেন এবং তাহার পর—তাহার পর কি হইল সেটা হঠাৎ তাঁহার কল্পনাক্তিতে জোগাইয়া উঠে নাই—রাসমণি নিজেই সেটুকু পূরণ করিয়া বলিয়াছেন—নিশ্চমই তুমি তোমার বাহিরের বৈঠকখানার ঘরে ছাজ্মা রাথিয়াছিলে—সেখানে যে খুনী আনে য়ায়—কে চুরি করিয়া
লইয়াছে।

ভবানীচরণের সধ্বন্ধ এইরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু নিজের ছেলেকে তিনি কোনো অংশেই সামীর সমকক্ষ বলিয়া গণা করিতেন না। সে তেওঁ তাঁহারই গর্জের সন্তান—তাহার আবার কিসের বাব্রানা! সে শক্তসমর্থ কাজের লোক—
অনায়াসে হুঃখ সহিবে এবং থাটিয়া খাইবে। তাহার এটা নহিলে চলে না
ওটা নহিলে অপমান বোধ হয় এমন কথা কোনোমতেই শোভা পাইবে না।
কালীপদ সম্বন্ধে রাসমণি খাওয়া পরায় খুব মোটা রকমই বরাদ্ধ করিয়া
দিলেন। মুড়িগুড় দিয়াই তাহার জলখাবার সারিলেন এবং মাথা কান
ঢাকিয়া দোলাই পরাইয়া তাহার শীত নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন।
গুরুমশায়কে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন ছেলে বেন পড়াগুনায় কিছুমায় শৈবিল্য
করিতে না পারে, তাহাকে বেন বিশেষরূপ শাসনে সংযত রাধিয়া শিক্ষা
দেওয়া হয়।

এইখানে বড় মুদ্ধিল বাধিল। নিরীহস্তাব ভবানীচরণ মাঝে মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাসমণি যেন তাহা দেখিরাও দেখিতে পাইলেন না। ভবানী প্রবলপক্ষের কাছে চিরদিনই হার মানিয়াছেন এবারেও তাঁহাকে অগতা। হার মানিতে হইল, কিন্তু মন হইতে গাঁহার বিক্ষক্তা ঘুচিল না। এ-বরের ছেলে দোলাই মুড়ি দিয়া গুড়মুড়ি থার এমন বিসদৃশ দুগু দিনের পর দিন কি দেখা যায়!

পূজার সময় তাঁহার মনে পড়ে কর্তাদের আমলে নূতন সাজ-সজ্জা পরিয়া তাঁহারা কিরূপ উৎসাহ বোধ করিয়াছেন। পূজার দিনে রাসমণি কালীপদর জন্ত যে সন্তা কাপড় জামার ব্যবহা করিয়াছেন সাবেককালে তাঁহাদের বাড়ির ভূত্যেরাও তাহাতে আপান্ত করিত। রাসমণি স্বামীকে অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কালীপদকে যাহা দেওয়া যায় তাহাতেই সে প্রিছির, সে তো সাবেক দল্ভরের কথা কিছু জ্ঞানেনা—তুমি কেন মিছামিছি মন ভার করিয়া থাক ? কিছু ভবানীচরণ কিছুতেই ভূলিতে পারেন না যে, বেচারা কালীপদ আপন বংশের গৌরব জ্ঞানেনা বলিয়া তাহাকে ঠকানো হইতেছে। বল্পত সামান্ত উপহার পাইয়া সে যথন গর্কেও আনক্ষেত্ত করিতে করিতে তাহাকে ছুটিয়া দেথাইতে আসে তথন তাহাতেই ভবানীচরণকে যেন আরো আঘাত করিতে থাকে। তিনি সে কিছুতেই দেখিতে পারেন না। তাহাকে মুখ কিরাইয়া চলিয়া যাইতে হয় ধ

ভবানীচরণের মকদমা চালইবার পর হইতে তাঁহাদের গুরুঠাকুরের বরের বেশ কিঞ্চিৎ অর্থ সমাগম হইয়াছে। তাহাতে সন্তই না থাকিরা গুরুক্টান্ত্রের প্রতি বংসর পূজার কিছু পূর্বের কলিকাতা হইতে নানা প্রকার চোগ-ভোলানো সন্তা সৌধীন জিনিধ আনাইয়া করেক মাসের জন্ম ব্যান্ত চালাইয়া থাকেন। অনুশ্য কালী, ছিপ-ছড়ি-ছাতার একত্র সমবার, ছবি-আঁ চিঠির কাগজ, নিলামে কিনা নানা রঙের রেশম ও সাটিনের থান, কবিতা বা পাড়ওয়ালা সাড়ি প্রভৃতি লইয়া তিনি প্রামের নরনারীর মন উক্ত করিয়া বেন। কিলিকাতার বাব্মহলে আজকাল এই সমস্ত উপকরণ না বিভন্নতা রক্ষা হয় না শুনিয়া প্রামের উচ্চাভিলাবী ব্যক্তিমাত্রেই আপনার বিতা ঘুচাইবার জন্ম সাধ্যাতিরিক্ত ব্যর করিতে ছাড়েন না।

ু একবার বগলাচরণ একটা অত্যাশ্চর্য্য মেমের মূর্ব্ধি আনিয়াছিলেন। তা'র কোন্ একজারগার দম দিলে মেম চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়াইয়া প্রবল বেগে নিজকে পাথা করিতে থাকে।

এই বীজনপরায়ণ গ্রীশ্বকাতর মেমমূর্ত্তির প্রতি কালীপদর অত্যস্ত লোভ জারিল। কালীপদ তাহার মাকে বেশ চেনে এই জন্ম মার কাছে কিছু না বালিয়া ভবানীচরণের কাছে করণকঠে আবেদন উপস্থিত করিল। ভবানীচরণ তথনই উদারভাবে তাহাকে আখন্ত করিলেন, কিন্তু তাহার দাম শুনিয়া তাঁহার মুধ শুকাইয়া গেল।

টাকাকড়ি আদায়ও করেন রাসমণি, তহবিলও তাঁহার কাছে, থরচও তাহার হাত দিয়াই হয়। ভবানীচরণ ভিথারীর মত তাঁহার অন্তপুণার ছারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথা আলোচনা করিয়া অবশেষে এক সময়ে ধাঁ করিয়া আপনার মনের ইছোটা বলিয়া কেলিলেন রাসমণি অতান্ত সংক্রেপে বলিলেন—"পাগল হইবাছ।"

ভবানীচরণ চুপ্করিরা থাকিকক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পরে হঠাৎ বলিরা উঠিলেন, "আছো দেগ, ভাতের সঙ্গে তুমি যে রোজ আমাকে বি আর পারস দাও পেটার তো প্রয়োজন নাই।"

রাসমণি বুর্ণিলেন, "প্রয়োজন নাই তো কি ?"

ভবারীর্চরণ কহিলেন, "কবিরাজ বলে উহাতে পিন্ত বৃদ্ধি হয়।"

রুল্লমণি তীক্ষভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "ভোমার কবিরাজ ভো সব জারেন!"

ভবানীচরণ কহিলেন—"আমি তো বলি রাত্তে লুচি বন্ধ করিরা ভাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলে ভালো হয়। উহাতে পেট ভার করে

রাসমণি কহিলেন, "পেট ভার করিয়া আজ পর্যান্ত ভোমার তো কোনো অনিষ্ট হইতে দেখিলাম না। জন্মকাল হইতে লুচি খাইয়াই তেঃ তুমি মাছব।"

ভুবানীচরণ সর্ব্বপ্রকার ত্যাগন্ধীকার করিতেই প্রস্তৃত কিন্তু সেদিকে ভারি কড়াকড়। দিয়ের দর বাড়িতেছে তবু লাচর সংখ্যা ঠিক সমানই আছে। মধ্যাহ্ন ভোজনে পারসটা যথন আছেই তথন দইটা ন দিলে কোনো ক্ষতিই হয় না—কিন্তু বাহুল্য হইগেও এ-বাড়িতে বাবুরা ব্যাবর দই পারস খাইয়া আসিয়াছেন। কোনো দিন ভবানীচরণের ভোগে সেই চিরস্তুন দধির অনটন দেখিলে রাসমণি কিছুতেই তাহা সহু করিতে পারেন না। অতএব গায়ে-হাওয়ালাগানো সেই মেমম্রিটি ভবানীচরণের দই-পারস-বি-লুচির কোনো ছিল্লপথ দিয়া যে প্রবেশ করিবে এমন উপায় দেখা গেল না।

ভবানীচরণ তাঁহার গুাপুত্রের বাদার একদিন যেন নিতান্ত অকারণেই গেলেন এবং বিস্তর অপ্রাসঙ্গিক কথার পর সেই মেমের ধবরটা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান আর্থিক ছুর্গতির কথা বগলাচরণের কাছে গোপন ধাকিবার কোনো কারণ নাই তাহা তিনি জানেন, তবু আজ তাঁহার টাকা নাই বলিয়া ঐ একটা সামান্ত খেলনা তিনি তাঁহার ছেলের জন্ত কিনিতে পারিতেছেন না এ-কথার আতাস দিতেও তাঁহার যেন মাথা ছিঁ ছিয়া পাছিতে লাগিল। তবু হুঃসহ সঙ্কোচকেও অধঃক্ষত করিয়া তিনি তাঁহার চাদরের ভিতর হইতে কাপড়ে-মোড়া একটি দামী পুরাতন জামিয়ার বাহির করিলেন। ক্ষমপ্রায় কঠে কহিলেন—"সময়টা কিছু থারাপ পড়িয়াছে, নগদ টাকা হাতে বেশি নাই—তাই মনে করিয়াছি এই ামিয়ারটি তোমার কাছে বন্ধক রাখিয়া সেই পুতুলটা কালাপদত জন্ত লইয়া যাইব।"

জামিয়ারের চেয়ে অল্পামের কোনো জিনিষ যদি হইত তবে বগলাচরণের বাধিত না—কিন্তু সে জানিত এটা হজম করিয়া উঠিতে পারিবে না—গ্রামের লোকেরা তোনিনা করিবেই, তাহার উপরে রাসমণির রসনা হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা সরম হইবে না। জামিয়ারটারকে পুনরার চাদরের মধ্যে গোপন করিয়া হতাশ হইবা তবানীচরণকে ফিরিতে হইল!

কালীপদ পিতাকে রোজ জিজ্ঞাসা করে, "বাবা, আমার সেই মেমের কি হইল ? ভবানীচরণ রোজই হাসিমুখে বলেন, "রোস্—এখন কি ! সপ্তমী পুজার দিন আগে আস্কৃ।"

প্রতিদিনই মুখে হাদি টানিয়া আনা ছঃদাধ্যকর হইতে লাগিল।

আৰুজ চতুথা। ভবানীচরণ অসময়ে অন্তঃপুরে কি একটা ছুতা কুরিক্সা গেলেন। বেন হঠাৎ কথা-প্রদঙ্গে রাসমণিকে বলিয়া উঠিলেন—"দেখ আমি কম্বদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কালীপদর শরীরটা বেন 'দ্বে দিনে খারাপ হইয়া যাইতেছে।

রাসমণি কহিলেন—"বালাই! খারাপ হইতে যাইবে ক্নে? ওর তো আমি কোনো অন্থ দেখি না!"

ভবানীচরণ কহিলেন—"দেথ নাই! ও চুপ্ করিয়া বদিয়া থাকে। কি যেন ভাবে।"

রাসমণি কহিলেন—"ও একদও চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিলে আমি তো বাঁচিতাম! ওর আবার ভাবনা! কোথায় কি হুষ্টামি করিতে হইবে ও সেই কথাই ভাবে।"

হুর্গপ্রাচীরের এ-দিকটাতেও কোনো হুর্বলতা দেখা গেল না-পাধরের

উপরে গোলার দাগও বদিল না। ানখাস ফেলিরা মাধায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভবানীচরণ বাহিরে চলিয়া জাদিলেন। একুলা ঘরের দাওরার বদিয়া খুব কদিরা তামাক খাইতে লাগিলেন।

পঞ্মীর দিনে তাঁহার পাতে দই পারস অমনি পঞ্জির রহিল। সন্ধ্যাবেলার তথু একটা সন্দেশ থাইয়াই জল খাইলেন, লুচি ছুঁইতে পারিলেন না। বলিলেন, "কুধা একেবারেই নাই।"

এবার হর্পপ্রাচীরে মন্ত একটা ছিদ্র দেখা দিল। ষঞ্জীর দিনে রাসমণি স্বয়ং কালীপদকে নিভৃতে ডাকিয়া লইরা তাহার আদরের ডাকনাম ধরিরা বলিলেন—
"ভেঁটু, তোমার এত বয়স হইরাছে, তবু তোমার অভার আবদার স্থান না!
• ছি ছি । ষেটা পাইবার উপায় নাই সেটাতে লোভ করিলে অর্ক্ষেক চুরি করা হয়, তা জান!"

কালীপন নাকীস্থুরে কহিল—"আমি কি জানি! বাবা বে ব্লিয়াছেন ওটা আমাকে দেবেন?"

তথন বাবার বলার অর্থ কি, রাসমণি তাহা কালীপদকে ৰুমাইতে বসিলেন। পিতার এই বলার মধ্যে যে কত ক্ষেহ কত বেদনা অর্থচ এই জিনিষটা দিতে হইলে তাঁহানের দরিদ্রবরের কত ক্ষতি কত ছঃথ তাহা অনেক করিয়া বলিলেন। রাসমণি এমন করিয়া কোনদিন কালীপদকে কিছু বুঝান নাই—তিনি যাহা কারতেন, গ্র সংক্ষেপে এবং জ্যোরের সঙ্গেই করিতেন—কোন আদেশকে নরম করিয়া তুলিবার আবশুকই তাঁর ছিল না। সেই জন্ম কালীপদকে তিনি যে আজ এম্নি মিনতি করিয়া এত বিস্তারিত করিয়া কথা বলিতেছেন তাহাতে সে আক্ষর্য হইনা গেল, এবং মাতাব মনের এক জায়গায় যে কতটা দরদ আছে বালক হইয়াও একরকম করিয়া সে তাহা বুঝিতে পারিল। কিন্তু মেমের দিক হইতে মন একমুহুর্জে ক্রিরার আনা কত কঠিন তাহা বয়ত্ব পাঠকদের বুঝিতে কট্ট হইবে না। তাই কালীপদ মুখ অত্যন্ত গন্তীয় করিয়া একটা কাঠি লইয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিল।

তথন রাসমণি আবার কঠিন হইয়া উঠিলেন—কঠোরস্বরে কছিলেন, "তুমি রাগই কর আর কালাকাটিই কর যাহা পাইবার নয় তাহা কোনমতেই পাইবে ন।"—এই বলিয়া আর র্থা সময় নই নাকরিয়া দ্রুতপদে গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেলেন।

কালাপদ বাহিরে গেল। তথন ভ্রষানীচরণ এক্লা বদিয়া তামাক খাইতে-ছিলেন। দ্ব হইতে কালীপদকে দেখিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া যেন একটা বিশেষ কাজ আছে এম্নি ভাবে কোথায় চলিলেন। কালীপদ ছুটিয়া আদিয়া কহিল—"বাবা, আমার দেই যেম—"

আজ আর ভবানীচরণের মুথে হাসি বাহির হইল না। কালীপদর গলা জড়াইরা ধরিয়া কহিলেন—"রোদ, বাবা, আমার একটা কাজ আছে—দেরে আসি, তা'র পরে দব কথা হ'বে।"—বিলিয়া তিনি বাড়ির বাহির হইয়া পড়িলেন কালীপদর মনে হইল, তিনি যেন তাড়াতাড়ি চোথ হইতে জল মুছিয়া কেলিলেন।

তথন পাড়ার এক বাড়িতে পরীক্ষা কারয়। উৎসবের বাশির বায়না করা হইতেছিল। সেই রসনটোকিতে সকাল বেলাকার করুলস্করে শরতের নবীন রৌদ্র যেন প্রছয় অঞ্চলরে বাথিত হইয়া উঠিতেছিল। কালীপদ তাহাদের বাড়ার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পিতা যে কোন কাজেই কোথাও ধাইতেছেন না, তাহা তাঁহার গতি দেখিয়াই ব্রা যায়—প্রতি পদক্ষেপেই তিনি যে একটা নৈরাগ্রের বোলা টানিয়া টানিয়া চালয়াছেন এবং তাহা কোথাও ফেলিবার স্থান নাই, তাহা তাঁহার পশ্চাৎ হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল।

কালীপদ অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মা, আমি েই পাথা-করা মেম চাই না।"

মা তথন জাঁতি লইয়া ক্ষিপ্রহতে স্থপারি কাটিতেছিলেন। তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ছেলেতে মায়েতে সেইখানে বলিয়া কি পরামর্শ হইয়া গেল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। জাঁতি রাখিয়া ধামাভরা কাটা ও আকাটা স্থপুরি কেলিয়া রামমনি তথনই বগলাচরনের বাড়িচলিয়া গেলেন।

আজ ভবানীচরণের বাড়ি ফিরিতে অনেক বেলা হইল। স্নান সারিষা যথন তিনি থাইতে বদিলেন তথন তাঁছার মুথ দেখিয়া বোধ হইল আজও দধি পায়েদের স্লগতি হইবে না, এমন কি মাছের মুড়াটা আজও স্প্র্ণই বিড়ালের ভোগে লাগিবে। তথন দড়ি দিয়া মোড়া কাগজের এক বাক্স লইয়া রাসমণি তাঁহার স্বামীর সন্মুখে আনিরা উপাস্থত করিলেন। আহারের পরে যথন ভবানীচরণ বিশ্রাম করিতে ঘাইবেন তথনি এই রহস্তাটা তিনি আবিক্ষার করিবেন ইহাই রাসমণির ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দ্বি পারস ও মাছের মুড়ার অনাদর দ্ব করিবার জন্ম এখনি এটা বাহির করিতে হইল। বাজের ভিতর হইতে সেই মেমমুর্জি বাহির হইয়া বিনা বিলম্বে প্রবল উৎসাহে আপন গ্রীম্মতাপ নিবারণে লাগিয়া গেল। বিড়ালকে আজ হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল। ভবানীচরণ গৃহিণীকে বলিলেন, "আজ রায়াটা বড় উত্তম ইইরাছে। অনেকদিন এমন মাছের ঝোল থাই নাই। আর দইটা যে কি চমৎকার জমিয়াছে সে আর কি বলিব।"

সপ্তমীর দিন কালীপদ তাহার অনেক দিনের আকাজ্ঞার ধন পাইল। দেদিন সমস্ত দিন সে মেমের পাথাথাওয়া দেখিল, ভাহার সমবর্মী বন্ধুদিগকে দেথাইয়া ভাহাদের ঈর্বার উদ্রেক করিল। অন্ত কোন অবস্থায় হইলে সমস্তক্ষণ এই পুতুলের একত্বরে পাথা নাড়ায় সে নিশ্চয়ই একদিনেই বিরক্ত হইয়া যাইত —কিন্তু অন্তমীর দিনেই এই প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে হইবে জানিয়া ভাহার জ্ঞান্তরাগ অটল হইয়া রহিল। রাসমণি ভাঁহার গুরুপ্তরেক হইটাকা নগদ দিয়া কেবল একদিনের জন্ম এই পুতুলটি ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন। অন্তমীর দিনে কালীপদ দীর্ঘনিয়াস ফেলিয়া স্বহস্তে বাক্সমেত পুতুল্লটি খগলাচরণের কাছে ফিরাইয়া দিয়া আসিল। এই একদিনের মিগনের স্বধন্ধতি অনেক দিন তাহার মনে জাগরুক হইয়া রহিল, ভাহার কল্পনালেকে পাথা চলার আর বিরাম রহিল না।

এখন হইতে পালীপদ মাতার মন্ত্রণার সঙ্গী হইয়া উঠিশ এবং এখন হইতে ভবানীচরণ প্রতিবংসরই এত সহজে এমন মৃশ্যান পূজার উপহার কালীপদকে দিতে পারিতেন, যে তিনি নিজেই আশ্চর্য্য হইষ্যা যাইতেন।

পৃথিবীতে মূল্য না দিয়া যে কিছুই পাওয়া যার না এবং সে মূল্য যে ছঃথের মূল্য মাতার অন্তরঙ্গ হইয়া সে-কথা কালীপন প্রতিদিন যতই বুঝিতে পারিল ততই দেখিতে দেখিতে হে যেন ভিতরের দিক হইতে বছ হইয়া উঠিতে লাগিল। সকল কাল্পেই এখন সে তা'র মাতার দক্ষিণপার্শে আসিয়া দাঁড়াইল। সংসারের ভার বহিতে হইবে সংসারের ভার বাড়াইতে হইবে না একথা বিনা উপদেশ বাক্ষেই তাহার রক্তের সঙ্গেই মিশিয়া গেল।

জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্ম তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে এই কথা স্থান রাখিয়া কালীপদ প্রাণপণে পড়িতে ল্যাগিল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইরা যথন সে ছাত্রবৃত্তি পাইল তথন ভবানীচরণ মনে করিল, আর বেলী পড়াগুনার দরকার নাই এখন কালীপদ তাহাদের বিষয়কর্মা দেখায় প্রবৃত্ত হউক্।

কালীপদ মাকে আসিয়া কহিল, "কলিকাতায় গিয়া পড়াগুনা না করিতে পারিলে আমি তো মাছুষ হইতে পারিব না।"

মা বলিলেন, "দে তো ঠিক কথা বাবা। কলিকাভার তে। যাইতেই হইবে।"

কাণীপদ কহিল, "আমার জন্মে কোন খরচ করিতে হইবে না। এই বৃত্তি হইতেই চালাইয়া দিব—এবং কিছু কাজকর্মেরও জোগাড় করিয়া লইব।"

ভবানীচরণকে রাজি করাইতে অনেক কট পাইতে হইল। দেখিবার মত বিষয়সম্পত্তি যে কিছুই নাই সে-কথা বলিলে ভবানীচরণ অত্যন্ত হংথবোধ করেন তাই রাসমর্শিকে সে যুক্তিটা চাপিয়া যাইতে হইল। তিনি বলিলেন, "কালীপদকে তো মান্ত্র হইতে হইবে।"—কিন্তু পুরুষাগুক্রমে কোন দিন শানিয়াড়ির বাহিরে না গিয়াই তো চৌধুরীরা এতকাল মান্ত্র হইয়াছে! বিদেশকে তাঁহারা যমপুরীর মত ভর করেন। কালীপদর মত বালককে এক্লা মাত্র কলিকাতার পাঠাইবার প্রভাব কি করিয়া কাহারও মাণার আসিতে পারে তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। অবলেষে গ্রামের সর্ক শান বুদ্ধিমান ব্যক্তি বগলাচরণ পর্যন্ত রাসমণির মতে মত দিল। সে বলিল, "কালীপদ্ একদিন উকীল হইয়া সেই উইলচ্রি ফাঁকির শোধ দিবে নিশ্চরই এ তাহার ভাগোর লিখন—অতএব কলিকাভার যাওয়া হইজু কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না।"

একথা শুনিয়া ভবানীচরণ অনেকটা সান্ধনা পাইলেন। গামছান্ন বাধা পুরানো সমস্ত নথি বাহির করিয়া উইল-চুরি লইয়া কালীপদর সঙ্গে বারবার আলোচনা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি মাতার মন্ত্রীর কাজটা কালীপদ বেশ বিচক্ষণভার সঙ্গেই চালাইতেছিল, কিন্তু পিতার মন্ত্রণাসভার সেজোর পাইল না। কেননা তাহাদের পরিবারের এই প্রাচীন অন্তারটা সহক্ষে তাহার মনে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল না। তবু দে পিতার কথার সার দিয়া গেল। সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্ম বারুলেই রাম বেমন লক্ষার বারুলা করিবাছিলেন—কালীপদর কলিকাতার বার্ত্রাকেও ভবানীচরণ তেম্নি খুব বড় করিবা দেখিলেন—দেকেবল সামান্ত পাস করার ব্যাপার নয়—ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবার আরোজন।

কলিকাতার বাইবার আগের দিন রাসমণি কাদীপদর গলায় একটি রক্ষাকবচ ঝুলাইরা দিলেন; এবং ভাহার হাতে একটি পঞ্চাশ টাকার নোট দিরা বলিরা দিলেন—এই নোটটি রাখিয়ো, আপদে বিপদে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগিবে—সংসার থরচ হইতে অনেক কটে জমানো এই নোটটিকেই কাদীপদ যথার্থ পবিত্র কবচের ভায়ে জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিল—এই নোটটিকে মাতার আশীর্কাদের মত সে চিরদিন রক্ষা করিবে, কোনদিন থরচ করিবেনা এই সে মনে মনে সঙল করিবে।

O

ভবানীচরণের মুথে উইল-চুরির কথাটা এখন আর তেমন শোনা যায় না।
এখন তাঁহার একমাত্র আলোচনার বিষয় কালীপদ। তাহারই কথা বলিবার
জন্ম তিনি এখন সমস্ত পাড়া ঘুরিরা বেড়ান। তাহার চিঠি পাইলে বরে বরে
তাহা পড়িয়া ভনাইবার উপলক্ষে নাক হই: চষমা আরু নামিতে চার না।
কোনদিন এবং কোনপুরুরে কলিকাতার যান নাই বলিরাই কলিকাতার
গোরববোধে তাঁহার কল্পনা অত্যক্ত উত্তেজিত হইরা উঠিল। আমাদের কালীপদ
কলিকাতার পড়ে এবং কলিকাতার কোন সংবাদই তাহার অপোচর নাই—
এমন কি, ছগলীর কাছে গঙ্গার উপর বিতীর আর একটা পুল বাধা হইতেছে
এ-সমস্ত বড় বড় ববর তাহার কাছে নিতাস্ত বরের কথা মাত্র।—ভনেছো ভারা
গঙ্গার উপর আর একটা যে পুল বাধা হ'ছে—আক্রই কালীপদর চিঠি পেয়েছি
তা'তে সমস্ত থবর লিথেছে!—বলিয়া চম্মা খুলিয়া তাহার কাঁচ ভালো করিয়া
মৃছিয়া চিঠিখানি অতি ধীরে ধীরে আছোপান্ত প্রতিবেণীকে পাড়য়া ভনাইলেন।

— দেখ্চো ভাষা! কালে কালে কতোই যে কি হবে তা'র ঠিকানা নেই।
শেষকালে ধ্লোপায়ে গঙ্গার উপর দিয়ে কুকুর শেষালগুলোও পার হ'য়ে বাবে,
কলিতে এতো ঘটল হে!—গঙ্গার এইরূপ মাহাজ্মথর্ম নিঃসন্দেহই শোচনীর
ব্যাপার কিন্তু কালীপদ যে কলিকালের এতবড় একটা জয়বার্তা তাঁহাকে
লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছে এবং গ্রামের নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরা এ-খবরটা
তাহারই কল্যাণে জানিতে পারিয়াছে সেই আনন্দে তিনি বর্তমান যুগে জীবের
অসীম হুর্গতির ছন্চিস্তাও অনায়াদে ভূলিতে পারিলেন। যাহার দেখা পাইলেন
তাহারই কাছে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আমি ব'লে দিচি, গঙ্গা আর বেশি
দিন নাই!"—মনে মনে এই আশা করিয়া রহিলেন গঙ্গা যথনই যাইবার
উপক্রম করিবেন তথনই দে-খবরটা সর্ব্বপ্রথমে কালীপদর চিঠি হইতেই
পাওয়া যাইবে।

এদিকে কণিকাতায় কালীপদ বছকটে পরের বাদায় থাকিয়া ছেলে পড়াইয়া, রাত্রে হিসাবের থাতা নকল করিয়া পড়াশুনা চালাইতে লাগিল। কোনমতে এন্ট্রেল পরীক্ষা পার হইয়া প্রনায় সে বৃত্তি পাইল। এই আশ্রুষী ঘটনা উপলক্ষে সমত গ্রামের লোককে প্রকাণ্ড একটা ভোজ দিবার জন্ম ভবানীচরণ ব্যক্ত হইয়া পাড়লেন। তিনি ভাবিলেন, তরী তো প্রায় কুলে আদিয়া ভিড়িল—সেই সাহসে এখন হইতে মন খুলিয়া খরচ করা যাইতে পারে। রাদমণির কাছে কোন উৎসাহ না পাওয়াতে ভোজটা বন্ধ রহিল।

কালীপদ এবার কলেজের কাছে একটি মেদে আশ্রম প্রেক্টা। মেদের যিনি অধিকারী তিনি তাহাকে নীচের তলায় একটি অব্যবহার্য্য বরে থাকিতে অসুমতি দিয়াছেন। কালীপদ বাড়েতে তাঁহার ছেলেকে পড়াইয়া ছইবেলা খাইতে পান্ন এবং মেদের যেই সাঁগুদেতি অন্ধকার ঘরে তাহার বাসা। ঘরটার একটা মন্ত স্থবিধা এই যে সেখানে কালীপদর ভাগী কেহ ছিল না স্তরাং যদিচ সেখানে বাতাস চলিত না, তবু পড়াগুনা অবাধে চলিত। যেননই হউক স্থবিধা অস্থবিধা বিচার করিবার অবস্থা কালীপদর নহে।

এ মেসে যাহারা ভাড়া দিয়া বাদ করে, বিশেষত যাহারা ছিতীয় তলের উচ্চলোকে থাকে, তাহাদের সঙ্গে কালীপদর কোন দম্পর্ক নাই। কিছ সম্পর্ক না থাকিলেও সংঘাত হইতে রকা পাওরা যার না। উচ্চের বজ্ঞাঘাত নিমের পক্ষে কতদূর প্রাণাস্তিক কাণীপদর ভাষা ব্বিতে বিলম্ব হইল না।

এই মেদের উচ্চলোকে ইন্দ্রের সিংহাসন ধাহার, তাহার পরিচর আবশ্রক।
তাহার নাম শৈলেন্দ্র। সে বড় মানুষের ছেলে; কলেজে পড়িবার সময়
মেদে থাকা তাহার পক্ষে অনাবগ্রক—তবু সে মেদে থাকিতেই
ভালোবাসিত।

তাহাদের বৃহৎ পৰিবার হইতে কম্নেকজন স্ত্রী ও পুরুষজাতীয় আত্মীয়কে আনাইয়া কলিকাতায় একটা বাদা ভাড়া করিয়া থাকিবার জক্ত বাড়ী হইতে অকুরোধ আদিয়াছিল—দে তাহাতে কোনমতেই রাজি হয় নাই।

সে কারণ দেখাইয়াছিল যে বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে থাকিলে তাহার পড়ান্তনা কিছুই হইবে না। কিন্তু আসল কারণটা তাহা নহে। শৈলেজ্র লোকজনের সঙ্গ খুবই ভালোবাদে—কিন্তু আত্মীয়দের মুন্তিল এই যে, কেবলমাত্র তাহাদের সঙ্গটি লইয়৷ থালাস পাওয়া যায় না, তাহাদের নানা দায় স্বীকার করিতে হয় ;—কাহারো সম্বন্ধে এটা করিতে নাই, কাহারো সম্বন্ধে ওটা না করিলে অভ্যন্ত নিন্দার কথা। এই জন্ম শৈলেক্তের পক্ষেসকলের চেয়ে স্থবিধার জায়গা মেস্। সেখানে লোক যথেও আছে অথচ তাহার উপর তাহাদের কোনো ভার নাই। তাহারা আসে যায়, হাসেকথা কয়; তাহারা নদীর জলের মতো, কেবিল বহিয়া চলিয়া যায় অথচ কোথাও লেশ্যাত ছিদ্র রাথে না।

. শৈলেক্রের ধারণা ছিল সে লোক ভালো; যাহাকে বলে সহাদয়। সকলেই জানেন এই ধারণাটির মন্ত স্থবিধা এই যে নিজের কাছে ইহাকে বজার রাথিবার জন্ম ভালো লোক হইবার কোন দরকার করে না। অহঙ্কার জিনিবটা হাতিঘোড়ার মত নয়; তাহাকে নিতান্তই অল্প গরচে ও বিনা থোৱাকে বেশ মোটা করিয়া রাথা যায়।

কিন্তু শৈলেন্দ্রের ব্যয় করিবার সামর্থা ও প্রবৃত্তি ছিল—এইজন্ম আপনার অহঙ্কারটাকে সে সম্পূর্ণ বিনাগরচে চরিয়া থাইতে দিত না;—দামি থোরাক দিয়া তাহাকে সুন্দর স্থসজ্জিত করিয়া রাণিয়াছিল। বস্তুত শৈলেক্ষের মনে দয়া যথেষ্ট ছিল। লোকের ছঃথ দূর করিতে সে,
সভাই ভালোবাসিত। কিন্তু এত ভালোবাসিত যে যদি কেই ছঃথ দূর
করিবার জন্ত ভাহার শরণাপন্ন না হইত তাহাকে সে বিধিমতে ছঃথ না দিয়া
ছাড়িত না। তাহার দয়া যথন নির্দান হইয়া উঠিত তথন বড় ভীষণ আকার
ধারণ করিত।

মেসের লোকণিগকে থিয়েটার দেখানো, পাঁঠা খাওয়ানো, টাকা ধার
দিয়া সে কথাটাকে সর্বাদা মনে করিয়া নারাথা তাহার হারা প্রায়ই ঘটিত।
নবপরিণীত মৃশ্ধ যুবক পূজার ছুটতে বাড়ী ঘাইবার সময় কলিকাতার বাসাথরচ
সমস্ত শোধ করিয়া যথন নিঃস্থ হইয়া পড়িত তথন বধুর মনোহরণের উপযোগী
সোখীন সাবান এবং এসেন্স, আর তারি সঙ্গে এক আধ্যানি হালের আমদানি
বিলাতী ছিটের জ্যাকেট সংগ্রহ করিবার জন্ম তাহাকে অত্যন্ত বেশি ছশ্চিস্তায়
পাড়তে হইত না। শৈলেনের স্কুক্টির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে বলিত,
তোমাকেই কিন্ত ভাই পছন্দ করিয়া দিতে হইবে—দোকানে তাহাকে সঙ্গে
করিয়া লইয়া নিজে নিতান্ত সন্তা এবং বাজে জিনিষ বাছিয়া তুলিত;—তথন
শৈলেন তাহাকে ভর্পনা করিয়া বলিত—আরে ছি ছি, তোমার কি রকম
পছন্দ!—বিলয়া সব চেরে সৌখীন জিনিষটি টানিয়া তুলিত। দোকানদার
আাসিয়া বলিত, হাঁ ইনি জিনিব চেনেন বটে!—থরিদ্ধার দামের কথা
আালোচনা করিয়া মুথ বিমর্ষ করিতেই শৈলেন দাম চুকাইবার অকিঞ্জিৎকর
ভারটা নিজেই লইত—অপর পক্ষের ভূরোভূয়ঃ আপভিতে কর্ণপাত করিত না।

এম্নি করিয়া, যেখানে শৈলেন ছিল সেখানে সে চারিদিকের সকলেরই সকল বিষয়ে আশ্রয়স্কপ হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ তাহার আশ্রয় স্থীকার না করিলে তাহার সেই উদ্ধৃত্য সে কোনমতেই সহু করিতে পারিত না। লোকের হিত করিবার সথ তাহার এতই প্রবল!

বেচারা কালীপদ নীচের সঁগাৎসেঁতে ঘরে ময়লা মাছরের উপর বসিরা একথানা ছেঁড়া গেঞ্জি পরিয়া বইয়ের পাতার চোথ গুঁজিয়া হালতে ছলিতে প্তামুখস্থ করিত। থেমন করিয়া হউক তাহাকে স্কলারসিপ্ পাইতেই হইবে।

মা তাহাকে কলিকাতায় আদিবার পুর্বে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া
দিয়াছিলেন, বড়মান্থবের ছেলের সঙ্গে মেশামেশি করিয়া সে যেন আমোদ-

প্রমোদে যাতিরা না ওঠে। কেবল যাতার আদেশ বনিয়া নহে—কানীপদকে যে দৈন্ত সীকার করিতে হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিয়া বড়মাল্ল্যের ছেলের সলে মেলা তাহার পক্ষে অসন্তব ছিল। সে কোনদিন শৈলেনের কাছে বেঁসে নাই—এবং যদিও সে আনিত, শৈলেনের মন পাইলে তাহার প্রতিধিনের অনেক ছরহ সমস্তা একমুহুর্ত্তেই সহজ হইয়া যাইতে পারে তবু কোন কঠিন সকটেও তাহার প্রসাদলাভের প্রতি কালীপদর লোভ আক্রই হয় নাই। সে আপনার অভাব লইয়া আপনার দারিল্রের নিভৃত অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছেদ্ন হইয়া বাস করিত।

গ্রীব হইয়া তবু দ্রে থাকিবে শৈলেন এই অহন্বারটা কোন মতেই সহিতে পারিল না। তাগ ছাড়া অশনে বসনে কালীপদর দারিদ্রাটা এতই প্রকাশ্র যে তাহা নিতান্ত দৃষ্টিকটু। তাহার অত্যন্ত দীনহীন কাপড়টোপড় এবং মশারি বিছানা যথনি দোতলার সিঁড়ি উঠিতে চোথে পড়িত তথনি সেটা যেন একটা অপরাধ বলিয়া মনে বাজিত। ইহার পরে তাহার গলায় তাবিজ ঝুলানো; এবং সে হুই সন্ধ্যা মথাবিধি আহ্নিক করিত। তাহার এই সকল অন্তুত গ্রামাতা উপরের দলের পক্ষে বিষম হাশ্রকর ছিল। শৈলেনের পক্ষের হুই একটি লোক এই নিভ্তবাদী নিরীহ লোকটির রহস্ত উদ্যাটন করিবার জন্ম হুইচারিদিন তাহার ঘরে আনাগোনা করিল। কিছু এই মুখচোরা মান্থ্যের মুখ তাহারা খুলিতে পারিল না। তাহার ঘরে বেশিক্ষণ ব্সিয়া থাকা স্থক্র নহে, স্বাস্থাকর তো নম্বই কাজেই ভঙ্গ দিতে হইল।

. তাহাদের পাঁঠার মাংসের ভোজে এই অকিঞ্চনকে একদিন আহ্বান করিলে সে নিশ্চয়ই ক্তার্থ হইবে এই কথা মনে করিয়া অন্প্রাহ করিয়া একদা নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হইল। কালীপদ জানাইল ভোজের ভোজা সহ্ করা তাহার সাধ্য নহে, তাহার অভ্যাস অন্তরপ। এই প্রত্যাখ্যানে দলবলসমেত শৈলেন অভ্যস্ত ক্রেম হইরা উঠিল।

ি কিছুদিন তাহার ঠিক উপরের বরটাতে এমনি ধুপ্ধাপ্শন্ধ ও সবেশ্বে গানবাজনা চলিতে লাগিল যে, কালাপদর পক্ষে পড়ায় মন দেওয়া অসম্ভব হইন্না উঠিল। দিনের বেলান্ন সে ব্যাসভ্য গোলদীবিতে এক গাছের তলে বই লইরা পড়া করিত এবং রাত্রি থাকিতে উঠিরা থুব ভোরের দিকে একটা প্রদীপ জালিয়া অধ্যয়নে মন দিত।

কলিকাতায় আহার ও বাসস্থানের কণ্টে এবং অতি পরিশ্রমে কালীপদর একটা মাথাধরার ব্যামো উপদর্গ জুটিল। কখনো কখনো এমন হইত তিন চারিদিন তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইত। সে নিশ্চয় জানিত এ-সংবাদ পাইলে তাহার পিতা তাহাকে কথনই কলিকাতায় থাকিতে দিবেন না এবং তিনি ব্যাকুল হইয়া হয়তো বা কলিকাতা পর্যান্ত ছুটিয়া আদিবেন। ভবানীচরণ জানিতেন কলিকাতায় কালীপদ এমন স্থথে আছে যাহা গ্রামের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। পাডাগাঁরে যেমন গাছপালা ঝোপঝাড আপনিই জন্মে কলিকাতার হাওয়ায় সর্ববিপ্রকার আরামের উপকরণ যেন সেইরূপ আপনিই উৎপন্ন হয় এবং সকলেই তাহার ফলভোগ করিতে পারে এইরূপ তাঁহার একটা ধারণা ছিল। কালীপদ কোনমতেই তাঁহার সে ভুল ভাঙে নাই। অস্লথের অত্যন্ত কষ্টের সময়ও সে একদিনও পিতাকে পত্র শিথিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু এইরূপ পীড়ার দিনে শৈলেনের দল যথন গোলমাল করিয়া ভূতের কাণ্ড করিতে থাকিত তখন কালীপদর কণ্টের সীমা থাকিত না। সে কেবঁল এপাশ ওপাশ করিত এবং জনশৃত্ত ঘরে পড়িয়া মাতাকে ডাকিত ও পিতাকে শারণ করিত। দারিদ্যোর অপমান ও গ্লংখ এইরূপে যতই সে ভোগ করিত ততই ইহার বন্ধন হইতে তাহার পিতামাতাকে মুক্ত করিবেই এই প্রতিজ্ঞা তাহার মনে কেবলি দুঢ় হইয়া উঠিত।

কালীপদ নিজেকে অতান্ত সঙ্কৃতিত করিয়া সকলের লক্ষ্য হুইতে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল কিন্তু তাহাতে উৎপাত কিছুমাত্র কমিল না। কোন-দিন বা সে দেখিল তাহার চিনাবাজারের পুরাতন সন্তা জ্তার একপাটির পরিবর্ত্তে একটি অতি উত্তম বিলাতী জ্তার পাটি। এরূপ বিসদৃশ জ্তা পরিয়া কলেকে যাওয়াই অসম্ভব। সে এ-সম্বন্ধে কোন নালিশ না করিয়া পরের জ্তার পাটি মরের বাহিরে রাখিয়া দিল এবং জ্তামেরামৎওয়ালা মৃচির নিকট হুইতে জন্ম দামের পুরাতন জ্তা কিনিয়া কান্ধ চালাইতে লাগিল। একদিন উপর হুইতে একজন ছেলে হঠাৎ কালীপদর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল— শ্রাপনি কি ভূলিয়া আমার বর হুইতে আমার সিগারেটের কেন্টা লইয়া

118

আসিয়াছেন ? আমি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না।"—কানীপদ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমি আপনাদের ঘরে যাই নাই।"—"এই যে, এইথানেই আছে" বলিয়া সেই লোকটি ঘরের এক কোণ হইতে মূল্যবান একটি সিগারেটের কেস্ তুলিয়া লইয়া আর কিছু না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

কালীপন মনে মনে স্থির করিল এফ-এ পরীক্ষার যদি ভালোরকম বৃত্তি পাই তবে এই মেদ ছাড়িয়া চলিয়া বাইব।

মেদের ছেলেরা মিলিয়া প্রতিবৎসর ধ্ম করিয়া সরস্বতীপুদ্ধা করে। তাহার বায়ের প্রধান অংশ শৈলেন বহন করে কিন্তু সকল ছেলেই চাদা দিরা থাকে। গত বৎসর নিতান্তই অবজ্ঞা করিয়া কালীপদর কাছে কেহ চাদা চাহিতেও আদে নাই। এবৎসর কেবল তাহাকে বিরক্ত করিবার জন্মই তাহার নিকট চাদার থাতা আনিয়া ধরিল। যে দলের নিকট হইতে কোনদিন কালীপদ কিছুমাত্র সাহায্য লয় নাই—যাহাদের প্রায় নিত্যঅনুষ্ঠিত আমোদ-প্রমোদে যোগ দিবার সৌতাগ্য দে একেবারে অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যথন কালীপদর কাছে চাদার সাহায্য চাহিতে আসিল তথন জানিনা সে কি মনে করিয়া পাঁচটা টাকা দিয়া ফেলিল। পাচ টাকা শৈলেন তাহার দলের লোক কাহারও নিকট হইতে পায় নাই।

কানীপদর দারিদ্রোর ক্বপণতায় এপর্যান্ত সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া আদিয়াছে, কিন্তু মাজ তাহার এই পাঁচ টাকা দান তাহাদের একেবারে অবস্থ হইল। উহার অবস্থা যে কিন্তুপ তাহা তো আমাদের অগোচর নাই তবে উহার এত বড়াই কিদের ? ও যে দেখি সকশংক টেকা দিতে চার!

সরস্বতীপূজা ধূম করিরা ইইল—কাণীপদ যে পাঁচটা টাকা দিয়াছিল তাহা
না দিলেও কোন ইতরবিশেব হইত না। কিন্তু কাণীপদর পক্ষে সে-কথা
বলা চলে না। পরের বাড়ীতে তাহাকে থাইতে হইত—সকল দিন সময়মত
আহার জুটিত না। তা ছাড়া পাকশালার ভ্তোরাই তাহার ভাগাবিধাতা,
স্বতরাং ভালোমন্দ কমিবেশি সম্বন্ধে কোন অপ্রিয় সমালোচনা না করিয়া
জলথাবারের জন্ম কিছু সম্বল তাহাকে হাতে রাথিতেই হইত। সেই সঙ্গতিটুকু
গাঁদাঙ্গুলের শুদ্ধ ভূপের সঙ্গে বিসজ্জিত দেবীপ্রতিমার পশ্চাতে অন্তর্ধান করিল।

কালীপদর মাথাধরার উৎপাত বাড়িয়া উঠিল। এবার পরীক্ষায় সে ফেল

ক্রিল না বটে কিন্তু বৃত্তি পাইল না। কাজেই পড়িবার সময় সভাচ করিয়া ভাগাকে আনো একটি টুইশনির যোগাড় করিয়া লইতে হইল। এবং বিত্তর উপদ্রব-স্বেও বিনাভাড়ায় বাসাটুকু ছাড়িতে পারিল না।

উপরিতলবাদীরা আশা করিয়াছিল এবার ছুটির পরে নিশ্চয়ই কালীপদ এ-মেদে আর আদিবে না। কিন্ত যথা-সময়েই তাহার সেই নীচের পরটার তালা থুলিয়া গেল। ধুতির উপর সেই তাহার চিরকেলে চেককাটা চায়না-কোট পরিষা কালীপদ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিল-এবং একটা ময়লা কাপড়ে বাঁধা মন্তপুটুলিসমেত টিনের বাক্স নামাইয়া রাথিয়া শিল্লালদহের মুটে তাহার ঘরের সম্মুখে উবু হইয়া বদিয়া অনেক বাদপ্রতিবাদ করিয়া ভাড়া চুকাইয়া লইল। এ পুটুলিটার গর্ভে নানা হাঁড়ি খুরি ভাণ্ডের মধ্যে কালীপদর মা কাঁচা আম কুল চাল্তা প্রভৃতি উপকরণে নানাপ্রকার মুখরোচক পদার্থ তৈরি করিয়া নিজে সাজাইয়া দিয়াছেন। কাণীপদ জানিত তাহার অবর্ত্তমানে কৌতৃক-প্রায়ণ উপ্রতলার দল তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহার আর কোন ভাবনা ছিল না কেবল তাহার বড় সঙ্কোচ ছিল পাছে তাহার পিতামাতার কোন স্নেহের নিদর্শন এই বিজ্ঞপকারীদের হাতে পড়ে। তাহার মা তাহাকে যে থাবার জিনিষগুলি দিয়াছেন এ তাহার পক্ষে অমৃত—কিন্তু এ-সমস্তই তাহার দরিদ্র গ্লামাঘরের আদরের ধন, —যে আধারে সেগুলি রক্ষিত, সেই ময়লা দিয়া আঁটো সরা-ঢাকা হাঁড়ি, তাহার মধ্যেও স্হরের ঐশ্বর্যসজ্জার কোন লক্ষণ নাই, তাহা কাচের পাত্র নয়, তাহা চিনামাটির ভাণ্ডও নহে—কিন্তু এইপ্রাণিকে কোন সহরের ছেলে যে অবজ্ঞা করিয়া দেখিবে—ইহা তাহার পক্তে একেবারেই অস্থ। আগের বারে তাহার এই সমস্ত বিশেষ জিনিষগুলিকে তক্তপোষের নীচে পুরানো খবরের কাগ্যন্ত প্রভৃতি চাপা দিয়া প্রচ্ছন্ন করিন্না রাখিত। এবারে তালাচাবির আশ্রয় লইল। যখন সে পাঁচমিনিটের জন্মও ঘরের বাহিরে যাইত ঘরে তালা বন্ধ করিয়া যাইত।

এটা সুকলেরই চোথে লাগিল। শৈলেন বলিল, ধনরত্ব তো বিস্তর ! ঘরে চুকিলে চোরের চক্ষে জল আসে—সেই ঘরে ঘন ঘন তালা পড়িতেছে— একেবারে দ্বিতীয় ব্যাহ অফ্ বেঙ্গল হইয়া উঠিল দেখিতেছি। আমাদের কাহাকেও বিশাস নাই—পাছে এ পাবনার ছিটের চায়নাকোট্টার লোভ সামলাইতে না পারি। ওহে রাধু, ওকে একটা ভদ্রগোছের নৃতন কোট কিনিয়া না দিলে তো কিছুতেই চলিতেছে না। চিরকাল ওর ঐ একমান কোট দেখিতে দেখিতে আমার বিরক্ত ধরিয়া গেছে।

শৈলেন কোনদিন কালীপদর ঐ লোনাধরা চুনবালিখনা অক্ষণার বরটার
মধ্যে প্রবেশ করে নাই। সিঁড়ি দিরা উপরে উঠিবার সময় বাহির হইতে
দেখিলেই তাহার সর্কারীর সঙ্কৃতিত হইরা উঠিত। বিশেষত সন্ধার সময়
যখন দেখিত একটা মিট্মিটে প্রদীপ লইরা এক্লা সেই বায়্শৃক্ত বন্ধ বরে কালীপদ
গা খুলিয়া বসিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াপড়া করিতেছে তখন তাহার
প্রোণ হাঁপাইয়া উঠিত। দলের লোককে শৈলেন বলিল, "এবারে কালীপদ
কোন্ সাতরাজার ধন মাণিক আহরণ করিয়া আনিয়াছে সেটা তোমরা খুঁদিয়া
বাহির কর।"—এই কৌতুকে সকলেই উৎসাহ প্রকাশ করিল।

কালীপদর ঘরের তালাটি নিতাস্বই অল্পামের তালা—তাহার নিষেধ খ্ব প্রবল নিষেধ নহে—প্রায় সকল চাবিতেই এ-তালা থোলে। একদিন সন্ধার সময় কালীপদ যথন ছেলে পড়াইতে গিয়াছে সেই অবকালে জন এই তিন অত্যন্ত আমুদে ছেলে হাসিতে হাসিতে তালা খুলিয়া একটা লঠন হাতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিল। তব্তপোষের নীচে হইতে আচার চাট্নি আমসন্ধ প্রভৃতির ভাওগুলিকে আবিদ্ধার করিল। সেগুলি যে বহুমূল্য গোপনীয় সামগ্রী তাহা তাহাদের মনে হইল না।

খুঁজিতে খুঁজিতে বাণিশের নীচে হইতে রিংসমেত এক চাবি বাহির হইল।
সেই চাবি দিয়া টিনের বায়টি খুলিতেই কয়েকটা ময়লা কাপড়, বই, থাতা, কাচি
ছুরি, কলম ইত্যাদি চোথে পড়িল। বায় বয় করিয়া তাহারা চলিয়া বাইবার
উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে সমস্ত কাপড়চোপড়ের নীচে রুমালে মোড়া একটা
কি পদার্থ বাহির হইল। রুমাল খুলিতেই ছেঁড়া কাপড়ের মোড়ক দেখা
দিল। সেই মোড়কটি খোলা হইলে একটির পর আর একটি প্রান্ন ভিনচার
থানা কাগজের আবরণ ছাড়াইয়া ফেলিয়া একথানি পঞ্চাশ টাকার নোট
বাহির হইয়া পড়িল।

এই নোটথানা দেখিয়া আব কেহ হাসি রাখিতে পারিল না। হো হো করিয়া উচ্চবরে হাসিয়া উঠিল। সকলেই স্থির করিল এই নোটখানারই অক্টে কালীপদ ধন ঘন ঘরে চাবি লাগাইতেছে, পৃথিবীর কোন লোককেই বিখাস করিতে পারিতেছে না। লোকটার ক্লপণতা এবং সন্দিগ্ধ প্রকৃতিতে শৈলেনের প্রসাদ-প্রত্যাশী সহচরগুলি বিশ্বিত হইয়া উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ মনে হইল রান্তায় কালীপদর মত দেৱ কাহার কাশি শোনা গেল। তৎক্ষণাৎ বাক্সটার ডালা বন্ধ করিয়া, নোটখানা হাতে লইয়াই তাহারা উপরে ছুঠিল। একজন তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগাইয়া দিল।

শৈলেন সেই নোটখানা দেখিরা অত্যন্ত হাসিল। পঞ্চাশ টাকা শৈলেনের কাছে কিছুই নর তবু এত টাকাও যে কালীপদর বাব্লে ছিল তাহা তাহার ব্যবহার দেখিরা কেহ অনুমান করিতে পারিত না। তাহার পরে আবার এই নোটটুকুর জন্ম এত সাবধান! সকলেই ছির করিল দেখা যাক্ এই টাকাটা খোরা গিয়া এই অভত লোকটি কি-রকম কাওটা করে।

রাত্রি নটার পর ছেলে পড়াইয়া শ্রাস্ত দেহে কালীপদ ঘরের অবস্থা কিছুই লক্ষ্য করে নাই। বিশেষত মাথা তাহার যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল। বুঝিয়াছিল এথম কিছুদিন তাহার এই মাথার যমণা চলিবে।

পরদিন সে কাপড় বাহির করিবার জন্ম তব্জপোবের নীচে হইতে টিনের বাক্সটা টানিয়া দেখিল বাক্সটা খোলা। যদিচ কালীপদ স্বভাবত অসাবধান নয় তব্ তাহার মনে হইল হয় তো সে চাবিবন্ধ করিতে ভূলিয়া গিয়াছিল। কারণ ঘরে যদি চোর আগিত তবে বাহিরের দরজায় তালা বন্ধ থাকিত না।

বাক্স থুলিয়া দেখে তাহার কাপড়চোপড় সমস্ত উলট্পালট। ত হার বুক দমিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিবপত্র বাহির করিয়া ্ল তাহার সেই মাতৃদক্ত নোটথানি নাই। কাগজ ও কাপড়ের মোড়কগুলা আছে। বার বার করিয়া কালীপদ সমস্ত কাপড় সবলে ঝাড়া দিতে লাগিল, নোট বাহির হইল না। এদিকে উপরের তলার ছই একটি করিয়া লোক যেন আপনার কাজে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সেই ঘরটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বাববার উঠানামা করিতে লাগিল। উপরে অট্টহান্ডের কোয়ারা খুলিয়া গেল।

যথন নোটের কোন আশাই রহিল না এবং মাথার কণ্টে যথন জিনিষপত্র নাড়ানাড়ি করা তাহার পক্ষে আর সম্ভবপর হইল না তথন দে বিছানার উপর উপ্ ইইয়া মৃতদেহের মত পড়িয়া রহিল। এই তাহার মাতার অনেক গুংথের নোটথানি —জীবনের কত মুহুর্তকে কঠিন যদ্ধে পেষণ করিয়া দিনে দিনে একটু একটু করিয়া এই নোটথানি সঞ্চিত ইইয়াছে। একদা এই গুংথের ইতিহাস সে কিছুই জানিত না, সেদিন সে তাহার মাতার ভারের উপর ভার কেবল বাড়াইয়াছে, অবশেবে যেদিন মা তাহাকে তাঁহার প্রতিদিনের নিয়ত আবর্তমান হংথের সলী করিয়া লইলেন সেদিনকার মত এমন পৌরব সে তাহার বয়সে আর কথনো ভোগ করে নাই। কালীপদ আপনার জীবনে সব চেয়ে যে বড় বাণী, যে মহত্তম আশির্কাদ পাইয়াছে এই নোটখানির মধ্যে তাহাই পূর্ণ ইইয়াছিল। সেই তাহার মাতার অতলম্পর্ণ স্লেহসমূক্তমন্থন-করা অম্লা হংথের উপহারটুকু চুরি যাওয়াকে সে একটা পৈশানিক অভিশাপের মত মনে করিল। পাশের সি ডিয় উপর দিয়া পায়ের শব্দ আছে বারবার শোনা যাইতে লাগিল। অকারণ ওঠা এবং নামার আজ আর বিরাম নাই। গ্রামে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে আর ঠিক তাহার পাশ দিয়াই কৌতুকের কলশন্দে নদী অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছে—এও সেই রকম। শ্

উপরের তলার অট্টান্ত শুনিয়া এক সময়ে কালীপদর হঠাৎ মনে হইল এ চোরের কাজ নয়;—একমুহুর্জ্ঞে দে বুঝিতে পারিল শৈলেজের দল কৌতুক করিয়া তাহার এই নোট লইয়া গিয়াছে। চোরে চুরি করিলেও তাহার মনে এত বাজিত না। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন ধনমদগর্মিত যুবকেরা তাহার মায়ের গায়ে হাত তুলিয়াছে। এতদিন কালীপদ এই মেসে আছে এই সিঁডিটুকু বাহিয়া একদিনো সে উপরের তলায় পদার্পণও করে নাই। আজ তাহার গায়ে সেই ছেঁড়া গেঞ্জি, পায়ে জ্তা নাই. মনের আবেগে এবং মাধাধরার উত্তেজনায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে—সবেগে সে উপরে উঠিয় পডিল।

আজ রবিবার--কলেজে নাইবার উপদর্গ ছিল না। কাঠের ছাদওরালা বারান্দায় বন্ধুগণ কেহবা চৌকিতে, কেহবা বেতের মোড়ার বিদিয়া, হাস্তালাপ করিতেছিল। কালীপদ তাহাদের মাঝথানে ছুটিয়া পড়িয়া ক্রোধগদ্গদব্বরে বিলয় উঠিল—"দিন আমার নোট দিন্!"

যদি সে মিনতির স্থুরে বলিত, তবে ফল পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু

উমান্তবং কুন্ধমূৰ্ত্তি দেখির। শৈলেন অত্যন্ত কাপা হইরা উঠিল। যদি তাহার বাড়ির দারোরান থাকিত তবে তাহাকে দিয়া এই অসভাকে কান শরিয়া দ্র করিয়া দিত সন্দেহ নাই। সকলেই দাড়াইয়া উঠিয়া এইতে গর্জ্জন করিয়া বিদায় উঠিল, "কি বলেন মশার! কিলের নোট!"

কালীপদ কহিল, "আমার বাল্ল থেকে আপনারা নোট বিজ্ঞ এদেছেন।"
"এতবড় কথা ! . আমাদের চোর ব'ল্ডে চান্!"

কালীপদর হাতে যদি কিছু থাকিত তবে সেই মুহুর্তেই সে গুনোধুনি করিয়া ফেলিড। তাহার রকম দেখিয়া চার পাঁচজনে মিলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সে জালবদ্ধ বাবের মত গুমুরাইতে লাগিল।

এই অভারের প্রতিকার করিবার তাহার কোন শক্তি নাই—কোন প্রমাণ নাই—সকলেই তাহার সন্দেহকে উন্নত্ততা বলিয়া উড়াইয়া দিবে। বাহারা তাহাকে মৃত্যুবাণ মারিরাছে তাহারা তাহার উদ্ধত্যকে অসম্ভ বলিয়া বিষম আফালন করিতে লাগিল।

সে-রাত্রি যে কলীপনর কেমন করিয়া কাটিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। শৈলেন একথানা একশোটাকার নোট বাহির করিয়া বলিল—"দাও, বাঙালটাকে দিয়ে এসগে যাও।"

সহচররা কহিল, "পাগল হ'য়েছো। তেজটুকু আগে মরুক্—আমানের ' সকলের কাছে একটা রিট্ন্ অ্যাপলজি আগে নিক্ তা'র পরে বিবেচনা ক'রে ; নেথা যাবে।"

যথাসময়ে সকলে শুইতে গেল এবং ঘুমাইয়া পড়িতেও ়হারও বিলম্ব হইল না। সকালে কালীপদর কথা প্রায় সকলে ভূলিয়াই গিয়াছিল। সকালে কেহ কেহ দি ছি দিয়া নীচে নামিবার সময় তাহার ঘর হইতে কথা শুনিতে পাইল ভাবিল, হয় তো উক্ষীয় ভাকিয়া পরামর্শ করিতেছে। দরজা ভিতর হইতে থিল লাগানো। বাহিরে কান পাতিয়া যাহা শুনিল তাহার মধ্যে আইনের কোন সংশ্রব নাই, সমন্ত অসম্বন্ধ প্রলাপ।

উপরে গিয়া শৈলেনকে ধবর দিল। শৈলেন নামিয়া আদিয়া দরজার বাছিরে দাঁড়াইল। কালীপদ কি যে বকিতেছে ভাল বোঝা ঘাইতেছে না, কেবল ক্ষণে ক্ষণে "বাবা" "বাবা" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। ভয় হইল, হর তো সে নোটের শোকে পাগল হইরা গিয়াছে। বাহির হইতে ছই তিনবার ডাকিল, "কালীপদবাবু।" কেহ কোন সাড়া দিল না। কেবল সেই বিড্বিড্ বকুনি চলিতে লাগিল। শৈলেন পুনন্দ উচ্চয়রে কহিল —"কালীপদবাবু, দরজা খুনুন, আপনার সেই নোট পাওয়া গেছে।" দরজা খুলিল না, কেবল বকুনির শুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল।

ব্যাপারটা যে এতদ্র গড়াইবে তাহা শৈলেন করনাও করে নাই। সে মুখে তাহার অনুচরদের কাছে অনুতাপবাক্য প্রকাশ করিল না, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে বিধিতে লাগিল। সে বলিল, "দর্মলা ভালিরা ফেলা বাক্।"—কেহ কেহ পরামর্শ দিল, পুলিশ ডাকিয়া আন—কি জানি পাগল হইরা বিহিত্যাৎ কিছু করিয়া বদে—কাল ধে-রকম কাও দেখিরাছি—সাহস হয় না।

শৈলেন কহিল, "না, শীজ একজন গৈয়া জনাদি ডাব্ডারকে ডাকিরা জান।" জনাদি ডাব্ডার বাড়ির কাছেই থাকেন। তিনি আসিয়া দরজাত্ব কান দিরা বলিলেন—"এ তো বিকার বলিয়াই বোধ হয়।"

দরকা ভাদিরা ভিতরে গিরা দেখা গেল—তব্জাপোবের উপর এলোমেনো বিছানা থানিকটা এই হইরা মাটিতে লুটাইতেছে। কালীপদ মেক্সের উপর পড়িরা—তাহার চেতনা নাই। সে গড়াইতেছে, কণে কণে হাত পা ছুঁড়িতেছে এবং প্রলাপ বকিতেছে—তাহার রক্তবর্ণ চোগ ছটা থোলা এবং তাহার মুথে যেন রক্ত ফাটিয়া-পড়িতেছে।

ভাক্তার তাহার পাশে বিসিয়া অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া শৈলেনকে **জিভাসা** করিলেন, "ইহার আত্মীয় কেহ আছে ?"

্শৈলেনের মুখ বিবর্ণ হইর। গেল। সে ভীত ংখরা **বিজ্ঞান। করিল—"কেন** বলুন দেখি ?"

ডাক্তার গন্তীর হইয়া কহিলেন, "থবর দেওয়া ভালো, লক্ষণ ভালো নয়।"
শৈলেন কহিল, "ইহাদের সঙ্গে আমাদের ভালো আলাপ নাই—
আত্মায়ের থবর কিছুই জানিনা। সন্ধান করিব। কিন্ত ইতিমধ্যে কি করা
কর্ত্তবা 
?"

ডাব্দার কহিলেন, "এ-ঘর হইতে রোগীকে এখনি দোতলার ভালো বরে লইয়া যাওয়া উচিত। দিনরাত শুক্রাধার ব্যবস্থা করাও চাই।" শৈলেন রোগীকে তাহার নিজের বরে লইমান্ত্রিল। তাহার সহচরদের সকলকে ভিড় করিতে নিষেধ করিয়া ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিল। কালীপদর মাধায় বরফের পুঁটুলি লাগাইয়া নিজের হাতে বাতাস করিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বণিয়াছি, এই বাড়ির উপরতলার দলে পাছে কোনপ্রকার অবজ্ঞা বা পরিহাদ করে এইজন্ম নিজের পিতামাতার সকল পরিচয় কালীপদ ইহাদের নিকট হইতে গোপন করিয়া চলিয়াছে। নিজে তাঁহাদের নামে যে চিঠি লিখিত তাহা সাবধানে ডাকঘরে দিয়া আসিত এবং ডাকঘরের ঠিকানাতেই তাহার নামে চিঠি আসিত—প্রতাহ সে নিজে গিয়া ভাহা সংগ্রহ করিয়া আনিত।

কালীপদর বাড়ির পরিচয় লইবার জন্ত আর একবার তাহার বাক্স খুলিতে হইল। তাহার বাক্সের মধ্যে ছই তাড়া চিঠি ছিল। প্রত্যেক তাড়াটি অতি যত্নে ফিতা দিয়া বাধা। একটি তাড়াতে তাহার মাতার চিঠি—আর একটিতে তাহার পিতার। মান্তের চিঠি সংখ্যায় অল্লই, পিতার চিঠিই বৈশি।

ি চিঠিগুলি হাতে করিয়া আনিয়া শৈলেন দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং রোগীর বিছানার পার্শে বিসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে ঠিকানা, পড়িয়াই একেবারে চম্কিয়া উঠিল। শানিয়াড়ি, চৌধুরীবাড়ি, ছয় আনী। নীচে নাম দেখিল, ভবানীচরণ দেবশর্মা। ভবানীচরণ চৌধুরী।

চিঠি রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া সে কালীপদর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।
কিছুদিন পূর্ব্বে একবার তাহার সহচরদের মধ্যে কে একজন বলিয়াছিল তাহার
মুখের সঙ্গে কালীপদর মুখের অনেকটা আদল আসে। সে-কথাটা তাহার
শুনিতে ভালো লাগে নাই এবং অন্ত সকলে তাহা একেবারে উড়াইয়া
দিয়াছিল। আজ বুঝিতে পারিল, সে-কথাটা অমূলক নহে। তাহার
পিতামহরা ছই ভাই ছিলেন—গ্রামাচরণ এবং ভবানীচরণ, একথা সে জানিত।
তাহার পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস তাহাদের বাড়িতে কথনো আলোচিত হয়
নাই। ভবানীচরণের যে পুত্র আছে এবং তাহার নাম কালীপদ, তাহা সে
জানিতই না। এই কালীপদ ? এই তাহার খুড়া ?

लिलात्नत ज्थन मत्न পफिर्ज नाशिन, लिलानत शिजामही, शामानत्रलंब ন্ত্রী যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, শেষ পর্যান্ত প্রমল্পেহে তিনি ভবানীচরণের কথা বলিতেন। ভবানীচরণের নাম করিতে তাঁহার ছুই চক্ষে জল ভরিষা উঠিত। ভবানীচরণ তাঁহার দেবর বটে, কিন্ধ তাঁহার পত্রের চেয়ে বয়সে ছোট—তাহাকে তিনি আপন ছেলের মতই মামুষ করিয়াছেন। বৈষয়িক বিপ্লবে যখন জাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া গেলেন, তখন ভবানীচরণের একটু খবর পাইবার জন্ম তাঁহার বক্ষ ত্যিত হইয়া থাকিত। তিনি বারবার তাঁহার ছেলেদের বলিয়াছেন-ভবানীচরণ নিতান্ত অবুঝ ভালোমাতুষ বলিয়া নিশ্চরই তোরা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছিল—আমার শশুর তাহাকে এত ভালোবাদিতেন, .তিনি যে তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া যাইবেন **একথা আমি** বিশ্বাস করিতে পারি না।—তাঁহার ছেলেরা এসব কথাম অতান্ত বিরক্ত হইত এবং শৈলেনের মনে পড়িল দে-ও তাহার পিতামহীর উপর অভান্ত রাপ করিত। এমন কি, পিতামহী তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতেন বলিয়া ভবানী-চরণের উপরেও তাঁহার ভারি রাগ হইত। বর্ত্তমানে ভবানীচরণের বে এমন দরিদ অবস্থা তাহাও সে জানিত না-কালীপদর অবস্থা দেখিয়া সকল কথা সে বঝিতে পারিল এবং এতদিন সহল্র প্রলোভনসংস্কৃত কালীপদ যে তাহার - অনুচরশ্রেণীতে ভর্ত্তি হয় নাই ইহাতে সে ভারি গৌরব অন্থভব করিল। যদি দৈবাৎ কালীপদ তাহার অমুবর্তী হইত তবে আজ যে তাহার লব্দার সীয়া থাকিত না।

8

শৈলেনের দলের লোকেরা এতদিন প্রতাহই কালীপদকে পীড়ন ও অপমান করিয়াছে! এই বাসাতে তাহাদের মাঝখানে কাকাকে শৈলেন রাখিতে পারিদ না। ডাক্তারের পরামর্শ লইরা অতি যত্নে তাহাকে একটা ভালো বাড়িতে স্থানাস্তরিত করিল।

ভবানীচরণ শৈলেনের চিঠি পাইয়া একটি সদী আশ্রম করিয়া তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ছুটিয়া আদিলেন। আদিবার সময় বাাকুল হইয়া রাসমণি তাহার কষ্টস্কিত অর্থের অধিকাংশই তাহার স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখো বেন জ্ঞবদ্ধ না হয়। যদি তেমন বোঝো আমাকে খবর দিলেই আমি যাবো। কিচাধুরীবাড়ির বধ্র পক্ষে হট্ছট্ করিয়া কলিকাতায় যাওয়ার প্রস্তাব এতই অসকত যে প্রথম সংবাদেই তাঁহার যাওয়া ঘটিত না। তিনি রক্ষাকালীর নিকট মানত করিলেন এবং গ্রহাচার্য্যকে ডাকিয়া স্বস্তায়ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ভবানীচরণ কালীপদর অবস্থা দেখিয়া হতবৃদ্ধি হইয়া গেলেন। কালীপদর তথন ভালো করিয়া জ্ঞান হয় নাই; দে তাঁহাকে মাষ্টার মশায় বলিয়া ভাকিল—ইহাতে তাঁহার বৃক ফাটিয়া গেল। কালীপদ প্রায় মাঝে মাঝে প্রালাপে "বাবা" বাবা" বলিয়া ভাকিয়া উঠিতেছিল—ভিনি ভাহার হাত ধরিয়া তাহার মুথের কাছে মুথ লইয়া গিয়া উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন—"এই যে বাবা, এই যে শ্রামি এসেছি।"—কিন্তু দে যে তাঁকে চিনিয়াছে এমন ভাব প্রকাশ করিল না।

ডাক্তার আদিয়া বলিলেন, "জ্বর পূর্ব্বের চেয়ে কিছু কমিয়াছে, হয় তো এবার ভালোর দিকে যাইবে। কালীপদ ভালোর দিকে যাইবে না একথা ভবানী-চরণ মনেই করিতে পারেন না। বিশেষত তাহার শিশুকাল হইতে সকলেই বিলিয়া আসিতেছে কালীপদ বড় হইয়া একটা অসাধ্য সাধন করিবে—দেটাকে ভবানীচরণ কেবলমাত্র লোকমুথের কথা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই—দে-বিশাস একেবারে তাঁহার সংস্কারগত হইয়া গিয়াছিল। কালীপদকে বাঁচিতেই হইবে; এ তাহার ভাগোর লিখন।

এই কারণে, ডাব্জার যতটুকু ভালো বলে তিনি তাহার চেঙে আনেক বেশি ভালো শুনিয়া বদেন এবং রাসমণিকে যে পত্র লেখেন তাহাতে আশস্কার কোনো কথাই থাকে না।

শৈলেক্রের ব্যবহারে ভবানীচরণ একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সে যে তাঁহার পরমান্ত্রীয় নহে এ-কথা কে বলিবে! বিশেষত কলিকাতার স্থাশিক্ষিত স্থসভা ছেলে হইয়াও সে তাঁহাকে যে রকম ভক্তিশ্রদ্ধা করে এমন তো দেখা যায় না। তিনি ভাবিলেন কলিকাতার ছেলেদের বুঝি এই প্রকারই স্বভাব। মনে মনে ভাবিলেন সে তো হবারই কথা, আমাদের পাড়ার্নেরে ছেলেদের শিক্ষাই বা কি আর সহবৎই বা কি!

ু শ্বর কিছু কমিতে নাগিন এবং কালীপদ ক্রমে চৈডন্ত নাভ করিন।
পিতাকে শ্যার পালে দেখিরা সে চম্কিরা উঠিন, ভাবিন, তাহার কনিকাতার
অবস্থার কথা এইবার তাহার পিতার কাছে ধরা পড়িবে। তাহার চেয়ে ভাবনা
এই বে, তাহার প্রাম্য পিতা সহরের ছেলেদের পরিহাদের পাত্র হইয়া উঠিবেন।
চারিদিকে চাহিন্য দেখিয়া সে ভাবিয়া পাইল না, এ কোন্ ঘর! মনে হইন,
এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি!

তথন তাহার বেশি কিছু চিন্তা করিবার শক্তি ছিল না। তাহার মনে হইল অন্থের থবর পাইয়া তাহার পিতা আসিয়া একটা ভালো বাসায় আনিয়া রাথিয়াছেন। কি করিয়া আনিলেন, তাহার থরচ কোথা হইতে জোগাইতেছেন, এত থরচ করিতে থাকিলে পরে কিয়প সঙ্কট উপস্থিত হইবে সে-সব কথা ভাবিবার তাহার সময় নাই। এথন তাহাকে বাঁচিয়া উঠিতে হইবে, সেজস্তু সমস্ত পৃথিবীর উপর তাহার যেন লাবি আছে।

একসময়ে যথন তাহার পিতা ঘরে ছিলেন না এমন সময় শৈলেন একটি পাত্রে কিছু ফল লইয়া তাহার কাছে আসিয়া উপন্থিত হইল। কালীপদ অবাক হইয়া তাহার মুথের দিকে চাহিয়া রহিল—ভাবিতে লাগিল, ইহার মধ্যে কিছু পরিহাস আছে কি না! প্রথম কথা তাহার মনে হইল এই যে, পিতাকে তো ইহার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

শৈলেন ফলের পাত্র টেবিলের উপর রাখিয়া পায়ে ধরিয়া কালীপদকে প্রণাম করিল এবং কহিল, "আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি আমাকে মাপ করুন।"

কালীপদ শশব্যস্ত হইষ। উঠিল। শৈলেনের মুথ দেখিয়াই সে ব্ঝিতে পারিল তাহার মনে কোনো কপটতা নাই। প্রথম যথন কালীপদ মেসে আসিয়াছিল এই থৌবনের দীস্তিতে উজ্জ্বল স্থলর মুথজ্ঞী দেখিয়া কতবার তাহার মন অত্যন্ত আক্রুট হইয়াছে কিন্তু সে আপনার দারিদ্রোর সকোচে কোন দিন ইহার নিকটেও আসে নাই। যদি সে সমকক্ষ লোক হইত—যদি বন্ধুর মত ইহার কাছে আসিবার অধিকার তাহার পক্ষে স্থাভাবিক হইত তবে সে কত খুসিই হইত—কিন্তু পরস্পার অত্যন্ত কাছে থাকিলেও মাঝাথানে অপার ব্যবধান লক্ষ্যন করিবার উপার ছিল না। সিঁড়ি দিয়া

যথন শৈলেন উঠিত বা নামিত, যথন তাহার সৌখীন চানরের স্থান্ধ কালীপার অন্ধলার বরের মধ্যে প্রবেশ করিত—তথন সে পড়া ছাড়িয়া একবার এই হাশুপ্রস্কুল্ল চিস্তারেথাহীন তরুল মুথের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারিত না। সেই মুহুর্ত্তে কেবল ক্ষণকালের জন্ম তাহার সেই সঁটাৎসেত কোণের ঘরে দূর সৌন্দর্যলোকের ঐপর্য্য-বিচ্ছুরিত রক্মিচ্ছটা আসিয়া পড়িত। তাহার পরে সেই শৈলেনের নির্দ্ধ তাহাণ্য তাহার কাছে কিরূপ সাংবাতিক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা আছে। আজ শৈলেন যথন ফলের পাত্র বিছানার তাহার সন্মুথে আনিয়া উপস্থিত করিল তথন দীর্ঘনিয়্বাস ফেলিয়া ঐ স্থন্মর মুথের দিকে কালীপদ আর একবার তাকাইয়া দেখিল। ক্ষমার কথা সে মুথে কিছুই উচ্চারণ করিল না—অক্ষেত্র আন্তে ফল তুলিয়া থাইতে লাগিল—ইহাতেই যাহা বলিবার তাহা বলা হইয়া গেল।

কালীপদ প্রত্যহ আ্শুচর্ঘ্য হইয়া দেখিতে লাগিল তাহার গ্রাম্য পিতা ভবানীচরণের মঙ্গে শৈলেনের খুব ভাব জমিয়া উঠিল। শৈলেন তাঁহাকে ঠাকুর্দাবলে, এবং পরস্পরের মধ্যে অবাধে ঠাট্টাতামাসা চলে। তাহাদের উভয়পক্ষের হাজকৌতুকের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন অমুপস্থিত ঠাক্রণদিদি। এতকাল পরে এই পরিহাদের দক্ষিণবায়ুর হিল্লোলে ভবানীচরণের মনে যেন যৌবনম্বতির পুলক সঞ্চার করিতে লাগিল। ঠাক্রণদিদির স্বহস্তরচিত আচার আমসন্থ প্রভৃতি সমস্তই শৈলেন রোগীর অনবধানতার অবকাশে চুরি করিয়া নিংশেষে থাইয়া কেলিয়াছে একথা আজ সে নির্লক্ষ্যভাবে স্বীকার করিল। এই চুরির খবরে কালীপদর মনে বড় একটি গভীর আনন্দ হইল! তাহার মায়েশ শতের সামপ্রী সে বিশ্বের লোককে ডাকিয়া থাওয়াইতে চায়ু যদি তাহারা ইহার আদর বোঝে। কালীপদর কাছে আজ নিজের রোগের শ্যা আনন্দসভা হইয়া উঠিল—এমন স্থ তাহার জীবনে সে অল্লই পাইয়াছে। কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে হইতে লাগিল আহা মা যদি থাকিতেন! তাহার মা থাকিলে এই কৌতুক্সরায়ণ স্ক্রর যুবকটিকে যে কত স্নেহ করিতেন সেই কথা সে কল্পনা করিতে শাগিল।

তাহাদের কণ্ণকক্ষ্মভায় কেবল একটা আলোচনার বিষয় ছিল যেটাঙে আনন্দপ্রবাহে মাঝে নাঝে বড় বাধা দিত। কালীপদর মনে যেন দারিদ্রোর

একটা অভিমান ছিল-কোন এক সমরে তাহাদের প্রচুর ঐখর্য্য ছিল একখা লইয়া রুখা গর্কা করিতে তাহার ভারি লক্ষা বোধহইত। আমরা গরিব, এ-কথাটাকে কোনো "কিন্ত" দিয়া চাপা দিতে সে মোটেই রাজি ছিল না। ভবানীচরণও যে তাঁহাদের ঐশর্যোর দিনের কথা গর্ম করিয়া পাড়িতেন ভাহা নহে। কিন্তু সে যে তাঁহার মুখের দিন ছিল—তথন তাঁহার যৌবনের দিন ছিল। বিশ্বাস্থাতক সংসারের বীভৎসমূর্ত্তি তথনো ধরা পড়ে নাই। বিশেষত ভাষাচরণের স্ত্রী, তাঁহার প্রমল্লেহশালিনী ভাত্যায়া র্মাক্সন্ধরী, যথন তাঁহাদের সংসাবের গৃহিণী ছিলেন তথন দেই লক্ষ্মীর ভরা ভাগুারের শ্বারে দাঁড়াইয়া কি অজস্র আদরই তাঁহারা লুঠিয়াছিলেন—সেই অন্তমিত স্থথের দিনের স্বৃতির . ছটাতেই তো ভবানীচরণের জীবনের সন্ধা সোনায় মণ্ডিত হইয়া আছে। কিন্ত এই সমস্ত স্থাম্মতি আলোচনার মাঝখানে ঘুরিয়া কিরিয়া কেবলি সেই উইল-চুরির কথাটা আসিয়া পড়ে। ভবানীচরণ এই প্রসঙ্গে ভারি উত্তেজিত হইয়া পড়েন। এখনো সে উইল পাওয়া ঘাইবে এ-সম্বন্ধে তাঁহার মনে লেশমাত্র मत्मर नारे-जारात मठीमांखी मात्र कथा कथनरे वार्थ रहेरव ना। এर कथा উঠিয়া পড়িলেই কালীপদ মনে মনে অন্তির হইয়া উঠিত। দে জানিত এটা তাহার পিতার একটা পাগ্লামিমাত্র। তাহারা মায়ে ছেলের এই পাগ্লামিকে আপোসে প্রশ্রমণ্ড দিয়াছে কিন্তু শৈলেনের কাছে তাহার পিতার এই তুর্বলতা প্রকাশ পার এ তাহার কিছতেই ভালো লাগে না। কতবার দে পিতাকে বলিয়াছে, না বাবা, ওটা তোমার একটা মিথ্যা সন্দেহ।—কিন্তু এক্সপ তর্কে উন্টাফল হইত। তাঁহার সন্দেহ যে অমূলক নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্ম সমৃত্ত ঘটনা তিনি তল্প তল্প করিয়া বিবৃত করিতে থাকিতেন। তথন কালীপদ নানা চেষ্টা করিয়াও কিছতেই তাঁহাকে থামাইতে পারিত না।

বিশেষত কালীপদ ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে যে, এই প্রানদটা কিছুতেই শৈলেনের ভালে লাগে না। এমন কি, সে-ও বিশেষ একটু যেন উত্তেজিত হইয়া ভবানীচরণের যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিত। অন্ত সকল বিষয়েই ভবানীচরণ আর সকলের মত মানিয়া লইতে প্রান্ত আছেন—কিন্তু এই বিষয়টাতে তিনি কাহারো কাছে হার মানিতে পারেন না। তাঁহার মা লিখিতে পাড়তে জানিতেন—তিনি নিজের হাতে তাঁহার পিতার উইল এবং

শক্ত দলিলটা বাজে বন্ধ করিয়া লোহার সিদ্ধুকে তুলিয়াছেন; অথচ জাঁহার লাদ্দেই মা যথন বান্ধ খুলিলেন তথন দেখা গেন আন্ত দলিলটা বেমন ছিল তেম্নি আছে অথচ উইলটা নাই, ইহাকে চুরি কালা হইবে না ভো কি! কালীপদ তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্ম বলিত—তা বেশ তো বাবা, যারা তোমার বিষয় ভোগ করিতেছে তা'রা তো তোমারি ছেলেরই মত, তা'রা তো তোমারি ভাইপো। সে-সম্পত্তি তোমার পিতার বংশেই রহিয়াছে—ইহাই কি কম স্থেথর কথা! শৈলেন এ-সব কথা বেশিক্ষণ সহিতে পারিত না, দে ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া বাইত। কালীপদ মনে মনে পীড়িত হইয়া ভাবিত—শৈলেন হয় তো তাহার পিতাকে অথলোল্প বিষয়ী বলিয়া মনে করিতেছে, অথচ তাহার পিতার মধ্যে বৈবয়িকতার নামগন্ধ নাই একথা কোনমতে শৈলেনকে ব্র্যাইতে পারিলে কালীপদ বড়ই আরাম পাইত।

এতাদনে কাশীপদ ও ভবানীচরণের কাছে শৈলেন আপনার পরিচয় নিশ্চয় প্রকাশ করিত। কিন্তু এই উইল-চুরির আলোচনাতেই তাহাকে বাধা দিল। তাহার পিতা পিতামহ যে উইল চুরি করিয়াছেন একথা সে কোনমতেই বিধাস করিতে চাহিল না, অথচ ভবানীচরণের পক্ষে পৈত্রিক বিষয়ের ফ্রায়্য অংশ হইতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে যে একটা নিষ্ঠুর অফ্রায় আছে সে-কথাও সে কোনো মতে অস্বীকার করিতে পারিল না। এখন হইতে এই প্রসঙ্গে কোনপ্রকার তর্ক করা সে বন্ধ করিয়া দিল—একেবারে সে চুপ্ করিয়া থাকিত—এবং যদি কোন স্থোগ পাইত তবে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

এখনো বিকালে একটু অল্প জ্বর আদিয়া কালীপদর নাখা ধরিত কিন্তু সেটাকে সে রোগ বলিয়া গণ্যই করিত না। পড়ার জ্বল তাহার মন উদ্বিধ হইয়া উঠিল। একরার তাহার স্থলারশিপ ফস্কাইয়া গিয়াছে আর তো সেরপ হইলে চলিবে না। শৈলেনকে লুকাইয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল —এসহদ্ধে ডাক্তারের কঠোর নিবেধ আছে জানিয়াও সে তাহা অগ্রাহ্ করিল।

ভবানীচরণকে কালীপদ কহিল, বাবা, তুমি বাড়ি ফিরিয়া যাও—দেখানে মা এক্লা আছেন। আমি তো বেশ সারিয়া উঠিয়াছি।

শৈলেন বলিল, এখন আপনি গেলে কোন ক্ষতি নাই। আর তো ভাবনার

কারণ কিছু দেখি না। এখন যেটুকু আছে দে ছ'দিনেই সারিয়া বাইবে। আর আমরা তো আছি।

ভবানীচরণ কহিলেন—দে আমি বেশ জানি; কাদীপদর ক্রম্ম ভাষনা করিবার কিছুই নাই। আমার কণিকাতার আদিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, তবুমন মানে কই ভাই! বিশেষত ভোমার ঠাক্রণদিদি ধখন বেটি ধরেন সে তো আর ছাড়াইবার জো নাই।

শৈলেন হাপিয়া কহিল—"ঠাকুর্দা তুমিই তো আদর দিয়া ঠাক্কণদিদিকে একেবারে মাটি, করিয়াছ।"

ভবানীচরণ হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা ভাই, আচ্ছা, ঘরে যথন নাৎবৌ আসিবে তথন তোমার শাসনপ্রণাণীটা কি-রকম কঠোর আকার ধারণ করে দেখা:ঘাইবে।"

ি ভবানীচরণ একাস্তভাবে রাসমণির সেবান্ন পালিত জীব। কলিকাতার নানাপ্রকার আরাম আয়োজনও রাসমণির আদর বন্ধের অভাব কিছুতেই পূর্ব করিতে পারিতেছিল না। এই কারণে ঘরে যাইবার জন্ম তাঁহাকে বড় বেশি অনুরোধ করিতে হইল না।

সকাল বেলায় জিনিষপত্র বাধিয়া প্রস্তুত ইইয়াছেন এমন সময় কালীপদর ঘরে গিয়া দেখিলেন তাহার মুখ চোখ অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে—তাহার গা যেন আগুনের মত গরম;—কাল অর্দ্ধেক রাজি সে লজিক মুখহু করিয়াছে, বাকি গাজি এক নিমিষের জ্বন্তুও খুমাইতে পারে নাই।

কালীপদর হুর্বলতা তো দারিয়া উঠে নাই, তাহার উপরে আবার রোগের প্রবল আক্রমণ দেথিয়া ডাব্রুণার বিশেষ চিক্তিত হইলেন। শৈলেনকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "এবার তো গতিক ভালো বোধ করিতেছি না।"

শৈলেন ভবানীচরণকে কহিল, "দেথ ঠাকুদা, ভোষারও কট হইতেছে রোগীরও বোধ হয় ঠিক ভেমন দেবা হইতেছে না, তাই আমি বলি আর দেরি না করিয়া ঠাকুরুণদিদিকে আনানো বাক্।"

লৈলেন যভই ঢাকিয়া বলুক্ একটা প্রকাণ্ড ভয় আদিয়া ভবানীচরণের

মনকে অভিভূত করির। কেলিল। তাঁহার হাত পা ধর্ণর্ করিয়া কাঁপিডে লাগিল। তিনি বলিলেন, "তোমরা যেমন ভালো বুঝ তাই কর।"

রাসমণির কাছে চিঠি গেল; তিনি তাড়াতাড়ি বগলাচরণকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌছিরা তিনি কেবল করেক ঘন্টামাত্র কালীপদকে জীবিত দেখিয়াছিলেন। বিকারের অবস্থায় সে রহিয়া রহিয়া মাকে তাকিয়াছিল—সেই ধ্বনিগুলি তাহার বুকে বিঁধিয়া রহিল।

ভবানীচরণ এই আবাত সহিন্ন যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবেন সেই ভয়ে রাসমণি নিজের শোককে ভালো করিয়া প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না—তাঁহার পুত্র আবার তাঁহার স্বামীর মধ্যে গিয়া বিলীন হইল— স্বামীর মধ্যে আবার ছই জনেরই ভার তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের উপর তিনি তুলিয়া লইলেন। তাঁহার প্রাণ বলিল আর আমার সয় না। তবু তাঁহাকে সহিতেই হইল।

রাত্রি তথন অনেক। গভীর শোকের একান্ত ক্লান্তিতে কেবল ক্লাকালের জন্ম রামনি অচেতন ইইন্না ঘুনাইন্না পড়িন্নাছিলেন। কিন্তু ভবানীচরণের ঘুন ইইতেছিল না। কিছুক্ষণ বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিন্না অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে "দন্নামন্ন হরি" বলিন্না উঠিয়া পড়িন্নাছেন। কালীপদ যথন প্রামের বিদ্যালরেই পড়িত, যথন দে কলিকাতার যান্ন নাই তথন দে যে-একটি কোণের ঘরে বিদ্যা পড়া-শুনা করিত ভবানীচরণ কম্পিত হস্তে একটি প্রদীপ ধরিন্না দেই শৃত্যারে প্রবেশ করিলেন। রাসমণির হাতে চিত্র করা ছিন্ন কাথাটি এখনো তক্তাপোবের উপর পাতা আছে, তাহার নানাস্থানে এখনো সেই কালীর দাগ রহিন্নাছে; মলিন দেওন্নালের গান্তে কম্মলায় আঁকা দেই জ্যামিতির রেথাশুলি দেখা যাইতেছে; তক্তাপোবের এক কোণে কতকগুলি হাতে-বাঁধা মন্থলা কাগজের থাতার সঙ্গে ভৃতীন্ন থপ্ত রন্ধাল রীডারের ছিন্নাবশেষ আজিও পড়িন্না আছে। আর—হান্ন হান্ন—তা'র ছেলে-বন্ধদের ছোট পান্নের এক পাটি চাট যে ঘরের কোণে পড়িন্নাছিল তাহা এতদিন কেহ দেখিন্নাও দেখে নাই, আজ

তাহা সকলের চেরে বড় হইরা চোখে দেখা দিল—জগতে এমন কোনো মহৎ সামগ্রী নাই বাহা আজ ঐ ছোট জুতাটিকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে।

কুপ্সিতে প্রদীপটি রাখিরা ভবানীচরণ সেই তজ্ঞাপোরের উপর আসিরা বিদিনে। তাঁহার গুক্টোথে জল আসিল না, কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল—যথেষ্ট পরিমাণে নিখাদ লইতে তাঁহার পাজর বেমন ফাটিয়া বাইতে চাহিল। বরের পূর্কদিকের দরজা খূলিয়া দিয়া গরাদে ধরিয়া তিনি বাহিরের দিকে চাহিলেন।

অদ্ধকার রাত্রি—টিপ্টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। সমুধে প্রাচীর বেষ্টিত ঘন জঙ্গল। তাহার মধ্যে ঠিক পড়িবার ঘরের সাম্নে একটুখানি জমিতে কালীপদ বাগান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এখনো তাহার স্বহস্তেরোপিত ঝুন্কালতা কঞ্চির বেড়ার উপর প্রচুর পল্লব বিস্তার করিয়া সন্ধীব আছে—তাহা ফুলে স্থলে ভরিয়া গিয়াছে।

আজ সেই বালকের যত্নপালিত বাগানের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রাণ যেন কঠের কাছে উঠিয়া আদিল। আর কিছু আশা করিবার নাই; গ্রীম্মের সময় পৃজার সময় কলেজের ছুট হয় কিন্তু যাহার জন্ত তাঁহার দরিদ্র ঘর শৃত হইয়া আছে দে আর কোনো দিন কোনো ছুটিতেই ঘরে কিরিয়া আদিবে না। "ওরে বাপ আমার।" বলিয়া ভবানীচরণ সেইখানেই মাটিতে বদিয়া পড়িলেন। কালীপদ তাহার বাপের দারিদ্রা ঘুঢ়াইবে বলিয়াই কলিকাতায় গিয়াছিল কিন্তু জগৎ সংসারে সে এই বৃদ্ধকে কি একান্ত নিঃসম্বল করিয়াই চলিয়া গেল। বাহিরে রাষ্টি আরো চাপিয়া আদিল।

এমন সময়ে অন্ধকারে বাস-পাতার মধ্যে পারের শব্দ শোনা গেল।
ভবানীচরণের বৃকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উচিল। যাহা কোনমতেই আশা
করিবার নহে তাহাও যেন তিনি আশা করিয়া বিদলেন। তাঁহার মনে হইল
কালীপদ যেন বাগান দেখিতে আনিয়াছে। কিন্ত বৃষ্টি যে মুষলধারায় পড়িতেছে

—ও যে ভিজিবে, এই অসম্ভব উদ্বেগে যথন তাঁহার মনের ভিতরটা চঞ্চল
হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে কে গরাদের বাহিরে তাঁহার ঘরের সাম্নে আদিয়া
মুহুর্কালের জন্ম দাঁড়াইল। চাদর দিয়া দে মাধা মুড়ি দিয়াছে—তাহার মুখ
চিনিবার জাে নাই। কিন্ত দে যেন মাধায় কালীপদরই মত হইবে। "এসেছিস

বাপ — বিদিয়া ভবানীচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরের দরজা থুনিতে গেলেন।
বার খুনিরা বার্গানে আসিয়া দেই বরের সন্থুথে উপস্থিত হইলেন। দেখানে
কেহই নাই। সেই বৃষ্টিতে বাগানসর খুরিয়া বেড়াইলেন কাহাকেও দেখিতে
পাইলেন না। সেই নিশীখরাত্তে অন্ধলারের মধ্যে দাঁড়াইরা ভাঙা গলায়
একবার "কালীপদ" বলিয়া চীংকার করিরা ডাকিলেন—কাহারও সাড়া
পাইলেন না। সেই ভাকে নটু চাকরটা গোহাল বর হইতে বাহির হইয়া
আসিয়া অনেক করিয়া বৃদ্ধকে বরে লইয়া আসিল।

পরদিন স্কালে নটু বর ঝাঁট দিতে গিয়া দেখিল গরাদের সাম্নেই থরের ভিতরে পুঁটুলিতে বাধা একটা কি পঢ়িয়া আছে। সেটা সে ভবানীচরণের হাতে আনিয়া দিল। ভবানীচরণ খুলিয়া দেখিলেন একটা পুরাতন দলিলের মত। চযমা বাহির করিয়া চোধে লাগাইয়া একটু পড়িয়াই তিনি তাড়াতাড়িছুটিয়া রাসমণির সন্মুধে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কাগজ্ঞানা তাঁহার নিকট মেলিয়া ধরিলেন।

র্নসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কিও ?" ভবানীচরণ কহিলেন—"সেই উইল।" রাসমণি কহিলেন—"কে দিল ?"

ভবানীচরণ কহিলেন—"কালরাত্রে সে আসিয়াছিল—সে দিয়া গেছে।" রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি হইবে ?"

ভবানীচরণ কহিলেন—"আর আমার কোনো দরকার নাই।" বলিয়া সেই দলিল ছিন্ন ছিন্ন করিয়া কেলিলেন।

এ-সংবাদটা পাড়ায় যথন রটিয়া গেল তথন বগলাচরণ মাথা নাড়িয়া সগর্কে ৰিজিল্— "আমি বলি নাই, কালীপদকে দিয়াই উইল উদ্ধায় হইবে গু"

রামচরণ মুদি কহিল—"কিন্ধ দানাঠাকুর, কাল বখন রাত দশটার গাড়ি এট্রেশনে পৌছিল তখন একটি স্থানর দেখিতে বাবু আমার দোকানে আদিরা চৌধুন্নীদের বাড়ির পথ জিজ্ঞাসা করিল—আমি তাহাকে পথ দেখাইরা দিলাম। তাধুর হাতে বেন কি একটা দেখিরাছিলাম।—"

"আরে দূর" বলিরা এ-কথাটাকে বগলাচরণ একেবারেই উজাইরা দিল।
[১৩১৮—আখিন]

## পণরক

>

বংশীবদন তাহার ভাই রসিককে যেমন ভালোবাসিত এমন করিয়া সচরাচর নাও ছেলেকে ভালোবাসিতে পারে না। পাঠশালা হইতে রসিকের আসিতে বিক্রির বিলম্ব হইত তবে সকল কাজ কোলারা সে তাহার সন্ধানে চুটিত। তাহাকে না থাওয়াইয়া সে নিজে খাইতে পারিত না। রসিকের অল্প কিছু অল্পবিল্প হইলেই বংশীর ছই চোখ াদমা বর্বার্করিয়া জল করিতে থাকিত।

রসিক বংশীর চেরে ধোল বছরের ছোট। মাঝে বে করাট ভাইবোন. জনিয়াছিল সবগুলিই মারা গিয়াছে। কেবল এই সব-শেষেরটিকে য়াথিয়া, যথন রসিকের এক বছর বয়দ, তথন তাহার মা মারা গেল এবং রসিক রখন তিন বছরের ছেলে তথন দে পিতৃহীন হইল। এখন রসিককে মার্থ্য করিবার ভার একা এই বংশীর উপর।

তাঁতে কাপড় বোনাই বংশীর পৈছক ব্যবসায়। এই ব্যবসা করিরাই বংশীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ অভিরাম ব্যাক থামে যে দেবালর প্রতিষ্ঠা করিরা গিরাছে আজও দেখানে রাধানাথের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। কিন্তু সমুদ্ধপার হইতে একদল দৈতা আদিয়া বেচারার তাঁতের উপর অগ্নিবান হানিক এবং

তাঁতীর ঘরে কুধাশুরকে বসাইরা দিয়া বালাকুৎকারে মুক্সু হ জয়শুল বালাইডে লাগিল।

তবু তাঁতের কঠিন প্রাণ মরিতে চার না—ঠুক্ঠাক্ ঠুক্ঠাক্ করিয়া স্তা দাঁতে লইয়া মাকু এখনো চলাচল করিতেছে—কিন্ত ভাহার নাবেক চালচকন চঞ্চল লন্ধীর মনঃপৃত্ত হইতেছে না, লোহার দৈত্যটা কলে-বলে-কৌশলে জাহাকে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছে।

বংশীর একটু স্থবিধা ছিল। থানাগড়ের বাব্রা তাহার মুক্রবি ছিলেন। তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের সম্বন্ধ সৌথান কাপড় বংশীই বুনিয়া দিত। এক্লা সব পারিয়া উঠিত না, সে-জন্ম তাহাকে লোক রাথিতে হইয়াছিল।

যদিচ ভাহাদের সমাজে মেয়ের দর বড় বেশি তবু চেষ্টা করিলে বংশী এতদিনে যেমন তেমন এক্টা বউ বরে আনিতে পারিত। রসিকের জন্মই সে আর ঘটিয়া উঠিল না। পূজার সময় কলিকাতা হইতে রসিকের যে সাজ আমদানি হইত তাহা যাত্রার দলের রাজপুত্রকেও লজ্জা দিতে পারিত। এইরপ আর আর সকল বিষয়েই রসিকের যাহা কিছু প্রয়েজন ছিল না তাহা জোগাইতে গিয়া বংশীকে নিজের সকল প্রয়োজনকেই থর্ম করিতে হইল।

তবু বংশরকা করিতে তো হইবে। তাহাদের বিবাহযোগ্য ঘরের একটি
মেরেকে মনে মনে ঠিক করিয়া বংশী টাকা জমাইতে লাগিল। তিনশো
টাকা পণ এবং অল্ভার বাবদ আরু একশো টাকা হইলেই মেরেইইক পাওয়া
যাইবে ছির করিয়া অল-অল কিছুকিছু দে খরচ বাঁচাইয়া চলিল । হাতে
যথেই টাকা ছিল না ব্টে, কিন্তু যথেই সময় ছিল। কারণ মেয়েটির বয়স
সবে চার—এখনো অন্তঃ চার পাঁচ বছর মেয়াদ পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্ত কোন্তিতে তাহার সঞ্জের স্থানে দৃষ্টি ছিল রসিকের। সে দৃষ্টি ভক্তপ্রহের দৃষ্টি নহে।

রসিক ছিল তাহাদের পাড়ার ছোট ছেলে এবং সমবর্ষীদের দলের দর্মার। যে লোক হ্বথে মানুষ হয় এবং যাহা চায় তাহাই পাইয়া থাকে ভাগ্যদেবতাকর্ভৃক বঞ্চিত হতভাগ্যদের পক্ষে তাহার ভারি একটা আকর্ষণ আছে। তাহার কাছে বেঁকিতে পাওরাই বেন কছকটা পরিবাবে প্রার্থিত বস্তুকে পাওরার ব্যক্তিন। যাহার অনেক আছে দে বে অনেক বের বলিরাই লোকে তাহার কাছে আনাগোন। করে তাহা নহে—দে কিছু না দিলেও মাসুবের লুকু করনাকে ভৃপ্ত করে।

শুধু যে বসিকের সৌথীনতাই পাড়ার ছেলেদের মনসুদ্ধ করিরাছে এ-কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। সকল বিষরেই রসিকের এমন একটি আশ্চর্যা নৈপুণা ছিল যে তাহার চেয়ে উচ্চবংশের ছেলেরাও ভাহাকে থাতির না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে যাহাতে হাত দের তাহাই অভি স্বকৌশলে করিতে পারে। তাহার মনের উপর যেন কোঝো পূর্বসংখারের মৃঢ্তা চাপিরা নাই সেইজন্ত সে যাহা দেখে তাহাই গ্রহণ করিতে পারে।

রদিকের এই কান্ধনৈপুণার জন্ম তাহার কাছে ছেলেমেরেরা, এমন কি, তাহাদের অভিভাবকেরা পর্যান্ত উমেদারি করিত। কিন্তু তাহার দোষ ছিল কি, কোনো একটা কিছুতেই দে বেশিদিন মন দিতে পারিত না। একটা কোনো বিভা আয়ত করিলেই আর দেটা তাহার ভালো লাগিত না—তথন তাহাকে দে বিষয়ে সাধ্যসাধনা করিতে গেলে দে বিয়য়ুকু হইয়া উঠিত। বাবুদের বাড়িতে দেওয়ালির উৎসবে কলিকাতা হইতে আতসবাজিওয়ালা আদিয়াছিল—তাহাদের কাছ হইতে দে বাজি তৈরি শিথিয়া কেবল ছটো বৎসর পাড়ায় কালীপূজায় উৎসবকে জ্যোতির্ময় করিয়। ত্লালাছিল; ভৃতীয় বৎসরে কিছুতেই আর তুব্ডির ফোয়ারা ছুটল না—রিসক তবন চাপকানজোবাপরা মেডেল-ঝোলানো এক নবা বাত্রা প্রাার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া বাক্স হার্দ্যোনির্মম লইয়া লক্ষ্মী ঠুংরি সাধিতেছিল।

তাহার ক্ষমতার এই থামপেয়ানী নীলায় কথনো স্থলত কথনো হুল'ড হইয়া দে লোককে আরো বেশি মুগ্ধ করিত, তাহার নিজের দাদার তো কথাই নাই। দাদা কেবলি ভাবিত, এমন আশ্চর্যা ছেলে আমাদের ধরে আদিরা জন্মিয়াছে এখন কোনমতে বাঁচিয়া থাকিলে হয়—এই ভাবিয়া নিভাক্ত অকারণেই তাহার চোধে জল্ আগিত এবং মনে মনে রাধানাধের কাছে ইহাই প্রার্থনা করিত যে আমি যেন উহার আগে মরিতে পারি।

এমনতর ক্ষমতাশালী ভাইয়ের নিতানুতন স্থ মিটাইতে গেলে ভারীব্ধু

কেবলি দ্রতর ভবিশ্বতে অর্থান করিতে থাকে অথচ বয়স চলিরা বায়
অতীতের দিকেই। বংশীর বয়স তথন ত্রিশ পার হইল, টাকা বথন একশত
প্রিল না এবং সেই মেয়েটি বথন অন্তত্ত্ব শুশুরুষর করিতে গেল তথন বংশী
মনে মনে কহিল, আমার আর বড় আশা দেখি না, এখন বংশরক্ষার ভার
রাসককেই লইতে হইবে।

পাড়ার যদি স্বর্ধর প্রথা চলিত থাকিত তবে রসিকের বিবাহের জন্ম কাহাকেও ভাবিতে হইত না । বিধু, তারা, ননী, শশী, সুধা-এমন কত নাম করিব---সবাই রসিককে ভালোবাসিত। রসিক যথন কাদা লইয়া মাটির মুর্ত্তি গড়িবার মেজাজে থাকিত তংগ তাহার তৈরি পুতুলের অধিকার লইয়া মেরেনের মধ্যে वृद्धविष्क्रानत উপক্রম হইত। ইহাদের মধ্যে একটি মেরে ছিল. শোরভা. সে বড় শাস্ত —সে চুপ করিয়া বদিয়া পুতুলগড়া দেখিতে ভালোবাদিত এবং প্রয়োজনমত রদিককে কাদাকাঠি প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া দিত। তাহার ভারি ইচ্ছা রসিক তাহাকে একটা কিছু কর্মাস করে। কাজ করিতে করিতে রসিক পাণ চাহিবে জানিয়া সৌরভী তাহা জোগাইয়া দিবার জন্ম প্রতিদিন প্রস্তুত হইয়া আদিত। রদিক স্বহন্তের কীর্তিগুলি তাহার সামনে সাজাইয়া ধরিয়। যথন বলিত, দৈরি, তুই এর কোনটা নিবি বল-তথন দে ইচ্ছা করিলে যেটা খুদি লইতে পারিত, কিন্তু সঙ্গোচে কোনোটাই লইত না; রদিক নিজের পছলমত জিনিষটি তাহাকে তুলিয়া দিত। পুতুলগড়ার পর্ব্ব শেষ হইলে যখন হার্মোনিয়ম বাজাইবার দিন আদিল তথন পাড়ার ছেলেমেয়ের স্কলেই এই বন্ধটা টেপাটপি করিবার জন্ম বুঁকিয়া পড়িত-রুসিক ভাষাদের সকলকেট ছক্কার দিয়া খেদাইয়া রাখিত। সৌরভী কোন উৎপাত করিত না—স্ত্রে তাহার ভুরে শাড়ি পরিয়া বড় বড় চোথ মেলিয়া বামহাতের উপর শরীরটার ভর দিয়া হেলিয়া বৃদিয়া চুপ করিয়া আশ্চর্যা হইয়া দেখিত। রুদিক ডাকিত. আয়ে সৈরি, একবার টিপিয়া দেখ। সে মৃত্ মৃত্ হাদিত, অগ্রসর হইতে চাহিত না। রসিক অসমতিসত্ত্বেও নিজের হাতে তাহার আঙ্ ল ধরিয়া তাহাকে দিয়া বাজাইয়া লইত।

সৌরভীর দাদা গোপালও রসিকের ভক্তরুন্দের মধ্যে একজন অগ্রগর্ম ছিল। সৌরভীর সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই যে, ভালো জিনিষ লইবার জন্ত ভাষাকে কোনোদিন সাধিতে হইত না। সে আপনি করমাস করিত এবং না পাইলে অস্থির করিয়া তুলিত। নৃতনগোছের বাষা কিছু দেখিত ভাষাই সে সংগ্রহ করিবার জন্ম বাস্ত হইরা উঠিত। রাসক কাষারো আবদার বড় সহিতে পারিত না, তবু গোপাল যেন অন্ত ছেলেদের চেমে রাসিকের কাছে কিছু বেশি প্রশ্রম পাইত।

বংশী মনে ঠিক করিল এই সৌরভীর সঙ্গেই রসিকের বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু সৌরভীর বর তাহাদের চেয়ে বড়—পাঁচশো টাকার ক্ষমে কাল্ল হইবার আশা নাই।

এতদিন বংশী কথনো রিসিককে তাহার তাঁতবোনার সাহায় করিতে , ভাকে নাই। থাটুনি সমস্তই সে নিজের ঘাড়ে লইরাছিল। রিসিক নানাপ্রকার বাজে কাজ লইয়া লোকের মনোরশ্বন করিত ইহা ভাষার দৈখিতে ভালোই লাগিত। রিসিক ভাবিত, দাদা কেমন করিয়া যে রোজই এই এক তাঁতের কাজ লইয়া পড়িয়া থাকে কে জানে! আমি হইলে ভো মরিয়া গেলেও পারিভাম না। তাহার দাদা নিজের সম্বন্ধে নিতান্তই টানাটানি করিয়া চালাইত ইহাতে সে দাদাকে কুপণ বলিয়া জানিত। তাহার দাদার সম্বন্ধে রিসিকের মনে যথেই একটা লজ্জা ছিল। শিশুকাল হইতেই সে নিজেকে ভাহার দাদা হইতে সকল বিষয়ে ভিন্ন শ্রেণীর লোক বলিয়াই জানিত। ভাহার দাদাই তাহার এই ধারণাকে প্রশ্রম পিয়া আসিয়ছে।

এমন সমরে বংশী নিজের বিবাহের আশা বিসর্জ্জন দিয়া রসিকেরই বধ্
আনিবার জন্ম যথন উৎস্থক হইল তথন বংশীর মন আর ধৈর্য্য মানিতে চাহিল
না। প্রত্যেক মানের বিলম্ব তাহার কাছে অসম্ম বোধ হইতে লাগিল।
বাজনা বাজিতেছে, আলো জালা হইরাছে, বরসজ্জা করিয়া রসিকের বিবাহ
হইতেছে, এই আনন্দের ছবি বংশীর মনে তৃষার্ভের সমূথে মৃগত্ঞিকার মত
কেবলি জাগিয়া আছে।

তব্ যথেষ্ঠ ক্রতবেগে টাকা জনিতে চার না। যত বেশি চেষ্টা করে ততাই যেন সফলতাকে আরো বেশি দ্রবর্তী বলিয়া মনে হয়। বিশেষত মনের ইচছার সঙ্গে শরীরটা মনানবেগে চলিতে চার না, বারবার ভাতিমা পড়ে। পরিশ্রমের মাত্রা দেহের শক্তিকে ছাড়াইরা বাইবার জাে করিয়াছে। যথন সমন্ত গ্রাম নিষ্ধু, কেবল নিশা নিশাচরীর চৌকিদারের মত প্রহরে প্রাণালের দল হাঁক দিয়া যাইতেছে, তথনো মিট্মিটে প্রদীপে বংশী কাজ করিতেছে এমন কত রাত ঘটিয়াছে। বাড়িতে তাহার এমন কেইইছিল না যে তাহাকে নিষেধ করে। এদিকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর আহার হইতেও বংশী নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে। গায়ের শীতবন্ধখানা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নানা ছিদ্রের থিছকির প্রপ দিয়া গোপনে শীতকে ডাকিয়াভাকিয়াই আনে গত ছই বংসর হইতে প্রত্যেক শীতের সময়ই বংশী মনে করে এইবারটা একরকম করিয়া চালাইয়া দেই, আর একটু হাতে টাকা জমুক্, আস্চে বছরে যথন কার্লিওয়ালা তাহার শীতবন্ধের বেবারা লইয়া গ্রামে আদিবে তথন একটা কাপড় ধারে কিনিয়া তাহার পরের বংসরে শোধ করিব, ততদিনে তহবিল ভরিয়া উঠিবে। স্থবিধামত বংসর আসিল না। ইতিমধ্যে তাহার পরীর টে কে না এমন হইয়া আসিল।

এতদিন পরে বংশী তাঁহার ভাইকে বলিগ, "তাঁতের কাজ আমি এক্লা চালাইয়া উঠিতে পারি না তুমি আমার কাজে যোগ দাও।" রিদিক কোনো জবাব না করিয়া মুথ বাঁকাইল। শরীরের অস্ত্র্যে বংশীর মেজাজ থারাপ ছিল, সে রিদিককে তং দনা করিল; কহিল, "বাপপিতামহের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যদি দিনরাত হো হো করিয়া বেড়াইবে তবে তোমার দশা ইইবে কি ?"

কথাটা অসঙ্গত নহে এবং ইহাকে কট্ ক্রিও বলা যায় না। কিন্তু রিদকের মনে হইল এত বড় অস্তায় তাহার জীবনে সে কোনোদিন স্থাক করে নাই। সেদিন বাড়িতে দে বড় একটা কিছু খাইল না; ছিপ হাতে করিয়া চন্দনীদহে মাছ ধরিতে বিলি। শীতের মধ্যাহ্ণ নিস্তন্ধ, ভাঙা উচু পাড়ির উপর শালিক নাচিতেছে, পশ্চাতের আমবাগানে ঘুষু ডাকিতেছে এবং জলের কিনারায় শৈবালের উপর একটি প্রতৃত্ত তাহার স্বচ্ছ দীর্ঘ হই পাথা মেলিয়া স্থিরভাবে রৌদ্র পোহাইতেছে। কথা ছিল রিদক আজ গোপালকে লাঠিখেলা শিখাইবে—গোপাল তাহার আশু কোনো সন্থাবনা না দেখিয়া রিদকের ভাঁড়ের মধ্যেকার মাছ ধরিবার কোঁচোগুলাকে লাইয়া অস্থিরভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করিতে লাগিল—রিদক তাহার গালে ঠানু করিয়া এক চড় ক্লাইয়া দিল। কখন

তাহার কাছে রসিক পান চাহিবে বলিয়া সৌরভী বধন বাটের পাশে বাসের উপর গ্রই পা মেলিরা অপেকা করিয়া আছে এমন সমরে রসিক হঠাৎ তাহাকে বলিল, "সৈরি, বড় কুধা পাইরাছে, কিছু বাবার আনিরা দিতে পারিস্ শূ সোরভী থুসি হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটরা গিয়া বাড়ি হইতে আঁচন ভরিবা মৃড়িম্ডকি আনিরা উপস্থিত করিল। রসিক সেদিন তাহার দাদার কাছেও বেবিল না।

বংশীর শরীর মন থারাপ ছিল, রাত্রে সে তাহার বাপকে স্বপ্নে দেখিল।
স্বপ্ন হক্তে উঠিয়া তাহার মন আরো বিকল হইয়া উঠিল। তাহার নিশ্চর
মূলে হইল বংশলোপের আশক্ষার তাহার বাপের প্রলোকেও ঘুম
. ক্লুতৈছে না।

পরদিন বংশী কিছু জোর করিরাই রসিককে কাজে বসাইরা দিল। কেননাইহা তো ব্যক্তিগত স্থতঃথের কথা নহে, এ বে বংশের প্রতি কর্ত্তব্য। রসিক কাজে বসিল বটে, কিন্তু তাহাতে কাজের স্থবিধা হইল না; তাহার এত আর চলেই না, পদে পদে স্তা ছি ডিয়া যায়, স্তা সারিয়া ভূলিতে তাহার বেলা কাটিতে থাকে। বংশী মনে করিল, ভালোরূপ অভ্যাস নাই বলিয়াই এমনটা ঘটিতেছে, কিছুদিন গেলেই হাত হরন্ত হইরা যাইবে।

কিন্তু, সভাবপটু রসিকের হাত ছরন্ত হইবার দরকার ছিল না বশিশাই তাহার হাত ছরন্ত হইতে চাহিল না। বিশেষত তাহার অমুগতবর্গ তাহার সন্ধানে আসিয়া যথন দেখিত সে নিতান্ত ভালোমামুষটির মত তাহাদের বাপ পিতামহের চিরকালীন ব্যবসায়ে লাগিয়া গেন্ডে তথন রসিকের মনে ভারি লজ্জা এবং রাগ হইতে লাগিল।

দাদা তাহাকে তাহার এক বন্ধুর মুথ দিয়া থবর দিল যে, সৌরভীর সক্ষেই রসিকের বিবাহের সম্বন্ধ ছির করা যাইতেছে। বংশী মনে করিয়াছিল এই স্থাবরটায় নিশ্চয়ই রসিকের মন নরম হইবে। কিন্তু সেরুপ ফল তো দেখা গেল না। "দাদা মনে করিয়াছেন সৌরভীর সঙ্গে বিবাহ হইলেই আমার মোক্ষণাভ হইবে।" সৌরভীর প্রতি হঠাৎ তাহার ব্যবহারের এমন পরিবর্ত্তন হইল যে সে বেচারা আঁচলের প্রাস্তে পান বাধিয়া তাহার কাছে আসিতে আর সাহসই করিত না—সমস্ত রক্ষসক্ষ দেখিয়া কি জানি এই ছোট শাস্ত মেরেটির ভারি

কারা পাইতে লাগিল। হার্ম্মোনিয়ম বাজনা সম্বন্ধে অন্ত মেরেদের চেয়ে তাহার যে একটু বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল, দে তো ঘুচিয়াই গেল—তা'র পর সর্ব্বলাই রসিকের যে ফাইফরমাস খাটিবার ভার তাহার উপর ছিল সেটাও রহিল না। হঠাৎ জীবনটা ফাঁকা এবং সংসারটা নিতান্তই ফাঁকি বলিয়া তাহার কাছে মনে হঠতে লাগিল।

এতদিন রসিক এই প্রামের বনবাদাড়, রথতলা, রাধানাথের মন্দির, নদী, থেরাঘাট, বিল, দীঘি, কংমানপ্রে, ছুতারপাড়া হাট, বাজার সমস্তই আপনার আনন্দে ও প্রয়োজনে বিচিত্রভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। সব জারগাছেই তাহার একটা একটা আড্ডা ছিল, যেদিন কোনে খুসি কখনো বা এক্লা কখনো বা দলবলে কিছু না কিছু লইয়া থাকিত এই প্রাম এবং থানাগড়ের বাব্দের বাড়ি ছাড়া জগতের আর যে কোনো অংশ তাহার জীবনবাজার জন্ম প্রয়োজনীর তাহা সে কোনোদিন মনেও করে নাই। আজ এই প্রামে তাহার মন আর কুলাইল না। দ্র দ্র বহু দ্রের জন্ম তাহাকে ধ্ব বেশীক্ষণ কাজ করাইত না। কিছু ঐ একটুকুক্ষণ কাজ করিয়াই তাহার সমস্ত অবসর পর্যান্ত যেন বিস্থাদ হইয়া গেল;—এরপ খণ্ডিত অবসরকে কোনো ব্যবহারে লাগাইতে তাহার ভালো লাগিল না।

₹

এই সময়ে থানাগড়ের বাবুদের একছেলে এক বাইসিক্ল্ কিনিয়া আনিয়া
চড়া অভাস করিতেছিল। রসিক সেটাকে লইরা অতি অল্পশনের মধ্যেই এমন
আয়ত করিয়া লইল যেন সে তাহার নিজেরই পায়ের তলাকার একটা ভানা।
কিন্তু কি চমৎকার, কি স্বাধীনতা, কি আনন্দ। দূরত্বের সমস্ত বাধাকে
এই বাহনটা যেন তীল্ল স্ন্দর্শনচক্রের মত অতি অনায়াসেই কাটিয়া দিয়া
চলিয়া যায়। ঝড়ের বাতাস যেন চাকার আকার ধারণ করিয়া উন্মত্তের মত
মাক্স্বকে পিঠে করিয়া লইয়া ছোটে। রামায়ণ মহাভারতের সময় মাক্স্বে

কথনো কথনো দেবতার অস্ত্র লইয়া থেমন বাবহার করিতে পাইত-এ যেন সেই রকম।

রসিকের মনে হইল এই বাইসিক্ল নহিলে তাহার জীবন রুণা। দাম এমনই কি বেশি ? একশো পঁচিশ টাকা মাত্র! এই একশো পঁচিশ টাকা দিয়া মানুষ একটা নৃতন শক্তি লাভ করিতে পারে—ইহা তো সভা! বিষুর সকড়বাহন এবং সুর্যোর অফণসারথি তো স্ষ্টিকর্ত্তাকে কম ভোগ ভোগার নাই, আর ইক্রের উট্টেল্লেরার জন্ত সমুদ্রমন্থন করিতে হইরাছিল কিন্তু এই বাইসিক্ল্টি আপন পৃথিবীজয়ী গভিবেগ ন্তন্ধ করিয়া কেবল একশো পাঁচিশ টাকার জন্তে দোকানের এক কোণে দেয়াল ঠেল্ দিয়া প্রভীকা

দাদার কাছে রসিক আর কিছু চাইবে না পণ করিয়াছিল কিছু সে পণ রক্ষা হইল না। তবে, চাওয়াটার কিছু বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। কহিল -- শ্রামাকে একশো পাঁচিশ টাকা ধার দিতে হইবে।

বংশীর কাছে রিদক কিছুদিন হইতে কোনো আবদার করে নাই ইহাতে শরীরের অপ্রথের উপর আর একটা গভীরতর বেদনা বংশীকে দিনয়াত্রি পীড়া দিতেছিল। তাই রিদক তাহার কাছে দরবার উপস্থিত করিবামাত্রই মৃহুর্তের জন্ত বংশীর মন নাচিয়া উঠিল; মনে হইল, দূর হোক গে ছাই, এমন করিয়া আর টানাটানি করা যায় না—দিয়া ফেলি। কিন্তু বংশ ? সে যে একেবারেই ডোবে! একশো গাঁচিশ টাকা দিলে আর বাকি থাকে কি! ধার! রিদক একশো গাঁচিশ টাকা ধার ভাধিবে! তাই যা। সম্ভব হইত ভবে তো বংশী নিশ্চিস্ত হইয়া মরিতে পারিত।

বংশী ুমনটাকে একেবারে পাথরের মত শব্দ করিয় বলিল, "দে কি হয়, একশো পঢ়িশ টাকা আমি কোথায় পাইব!" রিসিক বন্ধুদের কাছে বলিল, "এ টাকা যদি না পাই তবে আমি বিবাহ করিবই না।" বংশীর কানে যথন সেকথা গেল তথন সে বলিল, "এও তো মজা মল নয়। পাত্রীকে টাকা দিতে হইবে জাবার পাত্রকে না দিলেও চলিবে না। এমন দায় তো আমাদের সাত পুরুষের মধ্যে ক্রনো ঘটে নাই।"

রসিক সুস্পষ্ট বিদ্রোহ করিয়া তাঁতের কাজ হইতে অবসর হইল। দিক্সাসা

করিলে বলে, আমার অন্থথ করিয়াছে। তাঁতের কাজ না করা ছাড়া ভাষার আহারে বিহারে অন্থথের অন্ত কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বংশী বনে মনে একটু অভিমান করিয়া বলিল, "থাক্, উহাকে আমি আর কখনো কাজ করিতে বলিব না"—বলিয়া রাগ করিয়া নিজেকে আরো বেশি কট দিতে লাগিল। বিশেষত সেই বছরেই বরকটের কল্যাণে হঠাৎ তাঁতের কাপড়ের দর এবং আদর অতান্ত বাড়িয়া গেল। তাঁতীদের মধ্যে যাহারা অন্ত কাজে ছিল তাহারাও প্রায় সকলে তাঁতে কিরিল। নিয়ত্যকল মাকুগুলা ইছুর বাহনের মত সিদ্ধিদাতা গণনায়ককে বাংলাদেশের তাঁতীর ঘরে দিনরাত কাধে করিয়া দৌড়াইতে লাগিল। এখন এক মুহুর্ত তাঁত কামাই পড়িলে বংশীর মন অন্থির হইয়া উঠে;—এই সমদ্ধে রসিক যদি তাহার সাহায্য করে তবে ছই বৎসরের কাজ' ছয় মাদে আদায় হইতে পারে কিন্ত সে আর ঘটিল না। কাজেই ভাঙা শরীর লইয়া বংশী একেবারে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে লাগিল।

রসিক প্রায় বাড়ির বাহিরে বাহিরেই কাটায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন যথন সন্ধার সময় বংশার হাত আর চলে না, পিঠের দাঁড়া যেন ফাটিয়া পড়িতেছে কেবলি কাজের গোলমাল হইয়া যাইতেছে এবং তাহা সারিষা লইতে র্থা সময় কাট্টিতেছে এমন সময় শুনিতে পাইল সেই কিছুকালের উপেক্ষিত হার্মোনিরম যন্ত্রে আবার লক্ষ্ণী ঠুংরি বাজিতেছে। এমন দিন ছিল যথন কাজ করিতে করিতে রসিকের এই হার্মোনিরম বাজনা শুনিলে গর্মেও আননল বংশার মন পুলকিত হইয়া উঠিত আজ একেবারেই সেরপ হইল না। কে তাঁত ফেলিয়া ঘরের আঙ্গিনার কাছে আসিয়া দেখিল একজন কোথাকার অপরিচিত লোককে রসিক বাজনা শুনুইতেছে। ইহাতে তাহার জ্বরতপ্ত ক্লান্তদেহ আরো জ্বলিয়া উঠিল। মুখে তাহার যাহা আসিল তাহাই বলিল। রসিক উদ্ধত হইয়া জ্ববি করিল—"তোমার অন্ধে যদি আমি ভাগ বসাই তবে আমি" ইত্যাদি। বংশী কহিল, "আর মিথাা বড়াই করিয়া কাজ নাই তোমার সামর্থ্য যতদূর চের দেখিয়াছি! শুধু বাবুদের নকলে বাজনা বাজাইয়া নবাবী করিলেই তো হয় না!" বিলয়া সে চলিয়া গেল—আর তাঁতে বসিতে পারিল না; ঘরে মাছরে গিয়া শুইমা পড়িল।

রসিক বে হার্ম্মেনিরম বাজাইরা চিত্তবিনোদন করিবার জন্ত স্কী কুটাইরা আনিরাছিল তাহা নহে। থানাগড়ে বে সার্কাদের দল আসিরাছিল রসিক সেই দলে চাকরির উমেদারি করিতে গিরাছিল। সেই দলের একজনের কাছে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্ত তাহাকে, বতগুলি গং আনে একে একে তুনাইতে প্রবৃত্ত হইরাছিল—এমন সমর সঙ্গীতের মাঝথানে নিতান্ত আন্ত রক্ম স্ক্র আসিয়া পৌছিল।

আজ পर्यास रश्मीत भूथ निया अभन कठिन कथा कथाना वाहित हम नाहै। निर्देश वीटका स्म निर्देश यां करी। कारात मान करेंग सन তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর একজন কে এই নিষ্ঠুর কথাগুলো ব**লিয়া গেল**। · এমনতর মর্ম্মান্তিক ভর্ৎ সনার পরে বংশীর পক্ষে আর তাহার সঞ্চরের টাকা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। যে টাকার জন্ম হঠাৎ এমন অভাবনীয় কাণ্ডাটা ঘটিতে পারিল সেই টাকার উপর বংশীর ভারি একটা রাগ হইল-ভাহাতে আর তাহার কোনো স্থুখ বহিল না। বসিক যে তাহার কড আদরের সামগ্রী এই কথা কেবলি তাহার মনের মধ্যে তোলপাত করিতে লাগিল। যথম সে লালা শব্দ পর্যান্ত উচ্চারণ করিতে পারিত না, বখন তাহার গুরুত্ত হস্ত হইতে তাঁতের স্তাগুলোকে রক্ষা করা এক বিষম ব্যাপার ছিল, যথন ভাহার দাদাহাত বাডাইবামাত্র দে অন্য সকলের কোল হইতেই ঝাঁপাইয় পড়িয়া সবেগে তাহার বকের উপর আসিয়া পড়িত, এবং তাহার ঝাঁকড়া চল ধরিয়া টানাটানি করিত, তাহার নাক ধরিয়া দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিবার চেষ্ঠা করিত সে-সমস্তই স্কল্পন্ত. মনে পড়িয়া বংশীর প্রাণের ভিতরটাতে হাহ্ করিতে লাগিল। সে **আর ভটরা** থাকিতে পারিল না। রসিকের নাম ধরিয়া বার কয়েক করুণকরে ভাকিল। সাভা না পাইয়া তাহার জ্বর লইয়াই সে উঠিল। গিয়া দেখিল, সেই হার্লো-নিয়মটা পাশে পড়িয়া আছে, অন্ধকার দাওয়ায় রসিক চুপ্ করিয়া একলা বসিয়া। তথন বংশী কোমর হইতে সাপের মত সক্ষ লম্বা এক ধলি খুলিয়া ফেলিল : রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠে কহিল, এই নে ভাই—আমার এ টাকা সমত ভোরই জন্ত। তোরই বৌ ঘরে আনিব বলিয়া আমি এ জমাইতেছিলাম। কিন্তু তোকে কাঁদাইয়া আমি:জ্বমাইতে পারিব না, ভাই আমার, গোপাল আমার,—আমার সে শক্তি নাই—তুই চাকার গাড়ি কিনিদ্ধ তোর যা খুসি তাই করিদ।" রসিক

দীড়াইয়া উঠিয়া শপথ করিয়া কঠোরস্বরে কহিল, "চাকার গাড়ি কিনিতে হয়, বৌ আনিতে হয় আমার নিজের টাকায় করিব তোমার ও টাকা আমি ছুঁইব না।" বলিয়া বংশীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। উভয়ের মধ্যে আর এই টাকার কথা বলার পথ রহিল না—কোন কথা বলাই অসম্ভব হইয়া পভিল।

9

রসিকের ভক্তক্রেষ্ঠ গোপাল আজকাল অভিযান করিয়া দূরে দূরে থাকে। রসিকের সাম্নে দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া একাই মাছ ধরিতে যায় আগেকার মত তাহাকে ডাকাডাকি করে না। আর সৌরভীর তো কথাই নাই।. রসিকদাদার সঙ্গে তাহার আড়ি, একেবারে জন্মের মত আড়ি—অথচ সে যে এত বড় একটা ভয়য়য় আড়ি করিয়াছে সেটা রসিককে স্পষ্ট করিয়া জানাইবার স্থেষোগ না পাইয়া আপন মনে ঘরের কোণে অভিমানে ক্লেণ ক্লেণে কেবলি তাহার ছই চোথ ভরিয়া জল আসিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন রসিক মধান্তে গোপালদের বাড়িতে গিন্ধা তাহাকে ডাক দিল। আদর করিয়া তাহার কান মলিয়া দিল, তাহাকে কাতুকুতু দিতে লাগিল। গোপাল প্রথমটা প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিয়া লড়াইয়ের ভাব দেখাইল কিন্তু বেশিক্ষণ সেটা রাখিতে পারিল না; ছইজনে বেশ হাস্তালাপ জমিয়া উঠিল। রসিক কহিল, "গোপাল, আমার হার্শ্মোনিয়মটি নিবি!"

হার্ম্মোনিয়ম! এত বড় দান! কলির সংসারে এও কি কথনো সম্ভব! কিছু যে জিনিয়টা তাহার ভালো লাগে, বাধা না পাইলে সেটা অসল্লোচে গ্রহণ করিবার শক্তি গোপালের যথেও পরিমাণে ছিল! অতএব হার্ম্মোনিয়মটি সে অবিলম্বে অধিকার করিয়া লইল, বলিয়া রাথিল "ফিরিয়া চাহিলে আর কিছু পাইবে না।"

গোপালকে যথন রসিক ডাক দিয়াছিল তথন নিশ্চয় জানিয়াছিল সে ডাক অন্তত আরো একজনের কানে গিয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু বাহিরে আজ্প তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। তথন রসিক গোপালকে বলিল— শিসেরি কোথায় আছে একবার ডাকিয়া আনৃ তোঃ।" গোপাল ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "সৈরি বলিল তাহাকে এখন বড়ি তকাইতে দিতে হইবে তাহার সমন্ন নাই।"—রিদক মনে মনে হাসিন্না কহিল, "চলু দেখি সে কোথান্ন বড়ি শুকাইতেছে।" রিদক আঙিনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কোথাও বড়ির নামগন্ধ নাই। সৌরজী তাহাদের পায়ের শব্দ পাইয়া আর কোথাও লুকাইবার উপায় না দেখিয়া তাহাদের দিকে পিঠ করিয়া মাটির প্রাচীরের কোণ ঠেসিয়া দাঁড়াইল। রিদক তাহার কাছে গিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "রাগ করেছিল, দৈরি ?"—সে আঁকিয়া বাঁকিয়া রিদকের চেষ্টাকে প্রত্যাখান করিয়া দেয়ালের দিকেই মুখ করিয়া বহিল।

একদা রিদক আপন থেয়ালে নানা হণ্ডের হৃতা মিলাইয়া নানা চিত্র বিচিত্র করিয়া একটা কাথা শেলাই করিতেছিল। মেয়েরা যে কাঁথা শেলাই করিত তাহার কতকগুলা বাধা নক্স। ছিল—কিন্তু রিদকের সমস্তই নিজের মনের রচনা। যথন এই শেলাইয়ের ব্যাপার চলিতেছিল তথন সোরতী আশ্চর্যা হইয়া একমনে তাহা দেখিত—দে মনে করিত জগতে কোথাও এমন আশ্চর্যা কাঁথা আজ পর্যান্ত রচিত হয় নাই। প্রায় যথন কাঁথা শেষ হইয়া আদিয়াছে এমন সময়ে রিদকের বিরক্তি বোধ হইল, সে আর শেষ করিল না। ইহাতে সোরতী মনে ভারি পীড়া বোধ করিয়াছিল—এইটে শেষ করিয়া ফেলিবার জন্তা সে রিদিকে কতবার যে কত সামুনর অন্ধরোধ করিয়াছে ভাহার ঠিক নাই। আর বন্টা ছই তিন বিদলেই শেষ হইয়া যায় কিন্তু রিদকের যাহাতে গা লাগে না তাহাতে তাহাকে প্রবৃত্ত করাইতে কে পারে। হঠাৎ এতদিন পরে রিদক কাল রাত্রি জাগিয়া সেই কাথাটি শেষ করিয়াছে।

রসিক বলিল, "সৈরি, সেই কাঁথাটা শেষ করিয়াছি, একবার দেখ্বি না ?"
আনেক কষ্টে সৌরভীর মৃথ ফিরাইভেই সে আঁচল দিয়া মৃথ ঝাঁপিয়া
ফেলিল। তথন যে তাহার ছই কপোল বহিয়া জল পড়িভেছিল, সে জল সে
দেখাইবে কেমন করিয়া ?

সৌরভীর সঙ্গে তাহার পূর্ব্বের সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে রসিকের যথেষ্ট সময় লাগিল। অবশেষে উভয়পকে সন্ধি যথন এতদূর অগ্রসর হইল যে সৌরভী রসিককে পাণ আনিয়া দিল তথন রসিক সেই কাঁথার আবরণ খুলিয়া সেটা আছিনার উপর মেণিয়া দিল—সোরভীর হৃদয়টি বিশ্বরে অভিভূত ইইয়া গেল। অবশেষে যথন রিদিক বলিল, "দৈরি, এ কাঁথা তোর জন্মেই তৈরি করিয়ছি, এটা আমি তোকেই দিলাম"—তথন এত বড় অভাবনীর দান কোনোমতেই দৌরভী স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না। পৃথিবীতে সৌরভী কোনো হুল ভ জিনিষ দানী করিতে শেথে নাই। গোপাল তাহাকে থুব ধমক দিল। মামুষের মনতত্ত্বের স্ক্রেতা সম্বন্ধে তাহার কোনো বোধ ছিল না;—দে মনে করিল, লোভনায় জিনিষ লইতে লজ্জা একটা নিরবজ্জির কপটতামাত্র। গোপাল ব্যর্থ কালবায় নিবারণের জন্ম দিলেই কাঁথাটা ভাঁজ করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া আদিল। বিজ্জেদ মিটমাট ইইয়া গেল। এখন ইইতে আবার পূর্বতন প্রণালীতে তাহাদের বন্ধুত্বের ইতিহাসের দৈনিক অনুস্থিতি চলিতে থাকিবে ছাট বালকবালিকার মন এই আশায় উৎকল্প ইইয়া উঠিল।

সেদিন পাড়ায় তাহার দলের সকল ছেলেনেরের সঙ্গেই রসিক আগেকার মতই ভাব করিয় লইল—কেবল তাহার দাদার ঘরে একবারও প্রবেশ করিল না। যে প্রোচা বিধবা তাহাদের বাড়িতে আসিয়। রাধিয়া দিয়া বায় সে আসিয়া বথন সকালে বংশীকে জিজ্ঞাস। করিল, "আজ কি রায়া হইবে"—বংশী তথন বিছানায় শুইয়া। সে বলিল, "আমার দরীর ভালো নাই, আজ আমি কিছু খাইব না—রসিককে ডাকিয়া তুমি থাওয়াইয়া দিয়ো।"—ত্রীলোকটি বলিল, "রসিক তাহাকে বলিয়াছে, সে আজ বাড়িতে থাইবে না—অন্তত্ত বোধ করি তাহার নিমন্ত্রণ আছে।"—শুনিয়া বংশী দীর্ঘনিয়াস ফেলিয়া গায়ের কাপড়টায় মাথা পর্যান্ত মুড়িরা পাস ফিরিয়া শুইল।

রিদিক যেদিন সন্ধ্যার পর গ্রাম ছাড়িরা সার্কাদের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল সেদিন এম্নি করিয়াই কাটিল। শীতের রাত্রি; আকাশে আধথানি চাঁদ উঠিরাছে। সেদিন হাট ছিল। হাট সারিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে—কেবল যাহাদের দূর পাড়ায় বাড়ি এখনো তাহারা মাঠের পথে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। একথানি বোঝাইশুল্ল গোহ্নর গাড়িতে গাড়োয়ান র্যাপার মুড়ি দিয়া নিজামগ্ন; গব্দ ছটি আপন মনে ধীরে ধীরে বিশ্রামশালার দিকে গাড়িটানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের গোয়ালম্বর হইতে থড়জালানো ধেঁায়া বায়্থীন শীতরাত্রে হিমভারাক্রান্ত হইরা স্তরে স্তরে বাসঝাড়ের মধ্যে আবদ্ধ

হইরা আছে।—রসিক যথন প্রান্তরের প্রান্তে গিয়া পৌছিল, যথন অনুট চন্দ্রালাকে তাহাদের প্রামের ঘন গাছগুলির নীলিমাও আর দেখা যার না, তথন রসিকের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। তথনো ফিরিয়া আসার পথ কঠিন ছিল না কিন্তু তথনো তাহার হৃদয়ের কঠিনতা যায় নাই। উপার্জন করি না অথচ দাদার অল্ল খাই, যেমন করিয়া হোক এ লাছনা না মুছিয়া, নিজের টাকায় কেনা বাইসিকেলে না চড়িয়া আজন্মকালের এই গ্রামে আর ফিরিয়া আসা চলিবে না—রহিল এখানে চলনীদহের ঘাট; এখানকার স্থপাগর দীবি, এখানকার ফান্তন মানে শর্মে ক্ষেত্রের গন্ধ, চৈত্র মানে আমবাগানে মৌমাছির গুঞ্জনধ্বনি; রহিল এখানকার বন্তুত্ব, এখানকার আমোদ উৎসব,—এখন সন্ত্রেখ অপরিচিত পৃথিবী, অনাত্মীয় সংসার এবং ললাটে অলুটের লিখন।

8

রসিক একমাত্র তাতের কাজেই যত অস্থাবিধা দেখিয়াছিল; তাহার মনে হইত আর সকল কাজই ইহার চেয়ে ভালো। সে মনে করিয়াছিল একবার তাহার সঙ্কীর্ণ ঘরের বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির হইতে পারিলেই তাহার কোনো ভাবনা নাই। তাই সে ভারি আনন্দে পথে বাহির ইইয়াছিল। মাঝখানে যে কোনো বাধা, কোনো কৡ, কোনো কৢউণ এব ম আছে তাহা তাহার মনেও হইল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া দ্রের পাহাড়কেও যেমন মনে হয় আধ্বন্টার পথ পার হইলেই বুঝি তাহার লিখরে গিয়া পৌছিতে গারা যায়—গ্রামের বেষ্টন হইতে বাহির হইবা লখরে গিয়া পৌছিতে গারা যায়—গ্রামের বেষ্টন হইতে বাহির হইবা সময় নিজের ইছরার হল ও সার্থকভাকে রসিকের তেম্নি সহজ্বাম এবং অতান্ত নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইল। কোপায় যাইতেছে রসিক কাহাকেও তাহার কোনে। খবর দিল না। একদিন হয়ং সে খবর বহন করিয়া আদিবে এই তাহার পণ রহিল।

কাজ করিতে গিয়া দেখিল, বেগারের কাজে আদর পাওয়া যায় এবং সেই আদর দে বরাবর পাইরাছে; কিন্তু বেখানে গরজের কাজ দেখানে দয়ামায়া নাই। যথন দর্শকের মত দেখিয়াছিল তথন রিসক মনে করিয়াছিল দার্কাদে ভারি মজা। কিন্তু যথন সে ভিতরে প্রবেশ করিল মজা তথন বাহির হইয়া

আসিল। যাহা আমোদের জিনিষ যথন তাহা আমোদ দেয় না, যথন তাহার প্রতিদিনের পুনরাবৃত্তি বন্ধ হইলে প্রাণ বাঁচে অথচ তাহা কিছুতেই বন্ধ হইতে চায় না, তথন তাহার মত অক্ষচিকর জিনিষ আর কিছুই হইতে পারে না। এই সার্কাদের দলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রদিকের প্রত্যেক দিনই তাহার পক্ষে একান্ত বিস্বাদ হইয়া উঠিল। সে প্রায়ই বাড়ির স্বপ্ন দেখে। রাত্রে ঘুম হইতে জাগিয়া অন্ধকারে প্রথমটা রদিক মনে করে যে তাহার দাদার বিছানার কাছে শুইয়া আছে, মুহুর্ত্তকাল পরেই চমক ভাঙিয়া দেখে দাদা কাছে নাই। বাড়িতে থাকিতে এক-একদিন শীতের রাত্রে ঘুমের থোরে দে অমুভব করিত, দাদা তাহার শীত করিতেছে মনে করিয়া তাহার গাত্র-বস্ত্রের উপরে নিজের কাপড়খানা ধীরে ধীরে চাপাইয়া দিতেছে; এখানে পোষের রাত্রে যথন ঘুমের ঘোরে তাহার শীতশীত করে তথন দাদা তাহার গামে ঢাকা দিতে আদিরে মনে করিয়া দে যেন অপেক্ষা করিতে থাকে,---দেরি হইতেছে দেখিয়া রাগ হয়। এমন সময় জাগিয়া উঠিয়া মনে পড়ে দাদা কাছে নাই এবং দেই দঙ্গে ইহাও মনে হয় যে এই শীতের সময় তাহার গায়ে আপন কাপড়টি টানিয়া দিতে না পারিয়া আজ রাত্রে শৃত্তশব্যার প্রান্তে তাহার দাদার মনে শাস্তি নাই। তথনই সেই অর্দ্ধরাত্তে সে মনে করে কাল সকালে উঠিয়াই আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু ভালো করিয়া জাগিয়া উঠিয়া আবার সে শক্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করে; মনে মনে আপনাকে বারবার করিয়া জপাইতে থাকে যে, আমি পণের টাকা ভর্ত্তি করিয়া বাইসিকেলে চডিয়া বাডি ফিরিব তবে আমি পুরুষ মামুষ, তবে আমার নাম রঞ্জি।

একদিন দলের কর্দ্ধা তাহাকে তাঁতী বলিয়া বিশ্রী করিয়া গালি দিল।
সেই দিন রিদিক তাহার সামান্ত কয়েকটি কাপড়, ঘটি ও থালা বাটি, নিজের
যে কিছু ঋণ ছিল তাহার পরিবর্দ্ধে ফেলিয়া রাথিয়া সম্পূর্ণ রিক্তহন্তে বাহির
হইয়া চলিয়া গেল। সমস্ত দিন কিছু থাওয়া হয় নাই। সন্ধ্যার সময় যথন
নদীর ধারে দেখিল গোরুগুলা আরামে চরিয়া খাইতেছে তথন একপ্রকার
ঈর্ষার সহিত তাহার মনে হইতে লাগিল পৃথিবী যথার্থ এই পশুপকীদের মা—
নিজের হাতে তাহাদের মূথে আহারের গ্রাস তুলিয়া দেন—আর মাহ্য বৃথি
তীর কোন্ সতীনের ছেলে, তাই চারিদিকে এত বড় মার্চ ধৃ ক্রিতেছে,

কোথাও রিসিকের জন্য এক মুষ্টি জার নাই। নদীর কিনারার গিয়া রিসিক অঞ্জলি ভরিয়া থ্ব থানিকটা জল থাইল। এই নদীটির কুথা নাই, তৃষ্ণা নাই, কোনো চেটা নাই, বর নাই তবু ঘরের অভাব নাই, সম্মুথে অককার রাত্রি আসিতেছে তবু সে নিরুদ্ধেগে নিরুদ্ধেশর অভিমুখে ছুটিয়া চালিয়াছে এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রিসিক একদৃষ্টে জলের আেতের দিকে চাহিয়া বিসিয়া রহিল—বোধ করি তাহার মনে হইতেছিল হুর্মহ মানবজন্মটাকে এই বন্ধনহীন নিশ্চিম্ভ জলধারার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে পারিলেই একমাত্র শাস্তি!

এমন সমন্ত্র একজন তরুণ যুবক মাথা হইতে একটা বস্তা নামাইনা তাহার পাশে বিসিয়া কোঁচার প্রান্ত হইতে চিঁড়া খুলিয়া লইনা ভিজাইনা খাইবার উল্লোগ করিল। এই লোকটিকে দেখিয়া রসিকের কিছু নৃতন রক্ষের ঠেকিল। পায়ে জ্তা নাই, ধুতির উপর একটা জামা, মাথার পাগ্ড়ি পরা — দেখিবামাত্র স্পষ্ট মনে হয় ভদ্রলোকের ছেলে—কিন্তু মুটে মজ্রের মত কেন যে সে এমন করিয়া বস্তা বহিয়া বেড়াইতেছে ইহাসে বৃথিতে পারিল না। ছইজনের আলাপ হইতে দেরি হইল না এবং রসিক ভিলা চিঁড়ার যথোচিত পরিমাণে ভাগ লইল। এ ছেলেটি কলিকাতার কলেজের ছাত্র। ছাত্রেরা যে অদেশী কাপড়ের নোকান গুলিয়াছে তাহারই জ্বন্ত দেনা কাপড় সংগ্রহ করিতে সে এই গ্রামের হাটে আসিয়াছে। নাম স্থ্যেধ, জাতিতে রাক্ষণ। তাহার কোনো স্কোচ নাই, বাধা নাই—সমস্ত দিন হাটে ঘুরিয়া সন্ধাবেলায় চিঁড়া ভিজাইয়া থাইতেছে।

. দেখিরা নিজের সম্বন্ধে রসিকের ভারি একটা পজ্জা বোধ হইল। তথু তাই
নয়, তাহার মনে হইল যেন মুক্তি পাইলান। এমন করিরা থালি পায়ে মজুরের
মত যে মাথায় মোট বহিতে পারা যায় ইহা উপলন্ধি করিয়া জীবনমাত্রার ক্ষেত্র
এক মৃহুর্ত্তে তাহার সন্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল আজ্ব
তো আমার উপবাস করিবার কোনো দরকারই ছিল না—আমি তো ইছা
করিলেই মোট বহিতে পারিতাম।

স্থবোধ যথন মোট মাথায় লইতে গেল রসিক বাধা দিয়া বলিল, "মোট আমি বহিব।" স্থবোধ তাহাতে নারাজ হইলে রসিক কহিল, "আমি তাঁতীর ছেলে, আমি আপনার মোট বহিব, আমাকে কলিকাতার শইরা যান।" "আমি তাঁতী" আগে হইলে রসিক একথা কথনই মুধে উচ্চারণ করিতে পারিত না—তাহার বাধা কাটিয়া গেছে।

স্থবোধ তো লাফাইয়া উঠিল—বলিল, "তুমি তাঁতী! আমি তো তাঁতী খুঁজিতেই বাহির হইয়াছি। আজকাল তাহাদের দর এত বাড়িয়াছে যে, কেহই আমাদের তাঁতের স্কুলে শিক্ষকতা করিতে যাইতে রাজি হয় না।"

রসিক তাঁতের কুলের শিক্ষক হইয়া কলিকাতায় আসিল। এতদিন পরে বাসাধরচবাদে সে সামান্ত কিছু জমাইতে পারিল, কিন্তু বাইসিক্ল চক্রের লক্ষ্য ভেদ করিতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে। আর বধ্র বরমাল্যের তো কথাই নাই। ইলিমধ্যে তাঁতের কুলটা গোড়ায় বেমন হঠাৎ জলিয়া উঠিয়াছিল তেম্নি হঠাৎ নিবিয়া যাইবার উপক্রম করিল। কমিটির বাবুরা যতক্ষণ কমিটি করিতে থাকেন অতি চমৎকার হয়, কিন্তু কাজ করিতে নামিলেই গওগোল বাধে; তাঁহারা নানা দিগ্দেশ হইতে নানাপ্রকারের তাঁত আনাইয়া শেষকালে এমন একটা অপরপ জঞ্জাল বুনিয়া ভুলিলেন যে, সমন্ত ব্যাপারটা লইয়া যে কোন্ আবর্জনাকুতে ফেলা যাইতে পারে তাহা কমিটির পর কমিটি করিয়াও স্থির করিত্বে পারিলেন না।

রসিকের আর সহু হর না। ঘরে ফিরিবার জন্ম তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইরা উঠিয়াছে। চোথের সাম্নে সে কেবলি আপনার গ্রামের নানা ছবি দেখিতেছে। অতি ভুচ্ছ খুঁটিনাটিও উক্ষল হইরা তাহার মনের সাম্নে দেখা দিয়া বাইতেছে। পুরোহিতের আধপাগ্লা ছেলেটা; তাহাদের প্রতিবেশীর কপিল বর্ণের বাছুরটা; নদীর পথে যাইতে রাস্তার দক্ষিণ ধারে একটা তালগাছকে শিকড় দিয়া আঁটিয়া জড়াইয়া একটা অশথ গাছ ছই কুন্তিগির পালোয়ানের মত পাাচ কবিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই তলায় একটা অনেকদিনের পরিত্যক্ত ভিটা; তাহাদের বিলের তিনদিকে আমন ধান, এক পাশে গভীর জলের প্রান্তে মাছ ধরা জাল বাঁধিবার জন্ম বাঁদের খোঁটা পোঁতা, তাহারি উপরে একটি মাছরাভা চুপ করিয়া বিদিয়া; কৈবর্জগড়া হইতে সন্ধার পরে মাঠ পার হইয়া কীর্কনের শক্ষ আদিতেছে; ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানাপ্রকার মিপ্রিভ গত্রে গ্রামের ছায়ামর

পথে স্তব্ধ হাওয়া ভরিয়া রহিয়াছে; আর তা'রই দলে মিলিয়া তাহার দেই ভক্তবন্ধুর দল, সেই চঞ্চল গোপাল, দেই আঁচলের খুঁটে পাণ বাঁধা বছ বছ শ্লিম চোপ মেলা সৌরভী: এই সমস্ত স্থৃতি, ছবিতে গন্ধে শক্তে প্রেতিতে বেদনার তাহার মনকে প্রতিদিন গভীর আবিষ্ট করিরা ধরিতে লাগিল। গ্রামে থাকিতে রসিকের যে নানাপ্রকার কারুনৈপুণা প্রকাশ পাইত এখানে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া হইয়া গেছে, এখানে তাহার কোনো মূলা নাই; এখানকার माकान वांकारतत करणत रेजित क्षिनिय शास्त्रत क्षेत्रा क्षेत्र क्षेत् করে। তাঁতের ইস্কলের কাজ কাজের বিজয়নামাত্র, ভাহাতে মন ভরে না। থিয়েটারের দীপশিখা তাহার চিত্তকে পতক্ষের মত মরণের পর্থে টানিয়াছিল-. কেবল টাকা জমাইবার কঠোর নিষ্ঠা তাহাকে বাচাইশ্বাছে। সমস্ত **পৃথিবীর** মধ্যে কেবলমাত্র তাহার গ্রামটিতে যাইবার পথই তাহার কাছে একেবারে ক্ষ। এই জন্মই গ্রামে যাইবার টান প্রতি মূহুর্ত্তে তাহাকে **এমন করিয়া** পীড়া দিতেছে। তাঁতের ইন্ধুনে দে প্রথমটা ভারি ভরদা পাইরাছিল, কিন্তু আজ যথন সে আশা টে কৈ না, যথন তাহার চুই মাসের বেতনই সে আদায় করিতে পারিল না তথন দে আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারে না এমন ত্রল। সমস্ত লজ্জা স্বীকার করিয়া মাথা হেঁট করিয়া, এই এক বংসরের বার্থতা বহিয়া দাদার আশ্রয়ে যাইবার জন্ম তাহার মনের মধ্যে কেবলি তার্গিদ আপসিতে লাগিল।

যথন মনটা অত্যন্ত বাই-বাই করিতেছে এমন সময় তাহার বাদার কাছে 
থ্ব ধুন করিয়া একটা বিবাহ হইল। সন্ধানেলায় বাজনা বাজাইয়া বর আসিল।
সেই দিন রাত্রে রাসক স্বপ্ন দেখিল, তাহার মাধায় টোপর, গায়ে লাল চেলি,
কিন্তু দে প্রামের বাসঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। পাড়ার ছেলেমেয়েয়া,
তোর বর আসিয়াছে বলিয়া সৌরভীকে ক্যাপাইতেছে, সৌরভী বিরক্ত হইয়া
কাঁদিয়া ফেলিয়াছে—রসিক তাহাদিগকে শাসন করিতে ছুটয়া আসিতে চায়,
কিন্তু কেমন করিয়া কেবলি বাঁসের কঞ্চিতে তাহার কাপড় জড়াইয়া য়ায়,
ভালে তাহার টোপর আটকায়, কোনোমতেই পথ করিয়া বাছির হইতে পারে
না। জাগিয়া উঠিয়া রসিকের মনের মধ্যে ভারি লক্ষা বোধ হইতে লাগিল।
বধ্ তাহার ক্যা ঠিক করা আছে অথচ সেই বধ্কে ঘরে আনিবার যোগ্যভা

তাহার নাই এইটেই তার কাপুরুষতার সব চেয়ে চূড়াস্ত পরিচয় বলিয়া মনে হইল। না—এতবড় দীনতা খীকার করিয়া গ্রামে ফিরিয়া বাওয়া কোনোমতেই হইতে পারে না।

¢

অনার্টি যথন চলিতে থাকে তথন দিনের পর দিন কাটিয়া যায় মেদের আর দেখা নাই, যদি বা দেখা দেয় র্টি পড়ে না, যদি বা র্টি পড়ে তাহাতে মাট ভেজে না;—কিন্তু র্টি যথন নামে তথন দিগন্তের এক কোণে যেম্নি মেঘ দেখা দেয় অম্নি দেখিতে দেখিতে আকাশ ছাইয়া ফেলে এবং অবিরল বর্ধণে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতে থাকে। রসিকের ভাগ্যে হঠাৎ সেই রকমটা ঘটিল।

জানকী নলী মত ধনী লোক। সে একদিন কাহার কাছ হইতে কি একটা থবর পাইল; তাঁতের ইস্কুলের সাম্নে তাহার জুড়ি আসিয়া ধামিল, তাঁতের ইস্কুলের মাষ্টারের সঙ্গে তাহার ছই চারটে কথা হইল এবং তাহার পরদিনেই রসিক আপনার মেসের বাসা পরিত্যাগ করিয়া নলী বাবুদের মন্ত তেতালা বাড়ির এক ঘরে আশ্রম গ্রহণ করিল।

নন্দীবাব্দের বিলাতের সঙ্গে কমিসন্ এজেন্সির মন্ত কারবার—সেই কারবারে কেন যে জানকী বাবু অযাচিতভাবে রসিককে একটা নিভান্ত সামান্ত কাজে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বেতন দিতে াগিলেন ভাহা রসিক ব্ঝিতেই পারিল না। সে রকম কাজের জন্ত লোক সন্ধান করিবারই দরকার হয় না, এবং যদি বা লোক জোটে ভাহার তো এত আদর নহে। বাজারে নিজের মূল্য কত এতদিনে রসিক ভাহা ব্ঝিয়া লইয়াছে অভএব জানকী বাবু বখন ভাহাকে ঘরে রাঝিয়া যত্র করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন তথন রসিক ভাহার এত আদরের মূলকারণ স্কুদ্র আকাশের গ্রহনক্ষত্র ছাড়া আর কোধাও খুঁজিয়া পাইল না।

কিন্তু তাহার শুভগ্রহটি অতান্ত দুরে ছিল না। তাহার একটু সংক্ষিপ্তবিবরণ ৰলা আবশুক। একদিন জানকী বাবুর অবস্থা এমন ছিল না। তিনি যথন কট করিয়া কলেজে পড়িতেন তথন তাঁহার সতার্থ ছিল হরমোহন; তিনি ব্রাক্ষসমাজের লোক। এই কমিসন এজেন্সি হরমোহনদেরই পৈতৃক বাণিজ্য—তাঁহাদের একজন মুক্রবিব ইংরেজ সদাগর তাঁহার পিতাকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। তিনি তাঁহাকে এই কাজে ভুড়িয়; দিয়াছিলেন। হরমোহন তাঁহার নিঃম্ব বন্ধু জানকীকে এই কাজে টানিয়া লইলেন।

সেই দরিদ্ধ অবস্থায় নৃতন যৌবনে সমাজসংস্কারসম্বন্ধে জানকীর উৎসাহ 
হরমোহনের চেম্বে কিছুমাত্র কম ছিল না। তাই তিনি পিতার মৃত্যুর পরে
তাঁহার ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে বড় বয়স পর্যান্ত
-লেথাপড়া শিথাইতে প্রাবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাহাদের তন্তবায়সমাজে
বথন তাঁহার ভগিনীর বিবাহ অসন্তব হইয়া উঠিগ তথন কায়য় হরমোহন নিজে
তাঁহাকে এই সয়ট হইতে উজার করিয়। এই মেমেটিকে বিবাহ করিলেন।

তাহার পরে অনেক্দিন চলিয়া গিয়াছে। হরমোহনেরও মৃত্যু হইয়াছে—
তাঁহার ভগিনীও মারা গেছে। বাবসাটিও প্রায় সম্পূর্ণ জানকীর হাতে
আসিয়াছে। ক্রমে বাসাবাড়ি হইতে তাঁহার তেতালা বাড়ি হইল, চিরকালের
নিকেলের ঘড়িটকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সোনার ঘড়ি স্থমোরাণীর
মত তাঁহার বক্ষের পার্শে টিক্টক্ করিতে লাগিল।

এইরপে তাঁহার তহবীল যতই স্ফীত হইয়া উঠিল—কল্প বয়সের অকিঞ্চন অবস্থার সমস্ত উৎসাহ ততই তাঁহার কাছে নিতান্ত ছেলেমাসুধী বলিরা বোধ হইতে লাগিল। কোনোমতে পারিবারিক পূর্প-ইতিহাসের এই অধ্যারটাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্ম তাঁর রোথ চাপিয়া উঠিল। নিজের মেয়েটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন এই তাঁহার জেদ। টাকার লোভ দেথাইয়া ছই একটি পাত্রকে রাজি করিয়াছিলেন, কিন্তু যথনি তাহাদের আস্মীয়েরা থবর পাইল তথনি তাহারা গোলমাল করিয়া বিবাহ ভাত্তিয়া দিল। শিক্ষিত সংপাত্র লা হইলেও তাঁহার চলে—কন্সার চিরজীবনের স্থধ বলিদান দিরাও ভিনি সমাজদেবতার প্রসাদলাভের জন্ম উৎস্কে হইয়া উঠিলেন।

এমন সমঙ্কে তিনি তাঁতের ইস্কুলের মাষ্টারের থবর পাইলেন। সে থানাগড়ের বসাক বংশের ছেলে—তাহার পূর্ব্বপুরুষ অভিরাম বসাকের নাম সকলেই জানে—এখন তাহাদের অবস্থা হীন কিন্তু কুলে তাহার। তাঁহাদের চেয়ে বড়।

দ্র হইতে দেখিয়া গৃহিণীর ছেলেটিকে পছল হইল। খানীকে জিলালা করিলেন—"ছেলেটির পড়াগুনা কি রকম ?"—জানকীবাবু বলিলেন, "সে বালাই নাই। আজকাল যাহার পড়াগুনা বেশি, তাহাকে হিলুয়ানিতে আঁটিয়া উঠা শক্ত।" গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন—"টাকাকড়ি ?" জানকীবাবু বলিলেন, "বথেই জভাব আছে। আমার পক্ষে সেইটেই লাভ।" গৃহিণী কহিলেন, "আত্মীয় স্বজনদের তো ভাকিতে হইবে" জানকীবাবু কহিলেন, "পূর্বে অনেকবার সে পরীক্ষা করা হইয়া গিয়াছে; তাহাতে আত্মীয়জনেরা ক্ষেতবেগে ছুটিয়া আসিয়াছে কিন্তু বিবাহ হয় নাই। এবারে স্থির করিয়াছি আগে বিবাহ দিব, আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মিষ্টালাপ পরে সময়মত করা যাইবে।"

রসিক্ষ বথন দিনে রাজে তাহার গ্রামে ফিরিবার কথা চিস্তা করিতেছে— এবং হঠাং অভাবনীয়রূপে অতি সম্বর টাকা জ্বমাইবার কি উপায় হইতে পারে তাহা ভাবিয়া কোন কুলকিনারা পাইতেছে না, এমন সময় আহার ঔষধ তুইই তাহার মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাঁ করিতে সে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে চাহিল না!

জানকী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাদাকে থবর দিতে চাও ?" রসিক কছিল, "না, তাহার কোনো দরকার নাই।"—সমত্ত কাজ নিঃশেষে সারিয়া তাহার পরে সে দাদাকে চমৎক্বত করিয়া দিবে, অকর্প রসিকের যে সামর্থ্য কি রকম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোন ক্রটি থাকিবে ।

শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। অন্তান্ত সকল প্রকার দানসামগ্রীর আগে একটা বাইসিক্ল্,দাবী করিল।

তথন মাবের শেষ। শর্ষে এবং তিসির ক্ষেতে ফল ধরিতেছে। আথের শুড়জাল দেওয়া আরঙ হইয়াছে, তাহারই গক্ষে বাতাস থেন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। প্রামের ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান এবং কলাই; গোয়ালের প্রান্তপে থড়ের গারা তৃপাকার। ওপারে ননীর চরে বাধানে রাধালেরা গোরুমহিবের বল লইবা কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেছে। পেরাঘাটের কাল আরার বন্ধ হইরা গিরাছে—ননীর জল কমিয়া গিরা লোকেরা কাপড় ওটাইরা ইাটিয়া পার হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রিদিক কলার-পরানো শার্টের উপর মালকোঁচা মারিরা ঢাকাই খুডি পরিরাছে;—শার্টের উপরে বোভামখোলা কালো বনাতের কোট, পারে রঙীন কুলমোলা ও চক্চকে কালো চাম্ডার গোঁখীন বিলাতীক্তা। ডিইটিবার্ডের পাকা রাজা বাহিরা ক্রভবেগে সে বাইনিক্ল চালাইরা আদিল; গ্রামের কাঁচা রাজার আদিরা তাহাকে বেগ কমাইতে হইল। গ্রামের লোকে হঠাৎ তাহার বেশভূষা দেখিরা তাহাকে চিনিতেই পারিল না। সেও কাহাকেও কোনো সম্ভাষণ করিল না; তাহার ইচ্ছা অন্তলাকে তাহাকে চিনিবার আগেই সর্বাত্তে দেলার দালার সঙ্গেল দেখা করিবে। বাছির কাহাকাছি যখন সে আদিরাছে তখন ছেলেনের চোখ সে এড়াইতে পারিল না। তাহারা এক বৃহুর্তেই তাহাকে চিনিতে পারিল। সৌরভীনের বাছি কাছেই ছিল,—ছেলের সেইদিকে ছুটিয়া চেঁচাইতে লাগিল, "সৈরিদিদির বর এসেছে, সৈরিদিদির বর।" গোপান্ধ বাড়িতেই ছিল, সে ছুটিয়া বাছির হইরা আদিবার পূর্বেই বাইনিক্ল্ রসিকদের বাড়ির সাম্নে আদিরা পামিল।

তথন সন্ধ্যা ইইয়া আসিয়াছে, ঘর অক কার, বাছিরে তালা লাগানো। জনহীন পরিত্যক্ত বাড়ির যেন নীরব একটা কারা উঠিতেছে—কেহ নাই—কেহ নাই। এক নিমিষেই রসিকের বুকের কিরটা কেমন করিয়া উঠিয়া চোবের সামনে সমস্ত অস্পষ্ট ইইয়া আসিল। ভাষার পা কাঁপিতে লাগিল; বন্ধ দরজা ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পলা তকাইয়া গেল; কাহাকেও ডাক দিতে সাহস ইইল না। দুরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির যে কাঁসর ঘন্টা বাজিতেছিল, তাহা যেন বহুলুরের কোন্ একটি গতজীবনের পরপ্রান্ত ইইতে স্থগভীর একটা বিদারের বার্ত্তা বহিয়া তাহার কানের কাছে আসিয়া পৌছিতে লাগিল। সামনে যাহা কিছু দেখিতেছে, এই মাটির প্রাচীর, এই চালাবর, এই কছ কপাট, এই জিরেল গাছের বেড়া, এই হেলিয়া-পড়া থেজুর গাছ—সমন্তই যেন একটা হারানো সংসাবের ছবিমাজ, কিছুই বেন সত্য নহে।

গোণাল আদিয়া কাছে দাঁড়াইল। রিদিক পাংশু মুথে গোণালের মুথের দিকে চালিল, গোপাল কিছু না বলিয়া চোথ নীচু করিল। রিদিক বলিয়া উঠিল—"বুকেছি, বুঝেছি—দাদা নাই!" অম্নি সেইখানেই দরজার কাছে সে বিদয়া পড়িল। গোপাল তাহার পালে বিদয়া কহিল, "ভাই রিদিক দাদা, চল আমাদের বাড়ি চল।" রিদিক তাহার হুই হাত ছড়াইয়া দিয়া সেই দরজার সাম্নে উপুড় হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। দাদা! দাদা! দাদা! বে দাদা তাহার পায়ের শক্টি পাইলে আপনিই ছুটিয়া আসিত কোথাও তাহার সাড়া পাওয়া গেল না।

গোপালের বাপ আসিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া রসিককে বাড়িতে সইয়া আসিল। রসিক সেখানে প্রবেশ করিয়াই মুহুর্জকালের জন্ম দেখিতে পাইল, সৌরভী সেই তাহার চিত্রিত কাথায় মোড়া কি একটা জিনিম অতি বত্নে রোয়াকের দেয়ালে ঠেসান দিয়া রাখিতেছে। প্রাঙ্গণে লোক সমাগমের শব্দ পাইবামাত্রই সে ছুটিয়া ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। রসিক কাছে আসিয়াই বুঝিতে পারিশ এই কাথায় মোড়া পদার্থটি একটি নৃতন বাইসির্ক্ল। তৎক্ষণাৎ তাহার অর্থ বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। একটা বুক্ফাটা কানা বক্ষ ঠেলিয়া তাহার কঠের কাছে পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে লাগিল এবং চোধের জলের সমস্ত রাজ্যা যেন ঠাসিয়া বন্ধ করিয়া ধরিল।

রসিক চলিয়া গেলে বংশী দিনরাত্রি অবিশ্রাম থাটিয়া সৌরভীর পণ এবং এই বাইসিক্ল কিনিবার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহা একমুহুর্জ আর কোনো চিল্তা ছিল না। ক্লান্ত বোড়া যেমন প্রাণপ ছুটিয়া গমাস্থানে পৌছিয়াই পড়িয়া মরিয়া যায়, তেমনই যেদিন পণের টাকা পূর্ণ করিয়া বংশী বাইসিক্ল্টি ভি, পি, ডাকে পাইল সেই দিনই আর তাহার হাত চলিল না, তাহার তাঁত বন্ধ হইয়া গেল ;—গোপালের পিতাকে ডাকিয়া তাহার হাতে ধরিয়া দে বলিল, "আর একটি বছর রসিকের জন্ত অপেকা করিয়ো—এই তোমার হাতে পণের টাকা দিয়া গেলাম, আর যেদিন রসিক আসিবে তাহাকে এই চাকার গাড়িটি দিয়া বলিয়ো—দাদার কাছে চাহিয়াছিল তথন হতভাগা দাদা দিতে পারে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে যেন সেরাগ নারাখে।"

দাদার টাকার উপহার গ্রহণ করিবে না, একদিন এই শণথ করিব। রসিক চলিরা গিয়াছিল—বিধাতা তাহার দেই কঠোর শণথ শুনিরাছিলেন। আজ বখন রসিক ফিরিরা আসিল তখন দেখিল দাদার উপহার তাহার জন্ত এতদিন পথ চাহিরা বসিরা আছে—কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার বার একেবারে কর্ম। তাহার দাদা যে তাঁতে আপনার জীবনটা বুনিরা আপনার ভাইকে দান করিয়াছে, রসিকের ভারি ইছ্যা করিল সব ছাড়িরা সেই তাঁতের কাছেই আপনার জীবন উৎসর্গ করে, কিন্তু হায়, কলিকাতা সহরে টাকার হাড়কাটে চিরকালের মত সে আপনার জীবন বলি দিরা আসিরাছে।

্ ১৩১৮—পৌৰ

## হালদার-গোষ্ঠা

এই পরিবারটির মধ্যে কোনো রকমের গোল বাধিবার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মান্ত্যগুলিও কেহই মন্দ নহে, কিন্তু তবুও গোল বাধিল।

কেন না, সঙ্গত কারণেই বদি মান্থবের সব-কিছু ঘটিত তবে তো লোকাণয়টা একটা অঙ্কের থাতার মত হইত, একটু সাবধানে চলিলেই হিসাবে কোথাও কোন ভূল ঘটিত না; যদি বা ঘটিত সেটাকে রবার দিয়া মুছিয়া সংশোধন করিলেই চলিয়া যাইত।

কিন্তু মামুদের ভাগ্যদেবতার রসবোধ আছে ;—গণিতশান্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিতা আছে কিনা জানিনা, কিন্তু অনুরাগ নাই; মানবজীবনের :শাগবিয়োগের বিশুদ্ধ অন্ধান করেন না এইজন্ম তাঁহার ব্যবস্থার মধ্যে একটা পদার্থ তিনি সংযোগ করিয়াছেন, সেটা অসঙ্গতি। বাহা হইতে পারিত সেটাকে সে হঠাৎ আসিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া নেয়। ইহাতেই নাট্যলীলা জমিয়া উঠে, সংসারের তুইকুল ছাপাইয়া হাসিকায়ার ভুকান চলিতে পাকে।

এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল,—যেথানে পদ্মবন সেথানে মত্তহতী আসিয়া উপস্থিত। পঙ্কের সঙ্গে পঙ্কজের একটা বিপরীত রক্ষের মাথামাথি হইয়া গেল। তানা হইলে এ গল্লটি সৃষ্টি হইতে পারিত না।

যে পরিবারের কণা উপস্থিত করিয়াছি তাহার মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য মামুব

যে বনোয়ারিলাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে নিজেও তাহা বিলক্ষণ স্থানে এবং সেইটেতেই তাহাকে অন্থির করিয়া তুলিয়াছে। যোগাজা এঞ্জিনের ইনিমর মত তাহাকে ভিতর হইতে ঠেলে। সাম্নে যদি সে রাজা পায় তোভালোই, যদি না পায় তবে যাহা পায় তাহাকে থাকা মারে।

তাহার বাপ মনোহরণালের ছিল সাবেককেলে বড়ুমান্থবি চাল। যে সমাজ তাঁহার, সেই সমাজের মাণাটিকেই আল্রন্ন করিয়া তিনি তাহার শিরোভূষণ হইয়া থাকিবেন এই তাঁহার ইচ্ছা। স্থতরাং সমাজের হাত পারের সঙ্গে তিনি কোনো সংশ্রব রাধেন না। সাধারণ লোকে কাজকর্ম করে, চলে ফেরে; তিনি কাজ না-করিবার ও না-চলিবার বিপুল আরোজনটির কেন্দ্রেশে এব হইয়া বিরাজ করেন।

প্রায় দেখা যায়, এই প্রকার লোকের। বিনাচেটার আপনার কাছে অল্পত .হটি একটি শক্ত এবং খাঁটি লোককে যেন চুম্বকের মত টানিয়া আনেন। তাহার কারণ আর কিছু নয়, পৃথিবীতে একদণ লোক জন্মায় সেবা করাই তাহাদের ধর্ম। তাহার৷ আপন প্রকৃতির চরিতার্থতার জন্মই এমন অক্ষম মাম্বকে চায়, যে লোক নিজের ভার যোলো আনাই তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পারে। এই সহজ সেবকেরা নিজের কাজে কোনো মুখ পায় না, কিন্তু আর একজনকে নিশ্চিন্ত করা, তাহাকে সম্পূর্ণ আরামে রাখা তাহাকে সকল প্রকার সয়ট হইতে বাঁচাইয়া চলা, লোকসমাজে তাহার সন্মান বৃদ্ধি করা ইহাতেই তাহাদের প্রম উৎসাই। ইহারা যেন এক প্রকারের প্রথম মা, তাহাও নিজের ছেলের নহে, পরের ছেলের।

া মনোহরলালের যে চাকরটি আছে গ্রমচরণ, তাহার শরীররক্ষা ও শরীরপাতের একমাত্র লক্ষ্য বাব্র দেহরক্ষা করা। যদি সে নিশাস লইলে বাব্র নিখাস লইবার প্রয়োজনটুক্ বাচিয়া যায় তাহা হইলে সে অহোরাত্র কামারের হাপরের মত হাঁপাইতে রাজি আছে। বাহিরের লোকে অনেক সময় ভাবে মনোহরলাল বুঝি তাঁহার সেবককে অনাবশ্রক থাটাইয়া অক্লায় পীড়ন করিতেছেন। কেননা, হাত হইতে গুড়গুড়ির নলটা হয়ত মাটিতে পড়িয়াছে, সেটাকে তোলা কঠিন কাজ নহে, অবচ সেক্ষয় ডাক দিয়া অক্ল

এই-সকল ভূরি ভূরি অনাবশুক ব্যাপারে নিজেকে অত্যাবশুক করিয়া তোলাতেই রামচরণের প্রভূত আনন্দ।

যেমন তাঁহার রামচরণ, তেম্নি তাঁহার আর একটি অম্চর নীলকণ্ঠ। বিষয়রক্ষার ভার এই নীলকণ্ঠের উপর। বাবুর প্রসাদ-পরিপৃষ্ট রামচরণাট দিব্য স্থাচিকণ, কিন্তু নীলকণ্ঠের দেহে তাহার অন্তিক্ষালের উপর কোনো প্রকার আব্রু নাই বলিলেই হয়। বাবুর ঐম্বর্যা-ভাণ্ডারের ছারে দে মূর্তিমান ছার্ভিক্ষের মত পাহার। দেয়। বিষয়টা মমোহরলালের কিন্তু তাহার মমতাটা সম্পূর্ণনীলকণ্ঠের।

নীলকঠের সঙ্গে বনোয়ারিলালের থিটিমিটি অনেকদিন হইতে বাধিয়াছে।
মনে কর, বাপের কাছে দরবার করিয়া বনোয়ারি বড়-বৌয়ের জন্ত একটা
নুতন গছনা গড়াইবার হুকুম আদায় করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, টাকাটা বাহির
করিয়া লইয়া নিজের মনোমত করিয়া জিনিষটা ফরমাস করে। কিছু সে
হুইবার জো নাই। থরচ পত্রের সমন্ত কাজই নীলকঠের হাত দিয়াই হওয়া
চাই। তাহার ফল হইল এই, গহনা হইল বটে, কিছু কাহারও মনের মত
হুইল না। বনোয়ারির নিশ্চয় বিখাস হইল তাকরার সঙ্গে নীলকঠের
ভাগবাটোয়ারা চলে। কড়া লোকের শক্রুর অভাব নাই। চের লোকের
কাছে বনোয়ারি ঐ কথাই ভানিয়া আদিয়াছে যে, নীলকঠ অন্তকে ব
পরিমানে বঞ্চিত করিতেছে নিজের ঘরে তাহার তত্তোধিক পরিমানে সঞ্চিত
হুইয়া উঠিতেছে।

অথচ ছুই পক্ষে এই যে-সব বিরোধ জনা হইয়া উঠিয়াছে ভাছা সামাখ পাঁচ দশটাকা লইয়া। নীলকঠের বিষয়বৃদ্ধির অভাব নাই—একথা ভাছার পক্ষে বুঝা কঠিন নহে যে, বনোয়ারির সঙ্গে বনাইয়া চলিতে না পারিলে কোনো না কোনো দিন ভাছার বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। কিন্তু মনিবের ধন সম্বন্ধে নীলকঠের একটা ক্রপণতা-বায়ু আছে। সে যেটাকে অভায় মনে করে মনিবের ছকুম পাইলেও কিছুতেই ভাছা দেখরচ করিতে পারে না।

এদিকে বনোয়ারির প্রায়ই অক্যায় থরচের প্রয়োজন ঘটিতেছে। পুরুবের অনেক অক্যায় ব্যাপারের মূলে যে কারণ থাকে সেই কারণটি এখানেও খুব প্রবলভাবে বর্জমান। বনোয়ারির স্ত্রী কিরণলেথার বর্ষ যতই হউক্ চেহারা দেখিলে মনে হয় ছেলেমানুষটি। বাজির বড়-বৌরের থেমনতর গিলিবালিধরণের আক্রতি-প্রকৃতি হওয়া উচিত দে তাহার একেবারেই নহে। স্বস্থন অজাইয়া দে যেন বড় শ্বর।

বনোয়ারি তাহাকে আদর করিয়া অণু বলিয়া ডাকিত। যথন ভাহাতেও কুলাইত না তথন বলিত প্রমাণু। রুসায়ন শাল্পে বাহাদের বিচক্ষনতা আছে তাঁহারা জানেন বিশ্বটনায় অণুপ্রমাণুপ্তলির শক্তি বড় কম নয়।

কিরণ কোনোদিন স্বামীর কাছে কিছুর জন্ত আব্দার করে নাই।
তাহার এমন একটি উদাসীন ভাব যেন তাহার বিশেষ কিছুতে প্রয়েজন নাই।
বাড়িতে তাহার অনেক ঠাকুরঝি অনেক ননদ; তাহাদিগকে লইয়া সর্ব্বদাই
তাহার সমন্ত মন ব্যাপৃত;—নবংগাবনের নবজাগ্রত প্রেমের মর্দ্ধে রে একটা
নির্জ্জন তপতা আছে তাহাতে তাহার তেমন প্রয়োজন বোধ নাই। এইজ্ঞ বনোয়ারির সঙ্গে ব্যবহারে তাহার বিশেষ একটা আগ্রহের লক্ষণ দেখা যায়
না। যাহাসে বনোয়ারির কাছে হইতে পায় তাহা সে শাস্তভাবে গ্রহণ করে,
অগ্রসর হইয়া কিছু চায় না। তাহার কল হইয়াছে এই যে, জ্লাটি কেমন
করিয়া খুসি হইবে সেই কথা বনোয়ারিকে নিজে ভাবিয়া বাহির করিতে
হয়। জ্লী বেখানে নিজের মুখে করমাস করে সেখানে সেটাকে তক করিয়া
কিছুনা-কিছু থর্ম করা সন্তব হয়, কিন্তু নিজের সঙ্গে তো দরকষ্যক্ষি
চলে না। এমন স্থলে অ্যাচিত দানে নাচিত দানের চেয়ে থরচ বেশি
পড়িয়া যায়।

় তাহার পরে স্বামীর সোহাগের উপহার পাইয়া কিরণ যে কতথানি খুসি
হইল তাহা ভালো করিয়া ব্ঝিবার জোনাই। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে বলে
বেশ ভালো;—কিন্তু বনোম্নারির মনের খট্কা কিছুতেই মেটেনা; ক্ষণে
ক্ষণে তাহার মনে হয়, হয়ত পছল হয় নাই; কিরণ স্বামীকে ঈবৎ ভর্মনা
করিয়া বলে—"তোমার ঐ সভাব! কেন এমন খুঁংশুঁং ক'য়্চ ? কেন, এ
তো বেশ হ'য়েচে!"

বনোরারি পাঠাপুতকে পড়িয়াছে —সজোবগুণটি নামুবের মহৎগুণ। কিন্তু স্ত্রীর স্বভাবে এই মহৎ গুণটি তাহাকে পীড়া দেয়। তাহার স্ত্রী তো তাহাকে কেবলমাত্র সম্ভষ্ট করে নাই, অভিতৃত করিয়াছে, সে-ও দ্রীকে অভিতৃত করিতে চায়। তাছার দ্রীকে তো বিশেষ কোনো চেটা করিতে হয় না—যৌবনের লাবণ্য আপনি উছলিয়া পড়ে, সেবার নৈপুণ্য আপনি প্রকাশ হইতে থাকে; কিছ পুরুবের তো এমন সহজ স্থোগ নয়; পৌরুবের পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে কিছু একটা করিয়া তুলিতে হয়। তাহার যে বিশেষ একটা শক্তি আছে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে পুরুবের ভালবাসা য়ান হইয়া থাকে। আর কিছু না-ও যদি থাকে, ধন যে একটা শক্তির নিদর্শন ময়ুরের পুছের মত দ্রীর কাছে—সেই ধনের সমস্ত বর্ণছেটা বিভার করিতে পারিলে তাহাতে মন সাম্বনা পায়। নীলকণ্ঠ বনোয়ারির প্রেমনাট্যলীলার এই আয়োজনটাতে বারয়ার ব্যাথাত ঘটাইরাছে। বনোয়ারির প্রেমনাট্যলীলার এই আয়োজনটাতে বারয়ার ব্যাথাত ঘটাইরাছে। বনোয়ারির বাড়ির বড়বাবু তবু কিছুতে তাহার কর্তৃত্ব নাই, কর্ত্রার প্রশ্রম পাইয়া ভৃত্য হইয়া নীলকণ্ঠ তাহার উপরে আধিপত্য করে ইহাতে বনোয়ারির যে অস্ক্রবিধা ও অপমান সেটা আর কিছুর জন্ত তত নহে, যতটা পঞ্চশরের ভূবে মনের মত শর বোগাইবার অক্ষমতাবশত।

একদিন এই ধন সম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার তো জন্মিবে। কিন্তু বোবন কি চিরদিন থাকিবে? বসস্তের রঙীন পেয়ালায় তথন এ স্থারস এমন করিয়া আপনা আপনি ভরিয়া ভরিয়া উঠিবে না; টাকা তথন বিষয়ীর টাকা হইয়া খুব শক্ত হইয়া জমিবে, গিরিশিথরের তুষারসম্ভাতের মত;—তাহাতে কথায় অসাবধানের অপব্যয়ের চেউ থেলিতে থাকিবে না। টাকার নরকার তো এখনি বখন আনন্দে তাহা নয়-ছয় করিবার শক্তি নষ্ট হয় নাই।

বনোয়ারির প্রধান সথ তিনটি,—কুন্তি, শিকার এবং সংস্কৃত-চর্চা। তাহার থাতার মধ্যে সংস্কৃত উদ্ভট কবিত। একেবারে বোঝাই করা। বাদ্লার দিনে, জ্যোৎসারাত্রে, দক্ষিণা হাওয়ায় সেগুলি বড় কাজে লাগে। স্থবিধা এই, নীলকণ্ঠ এই কবিতাগুলির অলঙ্কার বাজলাকে থকা করিতে পারে না। অতিশয়োক্তি যতই অতিশয় হউক্ কোনো থাতাঞ্চি-সেরেন্ডায় তাহার জন্ম জবাবদিহি নাই। কিরণের কানের সোনায় কার্পণা ঘটে কিন্তু তাহার কানের কাছে যে মন্লাক্রান্তা গুঞ্জরিত হয় তাহার ছন্দে একটি মাত্রাও কম পড়ে না এবং তাহার জাবে কোনো মাত্রা থাকে না বলিলেই হয়।

লম্বাচওড়া পালোম্বানের চেহারা বনোমারির। যথন সে রাগ করে তথন

ভাহার ভবে লোক অন্থির। কিন্তু এই জোরান লোকটির মনের ভিজরটা ভারি কোমল। ভাহার ছোট ভাই বংশালাল বখন ছোট ছিল তথন দে তাহাকে মাত্লেহে লালন করিয়াছে। ভাহার হৃদয়ে একটি শালন করিবার ক্ষুধা আছে।

ভাহার স্ত্রীকে সে যে ভালোবাদে তার সঙ্গে এই জিনিষটিও লড়িত,—এই লালন করিবার ইচ্ছা! কিরণলেথা তরুচ্ছারার মধ্যে পথহারা রাশ্বিরেখাটুকুর মতই ছোট—ছোট বলিয়াই সে তাহার স্বামীর মনে ভারি একটা দরদ জাগাইয়া রাথিয়াছে; এই স্ত্রীকে বসনেভ্যনে নানারকম করিয়া সাজাইয়া দেখিতে তাহার বড় আগ্রহ। তাহা ভোগ করিবার আনন্দ নছে, তাহা রচনা করিবার আনন্দ; তাহা এককে বছু করিবার আনন্দ, কিরণলেথাকে নানা বর্ণে নানা আবরণে নানা বকম করিয়া দেখিবার আনন্দ।

কিন্ত কেবলমাত্র সংস্কৃত শ্লোক আর্ত্তি করিয়া বনোয়ারির এই সথ কোনোমতেই মিটিতেছে না। তাহার নিজের মধ্যে একটি পুরুষোচিত প্রস্কুশক্তি
আছে তাহাও প্রকাশ করিতে পারিল না, মার প্রেমের সামগ্রীকে নানা
উপকরণে ঐখর্যাবান করিয়া তুলিবার যে ইচ্ছা তাহাও তার পূর্ণ হইতেছে না।

এম্নি করিয়াই এই ধনীর সস্তান তাহার মানমর্য্যালা, তাহার স্থন্দরী স্ত্রী তাহার ভরা যৌবন,—সাধারণত লোকে যাহা কামনা করে তাহার সমস্ত লইয়াও সংসারে একদিন একটা উৎপাতের মত হইয়া উঠিল:

স্থান মধুকৈবর্ত্তের স্থা, মনোহরলালের প্রজ্ঞা। সে একনিন অন্তপুরে আসিয়া কিরণলেখার পা জড়াইরা ধরিরা কায়া ভূজিয়া দিল। ব্যাপারটা এই বছর কয়েক পূর্বে নদীতে বেড়জাল দেলিবার প্রয়োজন উপলক্ষ্যে অস্তান্ত নারের মত জেলেরা মিলিয়া একযোগে থত লিখিয়া মনোহরলালের কাছারিতে হাজার টাকা ধার লইয়াছিল। ভালোমত মাছ পড়িলে স্থানে আসালে টাকা শৌধ করিয়া দিবার কোনো অস্থবিধা বটে না; এইজন্ত উচচ স্থানের টাকা লইতে ইহারা চিন্তামাত্রও করে না। সে বছর তেমন মাছ পড়িল না এবং ঘটনাক্রমে উপরি উপরি তিন বছর নদীর বাকে মাছ এত কম আসিল যে, জেলেদের থরচ পোষাইল না, অধিকন্ত তাহারা ধ্রণের জালে বিপরীত রক্ষ জড়াইয়া পড়িল। যে-সকল জেলে ভিন্ন একেনা, তাহার পলাইবার জোপাওয়া যার না; কিন্তু মধুকৈবর্জ্ঞ ভিটাবাড়ির প্রক্রা, তাহার পলাইবার জোপাওয়া যার না; কিন্তু মধুকৈবর্জ্ঞ ভিটাবাড়ির প্রক্রা, তাহার পলাইবার জো

নাই বলিরা সমস্ত দেনার দার তাহার উপরেই চাপিয়াছে। সর্কনাশ হইতে রক্ষা পাইবার অমুরোধ লইয়া সে কিরণের শরণাপর হইয়াছে। কিরণের শাশুড়ির কাছে গিয়া কোনো ফল নাই তাহা সকলেই জানে; কেননা নীলকঠের ব্যবস্থায় কেহ যে আঁচড়টুকু কাটিতে পারে একথা তিনি কল্পনা করিতেও পারেন না। নীলকঠের প্রতি বনোয়ারির খ্ব একটা আক্রোশ আছে জানিয়াই মধুক্বৈর্ক্ত তাহার ব্রীকে কিরণের কাছে পাঠাইয়াছে।

বনোয়ারি ষতই রাগ এবং যতই আক্ষালন করুক্, কিরণ নিশ্চয় জানে বে,
নীলকঠের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার তাহার নাই।
এই জন্ম কিরণ স্থানাকে বারবার করিয়া ব্যাইবার চেষ্টা করিয়া বিলল, "বাছা,
কি ক'ব্ব বল! জানই তো এতে আমাদের কোনো হাত নেই। কর্তা
আছেন মধুকে বল তাঁকে গিয়ে ধরুক্।"

সে চেষ্ঠ তো পুর্বেই হইয়াছে। মনোহরলালের কাছে কোনো বিবরে নালিশ উঠিলেই তিনি তাহার বিচারের ভার নীলকণ্ঠের উপরই অর্পণ করেন, কথনই তাহার অন্তর্গা হয় না। ইহাতে বিচারপ্রার্থীর বিপদ আরো বাড়িয়া উঠে। দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাঁহার কাছে আপিল করিতে চায় তাহা হইলে কর্ত্তা রাগিয়া আভন ইইয়া উঠেন—বিষয়কর্মের বিরক্তিই যদি তাঁহাকে পোহাইতে হইল তবে বিষয় ভোগ করিয়া তাঁহার স্বর্থ কি!

স্থপদা যথন কিরণের কাছে কাল্লাকাটি করিতেছে তথন পাশের ঘরে বিদল্পা বনোয়ারি তাহার বন্দুকের চোঙে তেল মাথাইতেছিল। বনোয়ারি সব কথাই শুনিল। কিরণ করুণকঠে যে বারবার করিলা কলিতেছিল যে তাহারা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে অক্ষম সেটা বনোয়ারির বুকে শেলের মত বিঁধিল।

দেদিন দিনের বেলাকার গুমট ভাকিয়া সন্ধাবেলায় হঠাৎ একটা পাগ্লা হাওয়া মাতিয়া উঠিল। কোকিল তো ডাকিয়া ডাকিয়া অন্থির;—বারবার এক স্থরের আবাতে সে কোথাকার কোন্ ওদাসাগুকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে! আর আকাশে কুলগদ্ধের মেলা বিস্মাছে—যেন ঠেলাঠেলি ভিজ। জানলার ঠিক পাশেই অন্তঃপ্রের বাগান হইতে মুচুকুন্দকুলের গন্ধ বসন্তের আকাশে নিবিড় নেশা ধরাইয়া দিল। কিরণ সেদিন লটুকানে রংকয়া

একথানি সাড়ি এবং খোঁপায় বেল সুলের মালা পরিরাছে। এই নপ্পতীর
চিরনিরম অফুপারে সেনিন বনোরারির জন্তও ফাল্পনগুরাপনের উপবোধী
একথানি লট্কানে রঙীন চাদর ও বেলফুলের গড়ে' মালা প্রস্তুত। রাত্রির
প্রথম প্রহর কাটিরা গেল তবু বনোরারির দেখা নাই। যৌবনের জরা
পেরালাটি আজ তাহার কাছে কিছুতেই কুচিল না। প্রেমের বৈকুঠলোকে
এত বড় কুঠা লইরা সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া? মধুকৈবর্ত্তের হৃংধ
দ্ব করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সে ক্ষমতা আছে নীলকঠের! এমন
কাপুরুষের কঠে পরাইবার জন্ত মালা কে গাঁথিয়াছে?

প্রথমেই সে তাহার বাহিরের ঘরে নীলকণ্ঠকে ডাকাইয় আনিল এবং
কোর দায়ে মধুকৈবর্ত্তকে নষ্ট করিতে নিষেধ করিল। নীলকণ্ঠ কহিল,
মধুকে যদি প্রশ্রের দেওয়া হর তাহা হইলে এই তামাদির মুখে বিস্তর টাকা
বাকি পড়িবে; সকলেই ওজর করিতে আরম্ভ করিবে। বনোয়ারি তুর্কে
যখন পারিল না তখন যাহা মুখে আসিল গালি দিতে লাগিল। বলিল,
ছোটলোক,—নীলকণ্ঠ কহিল, ছোটলোক না হইলে বড় লোকের শরণাপর
হইব কেন। বলিল, চোর,—নীলকণ্ঠ বলিল, সে তো বটেই, ভগবান যাহাকে
নিজের কিছুই দেন নাই, পরের ধনেই তো সে প্রাণ বাঁচায়। সকল গালিই সে
মাথায় করিয়া লইল—শেষকালে বলিল, উকিল-বাবু বিদয়া আছেন, তাঁহার
সঙ্গে কাজের কথাটা সারিয়া লই। যদি দরকার বোধ করেন তো
আবার আসিব।

বনোয়ারি ছোট ভাই বংশীকে নিজের দলে টানিয়া তথনি বাপের
কাছে যাওয়া স্থির করিল। সে জানিত এক্লা গোলে কোনো ফল হইবে
না—কেন না, এই নীলকঠকে লইয়াই তাহার বাপের সঙ্গে পূর্বেই তাহার
বিটিমিটি হইয়াছে। বাপ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াই আছেন। একদিন
ছিল যথন সকলেই মনে করিত মনোহরলাল তাহার বড় ছেলেকেই সব চেয়ে
ভালোবাসেন। কিছু এখন মনে হয় বংশীর উপরেই তাঁহার পক্ষপাত। এই
জল্পই বনোয়ারি বংশীকেও তাহার নালিশের পক্ষভূকে করিতে চাহিল।

বংশী, যাহাকে বলে, অত্যস্ত ভালো ছেলে। এই পরিবারের মধ্যে সে-ই কেবল ছটো একজামিন পাস করিয়াছে। এবার সে আইনের পরীকা দিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছে। দিন রাত জাগিরা পড়া করিয়া করিয়া তাহার আজরের দিকে কিছু জনা হইতেছে কি না অস্তর্যামী জানেন কিন্তু শরীরের দিকে ধরচ ছাড়া আর কিছুই নাই।

এই ফাছ্মনের সন্ধ্যার তাহার ঘরে জানলা বন্ধ। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়টাকে তাহার ভারি ভয়। হাওয়ার প্রতি তাহার প্রদামাত্র নাই। টেবিলের উপর একটা কেরোদিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছে। কতক বই মেজের উপরে চৌকির পাশে রাণীকৃত, কতক টেবিলের উপরে;—দেয়ালে কুলুঙ্গিতে কতকগুলি ঔষধের শিশি।

বনোয়ারির প্রস্তাবে সে কোনোমতেই সম্মত হইল না। বনোয়ারি রাগ পরিয়া গর্জিয়া উঠিল, "তুই নীলকঠকে ভয় করিস।" বংশী তাহার কোনো উত্তর না দিয়া চুপ্ করিয়া রহিল। বস্তুতই নীলকঠকৈ অমুকুল রাখিবার জয়্ম তাহার সর্ব্বদাই চেষ্টা। মে প্রায় সমস্ত বৎসর কলিকাতার বাসাতেই কাটায়
—সেখানে বরাদ্ধ টাকার চেয়ে তাহার বেশি দরকার হইয়াই পড়ে। এই স্থেনে নীলকঠকে প্রস্কু রাখাটা তাহার অভাত।

বংশীকে ভীক্ষ, কাপুরুষ, নীলকণ্ঠের চরণ-চারণ-চক্রবর্তী বলিয়া খুব এক চোট গালি দিয়া বনোরারি এক্লাই বাপের কাছে গিয়া উপস্থিত। মনোহরলাল তাঁহাদ্বের বাগানে দীঘির ঘাটে তাঁহার নধর শরীরটি উল্লাটন করিয়া আরামে হাওয়া থাইতেছেন। পারিষদগণ কাছে বিদয়া কলিকাতার বারিষ্টারের ক্লেরায় জেলাকোটে অপর পল্লীর জমিদার অথিল মন্তুমদার যে কিক্লপ নাকাল হইয়াছিল তাহারই কাহিনী কর্তাবাব্র ফ্রাতিমধুর করিয়া রচনা করিতেছিল। সেদিন বসস্তসদ্ধার স্থাক বাযুস্হযোগে সেই ব্রভান্তটি তাঁহার কাছে অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ বনোয়ারি তাহার মারথানে পড়িয়। রসভঙ্গ করিয়া দিল। ভূমিকা করিয়া নিজের বক্তব্য কথাটা ধীরে ধীরে পাড়িবার মত অবস্থা তাহার ছিল না। সে একেবারে গলা চড়াইয়া স্থক্ষ করিয়া দিল নীলকঠের ছারা তাহাদের ক্ষতি হইতেছে। সে চোর, সে মনিবের টাকা ভাঙিয়া নিজের পেট ভরিতেছে। কথাটার কোনো প্রমাণ নাই এবং তাহা সত্যন্ত নহে। নীলকঠের ছারা বিষয়ের উল্লভি হইয়াছে, এবং সে চুরিও করে না। বনোয়ারি মনে করিয়াছিল নীলকণ্ঠের সংস্থভাবের প্রতি অটল বিশ্বাস আছে বলিয়াই কর্জা সকল বিবরেই তাহার 'পরে এমন চোথ বুজিয়া নির্জ্য করেন। এটা তাহার এম। মনোহর-লালের মনে নিশ্চয় ধারণা যে নীলকণ্ঠ স্থযোগ পাইলে চুরি করিয়া থাকে। কিন্তু সে জয় তাহার প্রতি তাঁহার কোনো অপ্রজ্ঞা নাই। কারণ আবহমানকাল এম্নি ভাবেই সংসার চলিয়া আসিতেছে। অস্ক্তরগণের চুরির উদ্ভিট্টেই তো চিরকাল বড়-ঘর পালিত। চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই মনিবের বিষয় রক্ষা করিবার বৃদ্ধিই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে ? ধর্ম্মপুত্র মুধিন্তিরকে দিয়া তো জমিদারীর কাজ চলে না। মনোহর অতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আছে, আছে, নীলকণ্ঠ কি করে, না করে সে কথা ভোমাকে। ভাবিতে হইবে না।" সেই সঙ্গে ইহাও বলিলেন, "দেখ দেখি বংশার তো কোনো বালাই নাই। সে কেমন পড়ান্তনা করিতেছে, ঐ ছেলেটা তবু একটু মাছুবের মত।"

ইহার পরে অধিল মজুমদারের ছুর্গতিকাহিনীতে আর রস অধিল না। স্থতরাং মনোহরলালের পক্ষে দেদিন বসস্তের বাতাস বৃধা বহিল এবং দীঘির কালো জলের উপর চাঁদের আলোর ঝক্ঝক্ করিয়া উঠিবার কোনো উপযোগিতা রহিল না। সেদিন সন্ধাটা কেবল বৃধা হয় নাই বংশী এবং নীলকঠের কাছে। জানলা বন্ধ করিয়া বংশী অনেক রাত পর্যান্ত পড়িল এবং উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নীলকঠে আছিক রাত কাটাইয়া দিল।

কিরণ ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া জানলার কাছে বিসিয়া আছে। কাজকর্প আজ দে দকাল দকাল দারিয়া লইয়াছে। বাজের আহার বাকি কিন্তু এখনো বনোয়ারি থায় নাই, তাই দে অপেকা করিতেছে। মধু-কৈবর্জের কথা তাহার মনেও নাই। বনোয়ারি যে মধুর ছঃথের কোনো প্রতিকার করিতে পারে না এ সম্বন্ধে কিরণের মনে কোভের লেশমাত্র ছিল না। তাহার স্বামীর কাছ হইতে কোনো দিন দে কোনো বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাইবার জল্প উৎশ্বক নহে। পরিবারের গৌরবই তাহার স্বামীর গৌরব। তাহার স্বামী তাহার স্বভ্রের বড় ছেলে, ইহার চেয়ে তাহাকে বে আরো বড় হইতে হইবে এমন কথা কোনো দিন তাহার মনেও হয় নাই। ইহারা যে গৌলাইগঞ্জের স্ববিথাত হালদার-বংশ।

বনোরারি অনেক রাত্রি পর্যান্ত বাহিরের বারাভার পারচারি স্মাধা করিয়া ঘরে আসিল। সে ভূলিরা গিরাছে যে তাহার থাওরা হয় নাই। কিরণ বে তাহার অপেক্ষার না থাইরা বসিয়া আছে এই ঘটনাটা সেদিন যেন তাহাকে বিশেষ করিয়া আঘাত করিল। কিরণের এই কট্টস্বীকারের সঙ্গে তাহার নিজের অকর্মণ্যতা যেন থাপ থাইল না। অল্লের গ্রাস তাহার গলার বাধিরা বাইবার জো হইল। বনোরারি অত্যন্ত উত্তেজনার সহিত জ্রীকে বলিল, "বেমন করিয়া পারি মধুকৈবর্তকে আমি রক্ষা করিব।"—কিরণ তাহার এই অনাবশ্রক উপ্রতায় বিশ্বিত হইরা কহিল, "শোন একবার। তুমি তাহাকে বাঁচাইবে কেমন করিয়া ?"

মধুর দেন। বনোয়ারি নিজে শোধ করিয়া দিবে এই তাহার পণ, কিন্তু .
বনোয়ারির হাতে কোনো দিন তো টাকা জমে না। স্থির করিল, তাহার
তিনটে ভালো বন্দুকের মধ্যে একটা বন্দুক এবং একটা দামী হীরার আংট
বিক্রম করিয়া দে অর্থ সংগ্রহ করিবে। কিন্তু গ্রামে এ-সব জিনিষের
উপযুক্ত মূল্য জুটবে না এবং বিক্রমের চেষ্টা করিলে চারিদিকে লোকে
কানাকানি করিবে। এই জন্ত কোনো একটা ছুতা করিয়া বনোয়ারি
কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় মধুকে ডাকিয়া আখাস দিয়া
গেল তাহার কোনো ভয় নাই।

এদিকে বনোয়ারির শরণাপত্র হইয়াছে বুঝিয়া নীলকণ্ঠ মধুর উপরে রাগিয়।
আত্তন হইয়া উঠিয়াছে। পেয়াদার উৎপীড়নে কৈবর্তপাড়ার আর মানসত্রম
থাকে না।

কলিকাতা হইতে বনোয়ারি যেদিন ফিরিয়া আদিল সেই দিনই মধুর ছেলে স্বরূপ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আদিয়া একেবারে বনোয়ারির পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কায়া ভূড়িয়া দিল। "কি রে কি, ব্যাপার-থানা কি!" স্বরূপ বলিল, তাহার বাপকে নীলকণ্ঠ কাল রাত্রি হইতে কাছারিতে বন্ধ করিয়া রাথিয়াছে। বনোয়ারির সর্বশরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল। কহিল, এখনি গিয়া থানায় থবর দিয়া আয় গে।

কি সর্কানাশ। থানার থবর। নীলকঠের বিরুদ্ধে। তাহার পা উঠিতে চায় না। শেষকালে বনোয়ারির তাড়নায় থানায় গিয়া সে থবর দিল। প্লিস হঠাৎ কাছারিতে আসিয়া বন্ধনদলা হইতে মধুকে থালাস করিল এবং নীলকঠ ও কাছারির করেকজন পেরাধারকৈ আসামী করিয়া ম্যাজিট্রেটের কাছে চালান করিয়া দিল।

মনোহর বিষম বাতিবান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মকজমার মন্ত্রীয়া

ঘূষের উপলক্ষ্য করিয়া পুলিদের দক্ষে ভাগ করিয়া টাকা লুটিতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে এক বারিষ্টার আসিল, দে একেবারে কাঁচা, নৃতন-পাসকরা। স্ববিধা এই, যত ফি তাহার নামে থাতায় থরচ পড়ে তত ফি

তাহার পকেটে উঠে না। ওদিকে মধুকৈবর্ত্তের পক্ষে জেলা-আদালতের

একজন মাতব্বর উকিল নিযুক্ত হইল। কে যে তাহার থরচ জোপাইতেছে

বোঝা গেল না। নীলকঠের ছয়মাদ মেয়াদ হইল। হাইকোর্টের আপিলেও

তাহাই বহাল রহিল।

ষড়ি এবং বন্দুকটা যে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে তাহা ব্যর্থ ছইল না।—আপাতত মধু বাঁচিয়া গেল এবং নীলকটের জেল হইল। কিন্তু এই ঘটনার পরে মধু তাহার ভিটায় টি কিবে কি করিয়া? বনোয়ারি ভাহাকে আখান দিয়া কহিল, তুই থাক্ তোর কোনোভয় নাই। কিনের জোরে বে আখান দিল তাহা সেই জানে—বোধ করি নিছক নিজের পৌক্ষের পার্কার।

বনোয়ারি যে এই ব্যাপারের মূলে আছে তাহা সে লুকাইয়া রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কথাটা প্রকাশ হইল; এমন কি কর্তার কানেও গেল। তিনি চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, বনোয়ারি যেন কলাচ আমার সন্মুখে না আসে। বনোয়ারি পিডাব আদেশ অমান্ত করিল না।

ি কিরণ তাহার স্বামীর ব্যবহার দেখিয়া অবাক্। এ কি কাও বাড়ির বড়বাব্—বাপের দলে কথাবার্তা বন্ধ! তা'র উপরে নিজেদের আমলাকে জেলে পাঠাইয়া বিশ্বের লোকের কাছে নিজের পরিবারের মাণা হেঁট করিয়া দেওয়া! তা-ও এই এক সামান্ত মধুকৈবর্তকে লইয়া!

অন্ত বটে! এ বংশে কতকাল ধরিয়া কত বড়বাবু জনিয়াছে এবং কোনো দিন নীলকণ্ঠেরও অভাব নাই। নীলকণ্ঠেরা বিষয়-ব্যবস্থার সমস্ত দায় নিজেরা লইয়াছে আর বড়বাবুরা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বংশগৌরব রক্ষা করিয়াছে। এমন বিপরীত ব্যাপার তো কোনো দিন ঘটে নাই। আজ এই পরিবারের বড়বাবুর পদের অবনতি ঘটাতে বড় বৌরের সম্বানে আঘাত লাগিল। ইহাতে এতদিন পরে আজ স্বামীর প্রতি কিরণের ঘণার্থ অশ্রদ্ধার কারণ ঘটিল। এতদিন পরে তাহার বসম্বকালের লট্কানে রংয়ের সাড়ি এবং খোঁপার বেলফুলের মালা লক্ষায় স্লান হইয়া গেল।

করনের বয়স হইয়াছে অথচ সন্তান হয় নাই। এই নীলক্ষ্ঠই একদিন কর্তার মত করাইয় পাত্রী দেখিয়া বনোয়ারির আর একটি বিবাহ প্রায়্ম পাত্রী দেখিয়া বনোয়ারির হালদার বংশের বড় ছেলে সকল কথার আগে একথা তো মনে রাধিতে হইবে। সে অপুত্রক থাকিবে ইহা তো হইতেই পারে না। এই বাাপারে কিরণের বুক ছরছর করিয়া কাপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহা সে মনে মনে না স্বীকার করিয়া থাকিছে পারে নাই বে, কথাটা সঙ্গত। তথনো সে নীলক্ষ্ঠের উপরে কিছুমাত্র রাগ করে নাই, সে নিজের ভাগাকেই দোব দিয়াছে। তাহার স্বামী যদি নীলক্ষ্ঠকে রাগিয়া মারিতে না যাইত এবং বিবাহসম্বন্ধ ভাঙিয়া দিয়া পিতামাতার সঙ্গে রাগারাগি না করিত তবে কিরণ সেটাকে অস্তায় মনে করিত না। এমন কি, বনোয়ারি যে তাহার বংশের কথা ভাবিল না ইহাতে অতি গোপনে কিরণের মনে বনোয়ারির পৌরুব্দের প্রতি একটু অপ্রজাই ইইয়াছিল। বড় মন্তের দাবী কি সামাস্য দাবী! তাহার যে নিষ্ঠুর হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো তরুণী স্ত্রীর কিন্তা কোনো ছঃখী কৈবর্তের স্থবছুথের কতটুকুই বা মৃশ্য!

সাধারণত যাহা ঘটরা থাকে এক-একবার তাহা না জিলে কেইই তাহা ক্ষমা করিতে পারে না একথা বনোয়ারি কিছুতে ব্রিতে পারিল না। সম্পূর্ণরূপে এ বাড়ির বড়বাবু হওয়াই তাহার উচিত ছিল—অভ্য কোনো প্রকারের উচিত অভূচিত চিস্তা করিয়া এথানকার ধারাবাহিকতা নষ্ট করা যে তাহার অকর্ত্তব্য তাহা দে-ছাড়া সকলেরই কাছে অতান্ত স্ক্রপ্ট।

এ লইয়া কিরশ তাহার দেবরের কাছে কত ছঃথই করিয়াছে। বংশী বৃদ্ধিমান; তাহার থাওরা হজম হয় না এবং একটু হাওয়া লাগিলেই সে হাঁচিয়া কাশিয়া অন্থির হইয়া ওঠে, কিন্তু দে স্থির ধীর বিচক্ষণ। দে তাহার আইনের বইয়ের যে অধ্যায়টি পড়িতেছিল সেইটেকে টেবিলের উপঃ

## ছালদার-গোষ্ঠা

289

খোলা অবস্থার উপুড় করির। রাখির। কিরণকে বলিল, "এ পাগলামি আড়া আর কিছুই নহে।" কিরণ অভ্যন্ত উর্বেগর সহিত নাখা নাড়িরা কহিল, "জান তো ঠাকুরপো, ভোমার দাদা বখন ভালো আছেন তখন বেশ আছেন, কিছু একবার যদি ক্যাপেন তবে তাঁহাকে কেহ সাম্লাইতে পারে না। আমি কি করি বল তো ?"

পরিবারের সকল প্রকৃতিত্ব লোকের সঙ্গেই যথন কিরণের মতের স্পূর্ণ নিল হইল তথন সেইটেই বনোরারির বুকে সকলের চেরে বাজিল। আই একটুথানি স্ত্রালোক, অনতিক্ট চাপা ফুলটির মত পেলব, ইহার হুহরটিকে আপন বেদনার কাছে টানিয়া আনিতে পুরুষের সম্ভ শক্তি পরাভ হইল। আজকের দিনে কিরণ যদি বনোরারির সহিত সম্পূর্ণ মিলিতে পারিত তবে তাহার হুদরক্ষত দেখিতে দেখিতে এমন করিয়া বাড়িয়া উঠিত না।

মধুকে রক্ষা করিতে হইবে এই অতি সহজ কর্ত্তব্যের কথাটা, চারিদিক হইতে তাড়নার চোটে, বনোয়ারির পক্ষে সতা সতাই একটা ক্ষাপামির বাাপার হইয়া উঠিল। ইহার তুলনায় অন্ত সমস্ত কথাই তাহার কাছে ভূচ্ছ হইয়া গেল। এদিকে জেল হইতে নালক এএন স্বস্থভাবে ফিরিয়া আসিল যেন সে জ্যাইষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। আবার সে বথারীতি অন্তানবদনে আপনার কাজে লাগিয়া গেল।

মধুকে ভিটাছাড়া করিতে না পারিলে প্রজাদের কাছে নীলকঠের মান রক্ষা হয় না। মানের জন্ত সে বেশি কিছু ভাবে না, কিছু প্রজারা তাহাকে না মানিলে তাহার কাজ চলিবে না, এই স্তাই তাহাকে সাবধান হইতে হয়। তাই মধুকে তৃণের মত উৎপাটিত করিবার জন্ত তাহার নিড়ানিতে শাণ দেওয়া স্বক্ষ হইল।

এবার বনোয়ারি আর গোপনে রহিল না। এবার সে নীলকষ্ঠকে স্পষ্টই জানাইয়া দিল বে, বেমন করিয়া হউক্ মধুকে উচ্ছেদ হইতে সে দিবে না। প্রথমত মধুর দেনা সে নিজে হইতে সমস্ত শোধ করিয়া দিল—
তাহার পরে আর কোনো উপায় না দেখিয়া সে নিজে গিয়া মাজিট্রেটকে জানাইয়া আদিল বে, নীলকণ্ঠ অন্তায় করিয়া মধুকে বিপদে কেলিবার উজোগ করিতেছে।

25

্ হিটেডবীরা বনোরারিকে সকলেই বুঝাইল বেরপ কাণ্ড ঘটিভেছে ভাছাতে কোন্দিন বনোহর তাহাকে ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিতে গেলে যে-সব উৎপাত পোছাইতে হয় তাহা যদি না থাকিত তবে এতদিন মনোহর তাহাকে বিদায় করিয়া দিত। কিন্তু বনোয়ারির মা আছেন এবং আত্মীয় অজনের নানা লোকের নানাপ্রকার∗ মত, এই লইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিতে তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছুক বলিয়াই এখনো মনোহর চুপ্ করিয়া আছেন।

এম্নি হইতে হইতে একদিন সকালে হঠাৎ দেখা গেল, মধুর ঘরে তালা বন্ধ। রাতারাতি সে যে কোধার গিয়াছে তাহার থবর নাই। ব্যাপারটা নিতাস্ত অশোভন হইতেছে দেখিয়া নীলকণ্ঠ জমিনার-সরকার হইতে টাকা দিয়া তাহাকে সপরিবারে কানী পাঠাইয়া দিয়াছে। পুলিশ তাহা জানে এজন্ত কোনো গোলমাল হইল না। অথচ নীলকণ্ঠ কৌশলে শুজব রটাইয়া দিল যে, মধুকে তাহার স্ত্রীপুত্রকন্তাসমেত অমাবস্তা রাত্রে কালীর কাছে বলি দিয়া মৃতদেহগুলি ছালার পুরিয়া মাবাগলার তুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভয়ে সকলের শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং নীলকণ্ঠের প্রতি জনসাধারণের শ্রনা পুরের চেয়ে অনেক পরিমানে বাড়িয়া গেল।

ু বনোয়ারি যাহা লইয়া মাতিয়া ছিল উপস্থিত মত তাহার শাস্তি হইল। কিন্তু সংসারটি তাহার কাছে আর পূর্বের মত রহিল না।

বংশীকে একদিন বনোয়ারি অত্যন্ত ভালবাসিত, আজ দেখিল বংশী তাহার কেহ নহে; সে হালদার-গোষ্ঠার! আর তাহার কিরণ, খাহার ধ্যানরপটি যৌবনারন্তের পূর্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয়ের লতাবিতানটিকে জড়াইয়া জড়াইয়া আছ্র করিয়া রহিয়াছে, সে-ও সম্পূর্ণ তাহার নহে, সে-ও হালদার-গোষ্ঠার। একদিন ছিল, যখন নীলকঠের করমাসে-গড়া গহনা তাহার এই হৃদয়-বিহারিণী কিরণের গায়ে ঠিকমত মানাইত না বলিয়া বনোয়ারি খ্র্পুঁব করিত। আজ দেখিল, কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া অমর
ও চৌর করির যে-সমন্ত কবিতার সোহাগে সে প্রেয়্মীকে মণ্ডিত করিয় আসিয়াছে আজ তাহা এই হালদার-গোষ্ঠার বড়-বউকে কিছুতেই মানাইতেছে না।

হাররে, বসজের হাওয়। তবু বহে, রাজে প্রাবনের বর্ষণ তবু মুখরিত হইয়া উঠে এবং অত্থ প্রেমের বেদনা-শৃত্ত হৃদরের পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়ার।

প্রেমের নিবিজ্তায় সকলের তে। প্রয়োজন নাই; সংসারের ছোটো কুন্কের মাপের বাধাবরান্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিরা যায়। সেই পরিমিত ব্যবস্থায় রহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু এক-এক জনের ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষিশাবকের মত কেবলমার ডিমের ভিতরকার সন্ধার্ণ থাজরসটুকু লইয়া বাচে না, তাহারা ডিম ভারিরা বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে থাজ আহরণের বৃহৎক্ষেত্র ভায়াদের চাই। বনোয়ারি সেই কুথা লইয়া জনিয়াছে—নিজের প্রেমকে নিজের পৌরুবের দ্বারা সার্থক করিবার জন্ত তাহার চিত্ত উৎস্থক—কিন্তু যেদিকেই সে ছুটিতে চায় সেই দিকেই হালদার-গোল্পীর পাকা ভিত; নাড়তে গেলেই ভাহার মাথা ঠুকিয়া যায়।

দিন আবার পূর্বের মত কাটিতে লাগিল। আগের চেয়ে বনোয়ারি
শিকারে বেশি মন দিয়াছে, ইহা ছাড়া বাহিরের দিক হইতে তাহার জীবনে
আর বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন দেগা গেল না। অন্তঃপুরে সে আহার করিতে
যায়,—আহারের পর স্ত্রীর দঙ্গে ব্যাপরিমাণে বাক্যালাপও হয়। মধুকৈবর্ত্তক্
কিরণ আজও ক্ষমা করে নাই, কেন না, এই পরিবারে তাহার স্বামী
যে আপন প্রতিষ্ঠা হারাইয়াছে, তাহার মূল কারণ মধু। এই জন্ত ক্ষণে
ক্ষণে কেমন করিয়া দেই মধুর কগা অতান্ত তীত্র হইয়া কিরণের মুখে
আসিয়া পড়ে। মধুর যে হাড়ে হাড়ে বজাতি সে যে, দয়তানের অপ্রাণ্য,
এবং মধুকে দয়া-করাটা যে নিতান্তই একটা ঠকা, এ-কথা বারবার বিস্তারিত
করিয়াও কিছুতে তাহার শান্তি হয় না। বনোয়ারি প্রথম ছই একদিন
প্রতিবাদের চেষ্টা করিয়া কিরণের উত্তেজনা প্রবল করিয়া তৃলিয়াছিল, তাহার
পর হইতে সে কিছুমান প্রতিবাদ করে না। এম্নি করিয়া বনোয়ারি
তাহার নিয়মিত গৃহধর্ম রক্ষা করিতেছে; কিরণ ইহাতে কোনে। জভাব
অসম্পূর্ণতা অমুভব করে না কিন্তু ভিতরে ভিতরে বনোয়ারিয় জাবনটা বিবর্ণ,
বিরস এবং চির অভ্কা।

আমন সময় জানা পেল, বাড়ির ছোটো-বৌ, বংশীর স্ত্রী গর্ভিণী। সমস্ত পরিবার আশায় উৎফুল হইয়া উঠিল। কিরণের ছারা এই মহছংশের প্রতি বৈ কর্ত্তব্যের ক্রাট হইয়াছিল, এতদিন পরে তাহা পূরণের সম্ভাবনা দেখা বাইতেছে—এখন ষ্ঠীর কুপায় ক্যা না হইরা পুত্র হইলে রক্ষা।

পুত্রই জন্মিল। ছোটোবাবু কলেজের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ, বংশের পরীক্ষাতেও প্রথম মার্ক পাইল। তাহার আদর উত্তরোত্তর বাড়িরা উঠিতেছিল, এখন তাহার আদরের সীমা রহিল না।

সকলে মিলিয়া এই ছেলেটিকে লইয়া পড়িল। কিরণ তো তাহাকে এক মুহুত কোল হইলে নামাইতে চায় না। তাহার এমন অবস্থা যে, মধুকৈবর্তের স্বভাবের কুটিলতার কথাও দে প্রায় বিশ্বত হইবার জো হইল।

বনোয়ারির ছেলে-ভালবাসা অত্যন্ত প্রবল। বাহা কিছু ছোটো, অক্ষম, সুকুমার, তাহার প্রতি তাহার গভীর স্নেহ এবং করণা। সকল মানুষেরই প্রকৃতির মধে বিধাতা এমন একটা কিছু দেন বাহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ; নহিলে বনোয়ারি যে কেমন করিয়া পাখী শিকার করিতে পারে বোঝ। বার না।

কিরণের কেরণে একটি শিশুর উদয় দেখিবে এই ইচ্ছা বনোয়ারির মনে বহুকাল হইতে অতৃপ্ত হইয়া আছে। এই জন্ম বংশার ছেলে হইলে প্রথমটা তাহার মনে একটু ঈর্ষারি দ্বেলনা জন্মিয়ছিল কিন্তু সেটাকে দ্ব করিয়া দিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই শিশুটিকে বনোয়ারি থুবই ভালোবাসিতে পারিত কিন্তু বাাঘাতের কারণ হইল এই যে, ে দিন যাছিতে লাগিল কিরণ তাহাকে লইয়া অত্যন্ত বেশি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর সজে বনোয়ারির মিলনে বিত্তর ফাঁক পড়িতে লাগিল। বনোয়ারি স্পষ্ট ব্রিতে পারিল, এতদিন পরে কিরণ এমন একটা কিছু পাইয়াছে যাই তাহার হ্রদয়কে সত্যসত্যই পূর্ণ করিতে পারে। বনোয়ারি যেন তাহার স্ত্রীর হৃদয়ংশ্যের একজন ভাড়াটে—যতদিন বাড়ির কর্ত্তী অনুপস্থিত ছিল্ ততদিন সমন্ত বাড়িটা সে ভোগ করিত, কেহ বাধা দিত না—এখন গৃহস্থামী আসিয়াছে তাই ভাড়াটে সব ছাড়িয়া তাহার কোণের ঘরটি মাত্র দথল করিতে অধিকারী। কিরণ স্বেহে যে কতদ্ব তথায় হইতে পারে, তাহা

আঅবিসর্জনের শক্তি বে কত প্রবল ভাষা বনোয়ারি যথন বেশিল তথন ভাষার মন মাধা নাড়িয়া বলিল,—এই স্থন্যকে আমি ভো লাগাইতে পারি নাই, অথচ আমার যাহা সাধা ভাষা ভো করিয়াছি।

শুধু তাই নয়, এই ছেলেটির হত্তে বংশীর ঘরই যেন কিরণের কাছে বেশি আপন হইরা উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত মন্ত্রণা আলোচনা বংশীর সক্ষেই ভালোকরিয় জমে। সেই হক্ষবৃদ্ধি হক্ষশরীর রসরক্তইান ক্ষীণজীবা জীয় মাছ্যটার প্রতি বনোয়ারির অবজ্ঞা ক্রমেই গভীরতর হইতেছিল। সংসারের সকল লোকে তাহাকেই বনোয়ারির চেয়ে সকল বিষয়ে যোগ্য বলিয় মনে করের তাহা বনোয়ারির সহিয়াছে কিন্তু আজ সে যখন বারবার দেখিল মাহ্যছিসারে তাহার জীর কাছে বংশীর মৃশ্য বেশি তখন নিজের ভাগ্য এবং বিশ্বসংসারের প্রতি তাহার মন প্রস্ক হইল না।

এমন সময়ে পরীক্ষার কাছাকাছি কেন্দ্রিকাতার রাসা ইইতে খবর আসিল বংশা জ্বরে পড়িষাছে, এবং ডাব্রুনার আর্ব্যোগ্য অসাধ্য বলিয়া আশক্ষা করিতেছে। বনোয়ারি কলিকাতায় গিয়া দিনয়াত জাগিয়া বংশার সেবা করিল কিন্তু ভাষাকে বাচাইতে পারিল না।

মৃত্যু বনোয়ারির স্থাতি হইতে সমস্ত কাটা উৎপাটিত করিয়া শহল। বংশা যে তাহার ছোটো ভাই, এবং শিশুরুরনে, দাদার কোলে যে তাহার লেংবর আশ্রয় ছিল এই কথাই তাহার মনে বজিনেতি হইয়া উচ্চন হইয়া উঠিন।

ক্রিতে সে ক্তসম্বল্প হইল। কিন্তু এই শিশু সম্বন্ধ বিরুদ্ধি শিশুটিকৈ এক্সম্বন্ধ করিতে সে ক্তসম্বল্প হইল। কিন্তু এই শিশু সম্বন্ধ করিল তাহার প্রতি বিশাস হারাইয়াছে। ইহার প্রতি তাহার স্বামীর বিরাগ সে প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিয়াছে। স্বামীর সম্বন্ধে কিরণের মনে কেমন একটা ধারণা হইলা গেছে যে, অপর সাধারণের পক্ষে যাহা সাভাবিক তাহার স্বামীর পক্ষে ঠিক তাহার উন্টা। তাহাদের বংশের এই তো একমাল কুলপ্রদীপ, ইহার মূল্য যে কি তাহা আরু সম্পান্ধ বাবে, নিশ্চন্ধ সেই ভক্তই তাহার স্বামী তাহা বোঝে না। কিরণের মনে সর্বানাই ভয়, পাছে বনোল্লারির বিশ্বেষ্ট্রিই ছেলেটির অমঙ্গল ঘটায়। তাহার দেবর বাহিল্লা নাই, কিরণের সন্তান-সন্তাবনা আছে বলিল্লা কেইই আশা করে না, অতএব এই শিশুটিকে কোনোমতে সকল প্রকার

অকল্যাণ ছইতে বাঁচাইয়া রাথিতে পারিলে তবে রক্ষা। এইরূপে বংশীর ছেলেটিকে যত্ন করিবার পথ বনোয়ারির পক্ষে বেশ স্বাভাবিক হইল না।

া বাজির সকলের আদরে ক্রমে ছেলেটি বড় হইরা উঠিতে লাগিল। তাহার নাম হইল হরিদাস। এত বেশি আদরের আওতার সে যেন কেমন ক্ষীণ এবং ক্ষণ্ডঙ্গুর আকার ধারণ করিল। তাগা তাবিজ মাহলিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আছর, রক্ষকের দল সর্ব্বদাই তাহাকে ঘিরিয়া।

ইহার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে বনোদারির সংগ্ তাহার দেখা হয়।
জ্যাঠামশারের ঘোড়ায় চড়িবার চাব্ক লইয়া আক্ষালন করিতে সে বড়
ভালোবাসে। দেখা হইলেই বলে 'বাবু'। বনোয়ারি বর হইতে চাব্ক বাহির
করিয়া আনিয়া বাতাসে সঁটে সঁটে শব্দ করিতে থাকে, তাহার ভারি আনন্দ
হয়। বনোয়ারি এক-দিন তাহাকে আপনার ঘোড়ার উপর বসাইয়া দেয়,
তাহাতে বাড়িস্থন্ধ লোক একেবারে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে। বনোয়ারি
কখনো কথনো আপনার বন্দুক লইয়া তাহার সঙ্গে থেলা করে, দেখিতে
পাইলে কিরণ ছুটিয়া আসিয়া বালককে সরাইয়া লইয়া গায়। কিন্তু এই সকল
নিষিদ্ধ আমোদেই হরিদাদের সকলের চেয়ে অনুরাগ। এই জন্ম সকল প্রকার
বিশ্ব-সন্ধে জ্যাঠামশায়ের স্কুটিয়া থাহার খুব ভাব হালা।

বছকাল অব্যাহতির পর এক সময়ে হঠাই এই পরিবারে মৃত্যুর আনাগোনা ঘটিল;—প্রথমে মুক্তা হরের স্ত্রার মৃত্যু হইল। তাহার পরে নীলক্ষ্ঠ যথন কর্মার জক্ত বিকৃতির পরামর্শ ও পাত্রীর সন্ধান করিতেছে এমন সময় বিবাহের লথের পূর্বেই মনোহরের মৃত্যু হইল। তথন হরিলাসের বলা আটি। মৃত্যুর পূর্বেই মনোহরের মৃত্যু হইল। তথন হরিলাসের বলা আটি। মৃত্যুর পূর্বেই মনোহর বিশেষ করিয়া তাঁহার ফুল এই বংশধরকে কিরণ এবং নীলকণ্ঠের হাতে সমর্পণ করিয়া গোলন—বনোয়ারিকে কোনো কথাই বলিলেন না।

বাক্স হ**ক্ট**তে উইল যথন বাহির হইল তখন দেখা গেল মনোহর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরিদাসকে দিয়া গিয়াছেন। বনোয়ারি যাবজ্জীবন ছুইশত টাকা করিয়া মাসহারা পাইবেন। নীলকণ্ঠ উইলের একজিকুটের, তাহার উপরে ভার রহিল সে যতদিন বাঁচে হালদার পরিবারের বিষয় এবং সংসারের ব্যবস্থা সে-ই করিবে।

বনোয়ারি ব্ঝিলেন, এ পরিবারে কেহ তাঁহাকে ছেলে দিয়াও ভরসা

পায় না, বিষয় দিয়াও না। তিনি কিছুই পারেন না, সমস্তই নষ্ট করিয়া দেন এ সম্বন্ধে এ বাড়িতে কাহারো ছই মত নাই। অতএব তিনি বরাদ্ধমত আহার করিরা কোণের ঘরে নিজা দিবেন তাঁছার পক্ষে এইরূপ বিধান। তিনি কিরণকে বলিলেন, "আমি নীলকঠের পেন্সন থাইয়া বাঁচিব না—এ বাড়ি ছাড়িরা চল আমার সঙ্গে কৃঞ্জাতার!"

"ওমা! সে কি কথা! ঐ তো ভোমারি বাপের বিষয়—আর ছরিদাস তো তোমারি আপন ছেলের জুলুগ। ওংক বিষয় দিখিয়া দেওয়া ছইয়াছে বিলয়া ভূমি রাগ কর কেন ?"

হার হার, তাহার ষামীর সদয় কি কঠিন! এই কচি ছেলের উপরেও

কর্ষা করিতে তাহার মন ওঠে? তাহার খণ্ডর বে উইলটি লিখিয়াছেন কিরণ
মনে মনে তাহার দম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাহার নিশ্চর বিশ্বাস, বনোয়ারির
হাতে যদি বিষর পড়িত তবে রাজ্যের যক্ত ছোটোলোক, যত যন্ত্র, মধু, যত
কৈবর্ত্ত এবং মুসলমান জোলার দল তাহাকে ঠকাইয়া কিছু আর বাকি রাম্বিত
না এবং হালদার-বংশের এই ভাবী আশা একদিন অক্লে জানিত। খণ্ডরের
কুলে বাতি জ্বালিবার দীপটি তো বরে আসিয়াছে, ব্যুক্ত ভাহার তৈলসঞ্চর যাহাতে
নই না হর নীলকইই তো তাহার উপযুক্ত প্রহরী।

বনোয়ারি দেখিল, নালক ই অন্তঃপুরে আসিয়া বরে বর সমস্ত জিনিবপ্রের লিষ্ট করিতেছে এবং বেখানে যত দিপুক বাক্স আছে ক্রাতে তালা চারি লাগাইতেছে। অবশেষে কিরণের শোবার বরে আসিয়া কু বনোয়ারির নিতাবাবহার্যা সমস্ত দ্রবা কর্মভুক্ত করিতে লাগিল। নালকঠের অন্তঃপুরে যতিবিধি আছে স্নতরাং কিরণ তাহাকে লক্ষা করে না। কিরণ শশুরের শোকে ক্ষণে ক্ষণে অশু মৃছিবার অবকাশে মুশ্রাক্স কঠে বিশেষ করিয়া সমস্ত জিনিষ বুঝাইয়া দিতে লাগিল। বনোয়ারি সিংহগর্জনে গাঁজিয়া উঠিয়া নীলকঠকে বলিল, "ত্মি এখনি আমার বর হইতে বাহির হইয়া যাও।"

নীলকণ্ঠ নম্ম হইয়া কহিল, ''বড়বাবু, আমার তো কোনো দোব নাই! কর্তার উইল অনুসারে আমাকে তো সমস্ত বুঝিয়া লইতে হইবে। আসবাবপত্র সমস্তই তো হরিদাসের।"

कित्रं भरत भरत कहिल, प्रथ अकवात, वााशांत्रधाना प्रथ! हित्रतीन कि

আমাদের পর ? নিজের ছেলের সামগ্রী ভাগ করিতে আবার পক্ষা কিসের ? আর, জিনিষপত্র মাস্থবের সঙ্গে যাইবে না কি ? আজ না হয় কাল ছেলেপ্লেরাই তো ভোগ করিবে !

এ বাড়ির মেকে বনোয়ারির পাল্পের তলায় কাটার মত বিঁধিতে লাগিল, এ বাড়ির দেয়াল তাহার ছই চকুকে যেন দগ্ধ করিল। তাহার বেদনা যে কিসের তাহা বলিবার লোকও এই রুহৎ পরিবারে কেহ নাই।

এই মুহুর্প্তেই বাজ্বির সমস্ত ফেলিয়া বাহির হুইয়া যাইবার জন্ত বনোয়ারির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্ত তাহার রাগের জ্ঞালা যে থামিতে চায় না। দে চলিয়া যাইবে আর নীলকণ্ঠ আরামে একাধিপত্য করিবে এ কয়না দে মহ করিতে পারিল না। এথনি কোনো একটা শুরুতর অনিষ্ঠ করিতে না পারিলে তাহার মন শাস্ত হইতে পারিতেছে না। দে বলিল, নীলকণ্ঠ কেমন বিষয় রক্ষা করিতে পারে আমি তাহা দেখিব।

বাহিরে তাহার পিতার ঘরে গিয়া দেখিল সে ঘরে কেইই নাই। সকণেই অন্তঃপুরের তৈজসপত্র ও গহনা প্রভৃতির খবরদারি করিতে গিয়াছে। অতান্ত সাবধান লোকেরও সাবধানতায় ক্রটি থাকিয়া যায়। নীলকণ্ঠের ছঁস ছিল না যে কর্তার বাক্স খুলিয়া উইল বাহির করিবার পরে বাক্সর চাবি লাগানো হয় নাই। এসেই বাক্সয় তাড়াবাঁধা ম্লাবান সমন্ত দলিল ছিল। সেই দলিলগুলির উপরেই এই হাল্দার-বংশের সম্পন্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বনোয়ারি এই দলিলগুলির বিবরণ কিছুই জানে না, কিন্তু এগুলি যে অত্যক্ত কাজের এবং ইহাদের অভাবে মামলা মকদমার পদে পদে ঠকিতে হইবে তাহা সে বোঝে। কাগজগুলি লইমা সে নিজের একটা রুমালে জড়াইয়া তাহাদের বাহিরের বাগানে টাপাতলার বাধানো চাতালে বিদিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন প্রাক্ষসহক্ষে আলোচনা করিবার জন্ম নীলকণ্ঠ বনোয়ারির কাছে উপস্থিত হইল। নীলকণ্ঠের দেহের ভঙ্গী অত্যন্ত বিনন্ত, কিন্তু তাহার মুথের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা করিয়া বনোয়ারির পিন্ত জ্ঞালিয়া গেল। তাহার মনে হইল, নম্রতার হারানীলকণ্ঠ জালাকে বাঙ্গ করিতেছে। নীলকণ্ঠ বলিল, কর্জার প্রাদ্ধসহক্ষে—

বনোরারি ভাষাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল—"আমি ভাষার কি জানি ৮"

নীলকণ্ঠ কহিল, "সেকি কথা! আপনিই তো ভ্রাদ্ধাধিকারী।"

মন্ত অধিকার! প্রাদ্ধের অধিকার! সংসারে কেবল ঐটুকুতে আমার প্রেরাজন আছে—আমি আর কোনো কাজেরই না। বনোয়ারি গর্জিয়া উঠিল, "যাও, যাও, আমাকে বিরক্ত কারয়োনা"

নীলকণ্ঠ গেল কিন্তু তাহার পিছন হইতে বনোয়ারির মনে হইল সে হাসিতে হাসিতে গেল। বনোয়ারির মনে হইল, বাড়ির সমস্ত চাকরবাকর এই অশ্রেছিক এই পরিতাক্তকে লইয় আপনানের মধ্যে হাসিতামাসা করিতেছে। বে মাসুষ বাড়ির অবচ বাড়ির নহে তাহার মত ভাগাকর্ত্ক পরিহাসিত আর কে আছে। পথের ভিক্তক বহে।

বনোয়ারি সেই দলিলের তাড়া গইলা বাহির হইল। হালদার পরিবারের প্রতিবেশা ও প্রতিযোগী জনিদার ছিল প্রতাপপুরের বাড়ুযো জনিদারেরা। বনোয়ারি স্থির করিল এই দলিল দ্ব্তাবেজ তাহাদের হাতে দিব, বিষয় সম্পত্তি সমস্ত ছারথার হইয়া যাক।

বাহির হইবার সময় গরিদাস উপরের তলা গইতে তাহার স্থমধুর বাগককঠে চাঁৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল, ''জ্যাঠামশ্যয়, ভূমি বাহিরে যাইতেছ আমিও তোমার সজে বাহিরে যাইব।''

বনোরারির মনে হইল, বালকের অক্তর্গ এই কথা তাহাকে দিয়া ধলাইয়া লইল। আমি তে। পথে বাহির হইফাছি, উহাকেও আমার সঙ্গে বাহির করিব। যাবে যাবে, সব ছারখার হইবে!

বাহিরের বাগান পর্যাস্থ যাইতেই বনোয়ারি একটা বিষম গোলমাল গুনিতে পাইল। অদ্রে হাটের সংলগ্ধ একটি বিধবার কুটীরে আগুন লাগিয়াছে। বনোয়ারির চিরাভ্যাসক্রমে এ দৃগু দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। ভাহার দলিলের ভাড়া সে চাপাতগায় রাথিয়া আগুনের কাছে ছুটল।

বখন ফিরিয়া আদিল, দেখিল, তাহার সেই কাগজের তাড়া নাই। মুহুর্ত্তের মধ্যে হৃদরে শেল বিঁধাইয়া এই কথাটা মনে হইল, নীলকণ্ঠের কাছে আবার আমার হার হইল। বিধবার দর অলিয়া ছাই হইয়া গেলে তাহাতে ক্ষতি কি ছিল। তাহার মনে হইল, চতুর নীলকণ্ঠই ওটা পুনর্কার সংগ্রহ কবিয়াছে।

একেবারে ঝড়ের মত দে কাছারিখনে আসিয়া উপস্থিত। নীলকণ্ঠ তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করিয়া সমস্ক্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বনোয়ারিকে প্রণাম করিল। বনোয়ারির মনে হইল ঐ বাক্সের মধ্যেই সে কাগজ লুকাইল। কোন কিছু না বলিয়া একেবারে সেই বাক্সটা থূলিয়া তাহার মধ্যে কাগজ ঘাঁটিতে লাগিল। তাহার মধ্যে হিসাবের থাতা এবং তাহারই জোগাড়ের সমস্ত নথা। বাক্স উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া কিছুই মিলিল না। রুদ্ধপ্রায় কঠেবনোয়ারি কহিল, "তুমি চাঁপাতলায় গিয়াছিলে?"

নীলকণ্ঠ বলিল, ''আজ্ঞে হাঁ, গিয়াছিলাম বই কি। দেখিলাম, আপনি ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছেন, কি হইল তাহাই জানিবার জন্ম বাহির হইয়াছিলাম।''

বনোয়ারি। আমার ক্নমালে বাঁধা কাগজগুলা তুমিই লইয়াছ। নীলকণ্ঠ নিতাস্ত ভালোমামুষের মত কহিল, "আজ্ঞে না।"

বনোয়ারি। মিথা কথা বলিতেছ! তোমার ভালো হইবে না, এখনি ফিরাইয়া দাও।

বনোয়ারি মিথ্যা তর্জন গর্জন করিল। কি জিনিষ তাহার হারাইয়াছে তাহাও সে বলিতে পারিল না এবং সেই চোরাই মাল সম্বন্ধে তাহার কোনো জোর নাই জানিয়া সে মনে মনে অসাবধান মূঢ় আপনাকেই যেন ছিন্ন ছিন্ন করিতে লাগিল।

কাছারিতে এইরূপ পাগলামি করিয়া সে চাঁপাতলার আবার থোঁজাখুঁজি করিতে লাগিল। মনে মনে মাতৃদিব্য করিয়া দে প্রতিজ্ঞা করিল, যে-করিয়া হউক্ এ কাগজগুলা পুনরার উদ্ধার করিব তবে আমি ছাড়িব। কেমন করিয়া উদ্ধার করিবে তাহা চিস্তা করিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না, কেবল ক্রুদ্ধ বালকের মত বারবার মাটতে পদাঘাত করিতে করিতে বলিল, "উদ্ধার করিবই, করিবই, করিবই!"

শ্রাম্ভ দেহে সে গাছতলার বসিল। কেহ নাই, তাহার কেহ নাই এবং সংসারের সঙ্গে তাহাকে লড়াই করিতে হইবে। তাহার পক্ষে মানসম্ভ্রম নাই, ডক্রতা নাই, প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছুই নাই। আছে কেবল মরিবার এবং মারিবার অধ্যবসায়। এইরূপ মনে মনে ছট্ফট্ করিতে করিতে নিরতিশর ক্লান্তিতে চাতালের উপর পড়িয়া কথন সে ঘুমাইরা পড়িয়াছে। যথন জাগিয়া উঠিল তথন হঠাৎ ব্ঝিতে পারিল না কোথার সে আছে। ভালো করিরা সজাগ হইরা উঠিয়া বিসিয়া দেখে ভাহার শিয়রের কাছে হরিদাস বিসয়া। বনোয়ারিকে জাগিতে দেখিয়া হরিদাস বলিরা উঠিল, "জ্যাঠামশায়, ভোমার কি হারাইয়াছে বল দেখি প"

বনোয়ারি স্তব্ধ হইয়া গেল—হরিদাসের এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না। হরিদাস কহিল, ''আমি যদি দিতে পারি আমাকে কি দিবে ?''

বনোয়ারির মনে হইল, হয় তো আর কিছু। সে বলিল, আমার যাহা আছে

সব তোকে দিব।—এ কথা সে পরিহাস করিয়াই বলিল, সে জানে তাহার
কিছুই নাই।

তথন হরিদাস আপন কাপড়ের ভিতর হইতে বনোয়ারির কমালে-মোড়া সেই কাগজের তাড়া বাহির করিল। এই রঙীন রুমালটাতে বাবের ছবি আঁকা ছিল—সেই ছবি তাহার জ্যাঠা তাহাকে অনেকবার দেথাইরাছে। এই রুমালটার প্রতি হরিদাসের বিশেষ লোভ। সেইজ্লাই অগ্নিদাহের গোলমালে ভূত্যেরা যথন বাহিরে ছুটিয়াছিল সেই অবকালে বাগানে আসিয়া হরিদাস চাঁপাতলার দুর হইতে এই রুমালটা দেথিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল।

্হরিদাসকে বনোয়ারি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চুপ্ করিয়া বিসিয়া রহিল কিছুক্ষণ পরে তাহার চোথ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, অনেকদিন পূর্বে সে তাহার এক নৃতন কেনা কুকুরকে শারেজ্ঞা করিবার জন্ম তাহাকে বারম্বার চাবৃক মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। একবার তাহার চাবৃক হায়াইয়া গিয়াছিল, কোধাও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যখন চাবৃকের আশা পরিত্যাগ করিয়া সে বিনিয়া আছে এমন সময় দেখিল, সেই কুকুরটা কোধা হইতে চাবৃক্টা মূথে করিয়া মনিবের সন্মুখে আনিয়া পরমানন্দে ল্যাজ নাড়িতেছে। আর কোনোদিন কুকুরকে সে চাবৃক মারিতে পারে নাই।

বনোরারি তাড়াতাড়ি চোথের জল মুছিরা কেলিরা কহিল, "হরিদান, তুই কি চাস আমাকে বল।" হরিদাদ কহিল, ''আমি তোমার ঐ ক্যালটা চাই জ্যাঠামশার।'' বনোয়ারি কহিল, ''আয় হরিদান, তোকে কাঁধে চড়াই।''

হরিদাসকে কাধে তুলিয়া লইরা বনোয়ারি তৎক্ষণাৎ অভঃপুরে চলিয়া গেল।
শয়নবয়ে গিয়া দেখিল, কিরল সারাদিন রৌজে-দেওয়া কয়লথানি বারানা হইতে
তুলিয়া আনিয়া ঘরের মেজের উপর পাতিতেছে। বনোয়ারির কাধের উপর
হরিদাসকে বেখিয়া সে উবিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল—''নামাইয়া দাও, নামাইয়া
দাও—উহাকে তুমি কেলিয়া দিবে।''

বনোয়ারি কিরণের এথ্থের দিকে ছির দৃষ্টি রাথিয়া কহিল, "আমাকে আর ভয় করিয়োনা, আমি ফেলিয়া দিব না।"

এই বশিরা সে কাধ হইতে নামাইয়া ছরিদাসকে কিরণের কোলের কাছে অগ্রসর করিরা দিশ। তাহার পরে সেই কাগজগুলি লইয়া কিরণের হাতে দিয়া কহিণ, "এগুলি হরিদাসের। বিষয় সম্পত্তির দলিল। যত্ন করিয়া রাধিয়ো।"

কিবৰ আশ্ৰেষ্য হইয়া কহিল, "তুমি কোথা হইতে পাইলে ?"

বনোয়ারি কহিল, ''আমি চুরি করিয়াছিলাম।''

ভাহার পর ক্রিদাসুকে বুকে টানিয়। কহিল, "এই নে বাবা, ভোর জাঠামলীয়ের যে মূলাবান সম্পত্তিটর প্রতি তোর লোভ পড়িয়াছে এই নে !—" বলিয়া-ক্রমাণটি তাহার হাতে দিল।

তাহার পর আর একবার ভালো করিয়। কিরণের দিকে তাকাইয়। দেখিল। বেখিল পেই তথী এখন তো তথী নাই—কখন মোটা ইইয়াছে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। এতদিনে হালার-গোটার বড় বৌরের উপযুক্ত চহারা তাহার ভরিয়। উঠিয়াছে। আর কেন, এখন, অমক শতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারির অন্ত সমস্ত সম্পতির সঙ্গে বিস্ক্রন দেওয়াই ভালো।

সেই রাজেই বনোরারির আর দেখা নাই। কেবল সে একছত্ত্র চিঠি লিখিরা গেছে যে, সে চাকরি খুঁজিতে বাহির হইল।

বাপের আছে পর্যান্ত দে অপেক্ষা করিল না--দেশসূত্র লোক তাই লইয়া তাহাকে ধিকৃ ধিকৃ করিতে লাগিল।

[ २७२ > -- देवनाथ ]

## रंश्ये

কলার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা বিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক শুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে সেই জল্লই তাড়া।

আমি ছিলাম বর। সতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশুক ছিল। আমার কাজ আমি করিয়াছি; এফ, এ পাশ করিয়া বৃত্তি পাইয়াছি। তাই প্রজাপতির ছই পক্ষ, কল্যাপক্ষ ও বরপক্ষ ঘন ঘন বিচলিত হইয়া উঠিল।

আমাদের দেশে বে-মান্তব একবার বিবাহ করিয়াছে বিবাহ সহক্ষে তাহার মনে আর কোনো উদ্বেগ থাকে না। নর-মাংসের স্থান পাইলে মানুবের সম্বন্ধে বাবের যে দশা হয়, স্ত্রীর সম্বন্ধে তাহার ভাবটা সেইরপ ইরা উঠে। অবস্থা যেদ্নি ও বয়স বতই হউক স্ত্রীর অভাব ঘটবামাত কি পূরণ করিয়ালইতে তাহার কোনে। বিধা থাকে না। যত বিধা ও ইনিক সে দেখি আমাদের নবীন ছাত্রদের। বিবাহের পৌনংপুনিক প্রতাবে তাহাদের পিতৃপক্ষের পাকা চুল কলপের আশার্কাদে প্নংপ্নং কাঁচা হইয়া উঠে আর প্রথম ঘটকালির আনচেই ইহাদের কাঁচা চুল ভাবনায় একরাত্রে পাকবার উপক্রম হয়।

## 为即也死

সত্য বলিছেছি, আমার মনে এমন বিষম উদ্বেগ জন্ম নাই। বর্ক বিবাহের কথার আমার মনের মধ্যে দেন দক্ষিণে হাওরা দিতে লাগিল। কৌতৃহলী জন্ধনার কিশলন্ধগুলির মধ্যে একটা যেন কানাকানি পড়িরা গেল। যাহাকে বার্কের ক্রেঞ্চ রেভোলাুশনের নোট পাঁচ সাত থাতা মুথত্ব করিতে হইবে তাহার পক্ষে এ ভাবটা দোষের। আমার এ শেখা যদি টেক্স্ট্বুক্ কমিটির অনুমোদিত হইবার কোনো আশকা থাকিত তবে সাবধান হইতাম।

কিন্ধ এ কি করিতেছি ? এ কি একটা গল্প যে উপস্থাস লিখিতে বসিলাম ? এমন স্থানে আমার লেখা স্তরু হইবে এ আমি কি জানিতাম ? মনে ছিল কর বংসরের বেদনার যে মেঘ কালো হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে - বৈশাখ-সন্ধার ঝোডো রৃষ্টিব ম ৩ প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ করিয়া দিব। কিন্ধ লা পারিপাম বাংলার শিশুপাঠা বই লিখিতে, কাবণ সংস্কৃত মুধ্ববোধ ব্যাকরণ আমার পাড়া নাই; আবু না পারিপাম কাবা বচনা কবিতে, কারণ, মাভূভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন পুশিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অস্তরকে বাহিরে টানিলা আনিতে পাবি। সেইজুফুই দেখিতেছি আমার ভিতরকাব আশানচারী সন্ধানীটা অটুহাস্থে আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বিদিয়াছে। না করিয়া করিবে কি ? তাহাব যে অশ্রুণ শুকাইযা গেছে। জৈঠেব খবরেট্রেই তো জৈন্তির অশ্রুণ্য রোদন।

আমার দক্ষে যাহাব বিবাহ হইরাছিল তাহাব দত্য নামটা দিব না। কারণ পৃথিবীব ইতিহাসে তাহার নামটি লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদের মান, দ্বিবাদের কোনো আশক্ষা নাই। বে ওঃমশাননে তাহাব নাম খোদাই কব আছে দেটা আমাব হদম্পট। কোনোকালে সে পট এবং সে নাক্ষ বিলুপ্ত হইবে এমন কথা আমি মনে করিতে পারি না। কিন্তু যে অমৃতলোকে তাহা আক্ষয় হইরা রহিল সেখানে ঐতিহাসিকেব আনাগোনা নাই।

আৰার এ লেথায় তাহার বেষন হউক একটা নাম চাই। আছো, তাহাব নাম দিলাম শিশির। কেননা, শিশিরের কাল্লাহাসি একেবারে এক হইরা আছে,—আর শিশিরে ভোরবেলাটুকুর কথা সকালবেলার আসিরা স্থুরাইরা বার। শিশির আমার চেয়ে কেবল ছই বছরের ছোটো ছিল। আবচ আমার পিতা যে গৌরীদানের পক্ষপাতী ছিলেন না তাহা নহে। তাহার পিতা ছিলেন উপ্রভাবে সমান্তবিদ্রোহী—দেশের প্রচলিত ধর্মকর্ম কিছুতে তাঁহার আহা ছিল না; তিনি কবিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। আমার পিতা উপ্রভাবে সমান্তের অন্থগামী; মানিতে তাঁহার বাবে এমন জিনিব আমাদের সমাজে সদরে বা অন্পরে, দেউটে বা থিড়কীর পথে খুঁজিয়া পাওয়া দায়, কারণ ইনিও কবিয়া ইংরাজি পড়িয়াছিলেন। পিতামহ এবং পিতা উভয়েরই মতামত বিদ্রোহের ছই বিভিন্ন মূর্ত্তি। কোনটাই সরল স্বাভাবিক নহে। তব্ও বড়বরসের মেয়ের বয়স বড়বলিয়াই পণের অকটাও বড়। শিশির আমার শ্বভরের একমাত্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল, কভার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষাতের গর্ভ পরণ করিয়া ভূলিতেছে।

আমার খণ্ডরের বির্শেষ কোনো একটা মতের বালাই ছিল না। তিনি পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো রাজার অধীনে বড় কাজ করিতেন। পিশির যথন কোলে তথন তাহার মার মৃত্যু হর। থেরে বংগর অল্পে এক এক বছর করিয়া বড় হইতেছে তাহা আমার খণ্ডরের চোধেই পড়ে নাই। সেধানে তাহার সমাজের লোক এগন কেহই ছিল না, যে তাঁহাকে চোথে খাঁডুল দিয়া দেখাইয়া দিবে।

শিশিরের বয়স যথাসময়ে যোলো হইণ; কিন্তু সেটা সভাবের যোলো সমাজের যোলোনহে। কেহ তাহাকে আপন বয়সের জভা স্তর্ক হইতে পরামর্শ দের নাই, সেও আপন বয়সটার দিকে নিরিশ্বাও তাকাইত না।

কলেজে তৃতীয় বংসরে পা দিয়ছি, আমার বয়স উনিশ,—এমন সময় আমার বিবাহ হইল। বয়সটা সমাজের মতে বা সমাজেরসংখারের মতে উপস্কু কি না তাহা লইয়া তাহারা এই পক্ষ লড়াই করিয়া রক্তারক্তি করিয়া মঞ্জু কিন্তু আমি বলিতেছি সে বয়সটা পরীক্ষা পাস করিবার পক্ষে যত ভালো হউক, বিবাহের সম্বন্ধ আসিবার পক্ষে কিছুমাত্র কম ভালো নয়।

বিবাহের অরুণোদয় হইল একথানি কটোগ্রাকের আভাবে। পড়া মুধস্থ করিতেছিলাম। একজন ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়া আমার টেবিলের উপরে শিশিরের ছবিথানি রাখিয়া বলিলেন, "এইবার সত্যিকার পড়া পড়— একেবারে বাড়ুমোড় ভালিয়া !"

কোনো একজন আনাড়ি কারিগরের তোলা ছবি'। যা ছিল না, স্থতরাং কেই তাঁর চুল টানিয়া বাধিয়া বোঁপায় জরি জড়াইয়া, সাহা বা মল্লিক কম্পানির জবড়জল জাকেট পরাইয়া বরপক্ষের চোথ ভূলাইবার জন্য জালিয়াতির চেষ্টা করে নাই। ভারি একখানি সাদাসিদে মুখ, সাদাসিধা একটি সাড়ি। কিন্তু সমস্তাট লইয়া কি যে মহিমা সে আমি বলিতে পারি না! যেমন-তেমন এক খানি চৌকিতে বসিয়া, পিছনে একখানা ডোরা দাগকাটা শতরঞ্চ ঝোলানে পাশে একটা টিপাইয়ের উপরে স্কুলদানিতে স্ব্লের তোড়া; আর গালিচার উপরে সাড়ির বাঁকা পাড়িটির নীচে তথানি খালি পা।

পটের ছবিটির উপর আমার মনের সোনার কাঠি লাগিতেই সে আমার জীবনের মধ্যে জাগিলা উঠিল। দেই কালাে ছটি চোক আমার সমস্ত ভাবনার মাঝথানে কেমন করিয়া চাছিলা রহিল। আর সেই বাঁকা পাড়ের নীচেকার ছথানি থালি পা আমার জ্বিতে আপন প্লাসন করিয়া লইল।

পঞ্জিকার পাতা উন্টাইতে থাকিল—ছটা জিন্টা বিবাহের লগ্ন শিছাইয়া বায় খন্তরের ছুট আর মিলে না। ওদিকে সাম্নে একটা জ্ঞকাল চার পাঁচটা মাস জুড়িয়া আমার আইবড় বয়সের সীমানাটাকে উনিশ বছর হইতে অনর্থক বিশ বছরের দিকে ঠেলিয়া দিবার চক্রাস্ত করিতেছে। খন্তরের এবং তাহার মনিবের উপর রাগ হইতে লাগিল।

যা হউক, অকাণের ঠিক পূর্ব লগ্নটাতে আসিয়া বিবাহের দিন ঠেকিল।
সেদিনকার সানাইয়ের প্রত্যেক তানটি যে আমার মনে পার্ভতেছে।
সেদিনকার প্রত্যেক মৃহ্রটিকে আমি আমার সমস্ত হৈতনা দিয়া স্পর্ল করিয়াছি;—আমার সেই উনিশ বছরের বয়সটি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়াযাকৃ!

বিবাহ-সভায় চারিদিকে হটুগোল—তাহারি মাঝখানে কলার কোমস হাতথানি আমার হাতের উপর পড়িল। এমন আন্তর্গা আর কি আছে। আমার মন বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম। কাহাকে পাইলাম ? এবে ছলভি, এবে মানবী, ইহার রহজের কি আর অ আমার খণ্ডরের নাম গৌরীশঙ্কর। বে হিমাণরে বাস করিতেন সেই হিমাণবের তিনি যেন মিতা। তাঁহার গান্তীর্ধোর শিধরদেশে একটি দ্বির হাজ শুত্র হইয়া ছিল। আর তাঁহার হৃদরের ভিতরটিতে লেহের যে একটি প্রস্রবন ছিল তাহার সন্ধান যাহারা জানিত তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

কর্মক্রে ফিরিবার পূর্বে আমার খণ্ডর আমাকে ডাকেরা বাললেন—"বাবা আমার মেয়েটিকে আমি সতেরো বছর ধরিরা জানি, আর তোমাকে এই ক'টি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। যে ধন দিলাম ভাহার মূল্য যেন বুঝিতে পার ইহার বেশি আশীর্কাদ আর নাই।"

তাঁহার বেহাই বেহান সকলেই তাঁহাকে বারবার করিয়। আখাস দিয়া বলিলেন, "বেহাই মনে কোনো চিন্তা রাখিয়ো না। তোমার মেয়েটি বেষন বাপকে ছাড়িয়া আসিয়াছে এখানে তেম্নি বাপ মা উভয়কেই পাইল।"

তাহার পরে খান্তরমশায় মেরের কাছে বিদায় দাইবার বেলা **হাসিলেন,** বলিলেন, "বুড়ি, চলিলাম। তোর একথানি মাত্র এই বাপ, আজ হইতে ইহার যদি কিছু থোওয় যার বা চুরি যায় বা নই হয় আমি তাহার জান্ত দামী নই।"

মেয়ে বলিল, "তাই বই কি ! ভকাথাও একটু যদি লোক্দান হয় ভোমাকে তা'র ক্ষতিপুরণ করিতে হইবে।"

অবশেষে নিত্য তাহার যে সব বিষয়ে বিত্রাট ঘটে বাপকে সে সহদ্ধে সে বারবার সাবধান করিয়া দিল। আহার সহদ্ধে আমার শশুরের যথেষ্ট সংযম ছিল না; শুটকেরেক অপথা ছিল তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ আসকি; বাপকে সেই সমন্ত প্রলোভন হইতে যথাসন্তব ঠেকাইয়া রাধা মেরের এক কাল ছিল। তাই আল সে বাপের হাত ধরিয়া উরোগের সহিত বিলল—"বাবা তুমি আমার কথা রেখে।—রাখ্বে ?"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "মাসুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া ইাপ ছাড়িবার জ্ঞা, অতএব কথা না দেওয়াই সব চেয়ে নিরাপদ।"

ভাহার পরে বাপ চলিয়া আাদিলে বরে কপাট পড়িল। ভাহার পরে কি ইইল কেহ জানে না।

বাপ ও মেরের অঞ্চীন বিদারব্যাপার পাশের ঘর হইতে কৌতৃহলী

আন্তঃপুরিকার দল দেখিল ও ভনিল। অবাক্কাও! খোটার দেশে থাকিয়া শোটা হইলা গেছে। মালা-মসতা একেবারে নাই!

আমার খণ্ডরের বন্ধু বনমালীবাব্ই আমাদের বিবাহের ঘট্কালি ক্রিরাছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারেরও পরিচিত। তিনি আমার খিণ্ডরকে বলিরাছিলেন —"সংসারে তোমার তো ঐ একটি মেরে। এখন ইহাদেরই পাশে বাড়ি লইরা জীবনটা কাটাও।"

তিনি বলিলেন, "বাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিরা তাকাইতে গৈলে ছঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িরা দিয়া অধিকার রাধিতে যাইবার মত এমন বিড়হনা আর নাই।"

সব শেষে আমাকে নিভূতে লইয়া গিয়া অপরাধীর মত সসকোচে বলিলেন—
, "আমার মেয়েটির বই পড়িবার সথ, এবং লোকজনকে থাওয়াইতে ও বড় ভালোবাসে। এজভা বহাইকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মাঝে মাঝে ভোমাকে টাকা পাঠাইব। ভোমার বাবা জানিতে পারিলে কি রাগ ুক্তরিবেন 

"

প্রশ্ন গুনিয়া কিছু আশ্চর্যা হইলাম। সংসারে কোনো একটা দিক হইতে অর্থ সমাগম হইলে বাবা রাগ করিবেন উঠাহার মেজাজ এত থারাপ তো দেখি নাই।

যেন বৃষ দিতেছেন এম্নিভাবে আমার হাতে একথানা একশো টাকার নোট ভাজিয়া দিয়াই আমার বাতুর ক্রত প্রস্থান করিলেন; আমার প্রণাম লইবার জন্ম সব্র করিলেন না। পিছন হইতে দেখিতে পাইলাদ এইবার পকেট হইতে ক্রমাল বাহির হইল।

আমি গুল হইয়াবদিয়াভাবিতে লাগিলাম। মনে বুঝিলাম, ইঁহারা অভ্য জাতের মানুষ।

বন্ধনের অনেককেই তো বিবাহ করিতে দেখিলাম। মন্ত্র পড়ার সক্ষে সাক্ষেই স্ত্রীটিকে একেবারে একপ্রাসে গলাধ্যকরণ করা হয়। পাকষদ্রে পৌছিয়া কিছুক্ষণ বাবে এই পদার্থটির নানা গুণাগুণ প্রকাশ হইতে পারে এবং ক্ষণে ক্ষণে আগুন্তরিক উদ্বোগ উপস্থিত হইয়াও থাকে, কিন্তু রাস্তাটুকুতে কোথাও কিছুমাত্র বাবে না। আমি কিন্তু বিবাহ সভাতেই ব্রিয়াছিলাম

দানের মত্রে স্থীকে বেটুকু পাওর। ঝার তাহাতে সংসার চলে, কিছু পনেরো আনা বাকি থাকিরা বার। আমার সন্দেহ হর অধিকাংশ লোকে স্থীকে বিবাহমাত্র করে, পার না এবং জানেও না বে পার নাই; তাহাদের স্থীর কাছেও আয়ৃত্যুকাল এ ধবর ধরা পড়ে না। কিছু সে বে আমার সাধনার ধন ছিল—সে আমার সম্পত্তি নর, সে আমার সম্পদ।

শিশির—না, এ নামটা আর ব্যবহার করা চণিল না। একে তো এটা তাহার নাম নয় তাহাতে এটা তাহার পরিচয়ও নহে। দে স্থোর মত এব—সে ক্ষণজীবিনী উষার বিশারের অঞাবিশুটি নয়। কি হইবে গোপনে রাধিয়া—তাহার আসল নাম হৈমন্তী।

দেখিলাম, এই সতেরো বছরের মেয়েটির উপরে যৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচুড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিক্রিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বরফ এখনো গণিল না। আমি জানি, কি অকলক শুল্র সে, ফি নিবিড় পবিত্র!

আমার মনে একটা ভাবনা ছিল যে, লেথাপড়া-জানা বড় মেয়ে, কি জানি কেমন করিয়া তাহার মন পাইতে হইবে! কিন্তু অতি অন্নদিনেই দেখিলাম, মনের রাস্তার সঙ্গে বইয়ের দোকানের রাস্তার কোনো জায়গায় কোনো, কাটাকাটি নাই। কবে যে তাহার শাদা মনটির উপরে একটু রং ধরিল, চোথে একটু বোর লাগিল, কবে যে তাহার সমস্ত শরীর মন যেন উৎস্ক হইয়া উঠিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না।

· এ তো গেল একদিকের কথা—আবার অস্তদিকও আছে—সেটা বিস্তারিত বলিবার সময় আসিরাছে।

রাজসংসারে আমার খণ্ডরের চাক্রি, — বাঙ্গে যে ওঁছোর কত টাকা জমিল দে সম্বন্ধে জনশ্রুতি নানাপ্রকার অঙ্গাত করিয়াছে, কিন্তু কোনো অন্তটাই লাপের নীচে নামে নাই। ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, তাহার পিতার দর মেমন বাজিল, হৈমর আদরও তেম্নি বাজিতে থাকিল। আমাদের ঘরের কাজকর্ম রীতিপদ্ধতি শিথিয়া লইবার জন্ত দে ব্যাগ্র, কিন্তু মা তাহাকে আতাক্ত শ্লেহে কিছুতেই হাত দিতে দিলেন না। এমন কি হৈমর সঙ্গে পাহাড় হইতে বে দাসী আসিরাছিল যদিও তাহাকে নিজেদে খারে চুকিতে দিতেন না, তবু তাহার জাত সহদ্ধে প্রশ্নমাত্র করিলেন না, পাছে বিশ্রী একটা উত্তর ভনিতে হয়।

এম্নিভাবেই দিন চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবার মুখ বোর অর্কার দেখা গেল। বাপারখানা এই—আমার বিবাহে আমার শকুর পনেরো হাজার টাকা নগদ এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা দিয়াছিলেন। বাবা তাঁহার এক দালাল বন্ধুর কাছে খবর পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে পনেরে। হাজার টাকাই ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে
—তাহার স্থাপ্ত নিভাস্ত শামান্ত নহে। লাখটাকার গুজব ভো একেবারেই নাঁকি!

যদিও আমার খন্তরের সম্পত্তির পরিমাণসম্বন্ধে জ্বীলার বাবার সঞ্জে তাঁহার কোনোদিন কোন আলোচনাই হয় নাই, তবু বা জানি না কোন্
মুক্তিতে ঠিক করিণেন, তাঁহার বেহাই তাঁহাকে ইচ্ছাপুর্বক প্রবঞ্চনা
করিয়াছেন।

তা'র পরে বাবার একটা ধারণা ছিল আমার খণ্ডর রাজার প্রধান মন্ত্রীগোছের একটা কিছু। খবর লইয়া জানিলেন, তিনি দেখানকার শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ। বাবা বলিলেন, অর্থাৎ ইস্কুলের হেড্মান্টার;—সংসারে জন্ত্র পদ যতগুলো আছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে ওঁচা! বা ার বড় আশা ছিল খণ্ডর আজ বাদে কাল যথন কাজে অবসর লইবেন ান আমিই রাজমন্ত্রী হইব।

এমন সময়ে রাস উপলক্ষ্যে দেশের কুটুম্বরা আমাদের কণিকাতার বাড়িতে আদিরা জমা হইলেন। ক্যাকে দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা কানাকানি পড়িয়া গেল। কানাকানি ক্রমে অফুট হইতে ফুট হইয়া উঠিল। দুরসম্পর্কের কোন এক দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "পোড়া কপাল আমার! নাতবৌ বে বরুদেও আমাকেও হার মানাইল।"

আর এক দিদিমাশ্রেণীয়া বলিলেন, "আমাদেরই যদি হার না মানাইবে তবে অপু বাহির হইতে বউ আনিতে ঘাইবে কেন ৭"

আমার মা খুব জোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"ওমা, সে কি কথা

বৌমার বয়স্ সবে এগারো বই তো নম্ন, এই আস্চে কাস্কনে বারোয় পা দিবে। খোটার দেশে ভালকটি খাইরা মানুষ, তাই অমন বাড়স্ত ছইরা উঠিয়াছে।"

দিনিমারা বলিলেন, "বাছা, এপ্পনো চোধে এত কম তো দেখি না! কন্তাপক নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে বয়স ভাঁড়াইয়াছে।"

মা বলিলেন, "আমরা যে কুষ্টি দেখিলাম।"

কথাটা সত্য। কিন্তু কোষ্টিতেই প্রমাণ আছে মেয়ের বর্গ সভেরে।।

अवीभात्रा विमानन. "कृष्ठित्व कि बात्र काँ कि हाम ना १"

এই नहेन्ना रवात उर्क, अमन कि, विवाद हहेन्ना राजा।

এখন সময়ে দেখানে হৈথ আদিয়া উপস্থিত। কোনো এক দিদিমা কিঞানা করিলেন, "নাতবৌ তোমার বয়স কত বলতো p"

মা তাহাকে চোথ টিপিয়। ইসারা করিলেন। হৈম তাহার অর্থ ধুরিল না, বলিল, "সতেরো।"

মা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জান না।"

হৈম কহিল, "আমি জানি আমার বয়স সতেরো।"

निनियात्र। পরম্পর গা-টেপাটিপি করিলেন।

বধুর নির্ব্দুদ্ধতার মা রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ভূমিতো দব জান! ভোমার বাবা যে বলিলেন তোমার বয়দ এগারো।"

देश 5'म्किया कहिल, "वावा विणयात्ह्न ? कथरना ना !"

মা কহিলেন, "অবাক্ করিল! বেহাই আমার সাম্নে নিজের মুখে ব্লিলেন, আর মেরে বলে কখনো না!"—এ ালিয়া আর একবার চোধ টিপিলেন।

এবার হৈম ইপারার মানে ব্রিল। স্বর আরো দৃঢ় করিয়া বলিল—"বাব।
এমন কথা কথনও বলিতে পারেন না।"

মা গলা চাপিয়া বলিলেন, "তুই আমাকে মিখ্যাবাদী বলিতে চাস্ ?" হৈম বলিল, "আমার বাবা তো কথনো মিখ্যা বলেন না।"

ইছার পরে মা ষতই গালি দিতে শাগিলেন কথাটার কালী ততই গড়াইয়। ছড়াইয়া চারিদিকে লেপিয়া গেল।

মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধুর মূঢ়তা এবং ভভোধিক

এক ওঁমেমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন, "আইবড় মেষের বয়স সভেরো এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে ? আমাদের এখানে এসব চুলিবে না বলিয়া রাখিতেছি।"

হারত্রে তাঁহার বউমার প্রতি বাবার দেই মধুমাথা প্রত্যাপ্তর আজ একেবারে এমন বাজর্থাই থাদে নামিল কেমন করিয়া ?

হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, যদি কেহ বয়দ জিজান করে কি বলিব ? বাবা বলিলেন, "মিখা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিও আমি জানি না, আমার শাশুড়ি জানেন।"

কেমন করিয়া মিধ্যা বলিজে না হয় নেই উপদেশ শুনিয়া হৈম এমন ভাবে চুপ্করিয়া রহিল যে বাবা ব্রিলেন জাঁহার সত্পদেশটা একেবারে বাজে ধরচ . হইল।

হৈমর ত্র্ণতিতে ত্বংথ করিব কি, তাহার কাছে আমার মাধা হেট হইন্না গেল। দেদিন দেখিলাম শরৎ-প্রভার্তের আকাশের মত তাহার চোথের সেই সরন উদার দৃষ্টি একটা কি সংশব্দে মান হইন্না গেছে। ভীত হরিনীর মত সে আমার মুথের দিকে চাহিন। ভাবিল, আমি ইহাদিগকে চিনি না।

সেদিন একথানা সৌথীন বাধাই-করা ইংরাজি কবিতার বই তাহার জন্য কিনিয়া আনিমাছিলাম। বইথানি দে হাতে করিয়া লইল এবং আন্তে আনতে কোলের উপর রাথিয়া দিল, একবার পূলিয়া দেখিল না।"

আমি তাহার হাতথানি তুলিরা ধরিয়া বলিলাম, "হৈম, আমা উপর রাগ করিও না, আমি যে তোমার সত্যের বাধনে বাধা।

হৈম কিছু না বলিয়া একটুগানি হাসিল। দে হাসি বিবাতা যাহাকে দিয়াছেন তাহার কোনো কথা বলিবার দরকার নাই।

পিতার আর্থিক উন্নতির পর হইতে দেবতার অনুগ্রহকে হান্ত্রী করিবার জন্ম নৃত্ন উৎসাহে আমাদের বাজ্জি পূজার্জনা হইতেছে। এ পর্যান্ত দে সমস্ত ক্রিয়াকর্মে বাড়ির বধ্কে ডাক পড়েনাই। নৃত্ন বধ্র প্রতি একদিন পূজা সাজাইবার আদেশ হইল—দেব গিল, "মা, বলিয়া নাও কি করিতে হইবে ?"

ইহাতে কাহারো মাথাত্র আকাশ ভাঙ্গিতা, পড়িবার কথা নয়, কারণ সকলেরই জানা ছিল মাতৃহীন প্রবাদে কতা। মাহুব। কিন্তু কেবলমাত্র হৈমকে লজ্জিত করাই এই আদেশের হেড়। সকলেই গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, একি কাও! এ কোন্ নাভিকের ঘরের মেরে! এবার এ সংসার হইতে লক্ষী ছাড়িল, আর দেরি নাই।"

এই উপলক্ষো হৈমর বাপের উদ্দেশে াহা-না-বলিবার তাহা বলা হইল।

যখন হইতে কটুকথার হাওয়া দিয়াছে হৈম একেবারে চুপ্ করিয়া দমন্ত দফ্

করিয়াছে। একদিনের জন্ত কাহারও সাম্নে সে চোথের জ্বলও ফেলে
নাই। আজ তাহার বড় বড় হই চোখ ভাসাইয়া দিয়া জল পড়িতে লাগিল।
সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনারা জানেন সে দেশে আমার বাবাকে সকলে

ঋষি বলে ?"

শ্বষি বলে। ভারি একটা হাদি পঞ্জিয়া গেল। ইহার পরে তাহার পিতার উল্লেখ করিতে হইলে প্রায়ই বলা হইত, তোমার শ্বষিবাবা। এই মেরেটির সকলের চেয়ে দরদের জায়গাটি যে কোথার তাহা আমাদের সংসার বুঝিয়া লইয়াছিল।

বস্তুত আমার খণ্ডর ব্রাহ্মণ্ড নন, খুষ্টান্ত নন, হয় তো বা নাতিকও না
হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই। মেয়েকে
তিনি অনেক পড়াইয়াছেন, গুনাইয়াছেন কিন্তু কোনোদিনের জন্ত দেবতাসমুদ্ধে
তিনি তাহাকে কোনো উপদেশ দেন নাই। বনমালীবাবু এ লইয়া তাহাকে
একবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা বুঝি না তাহা
শিখাইতে গেলে কেবল কপটতা শেখানো হইবে।"

অন্তঃপুরে হৈমর একটি প্রকৃত ভক্ত ছিল—সে খামার ছোটো বোন নারাণী। বৌদিনিকে ভালোবাদে বলিয়া তাহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়ছিল। সংসার্থাতার হৈমর সমস্ত অপমানের পালা আমি তাহার কাছেই শুনিতে পাইতাম। একনিনের জন্তও আমি হৈমর কাছে শুনি নাই। এ-সব কথা সঙ্কোচে সে মুখে আনিতে পারিত না। সে সংকাচ নিজের জন্ত নহে।

হৈম তাহার বাপের কাল হইতে বত চিঠি পাইত সমস্ত আমাকে পঞ্জিত দিত। চিঠিগুলি ছোটো কিন্তু রদে ভরা। সে ও বাপকে যত চিঠি দিখিত সমস্ত আমাকে দেখাইত। বাপের দক্ষে তাহার সম্মুটিকে আমার সঙ্গে ভাগ করিয়া না লইলে তাহার দাম্পতা যে পূর্ণ হইতে পারিত না। তাহার চিঠিতে খণ্ডরবাড়ি সম্বন্ধে কোনো নালিশের ইসারাটুকুও ছিল না। থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারিত। নারাণীর কাছে শুনিয়াছি খণ্ডর্ব্বাড়ির কথা কি লেখে জানিবার জন্ত মাঝে মাঝে তাহার চিঠি খোলা হইত।

চিঠির মধ্যে অপরাধের কোনো প্রমাণ না পাইয়া উপরওয়ালাদের মন যে শাস্ত্র ইয়াছিল ভাষা নহে। বোধ করি তাহাতে তাঁহারা আশাভঙ্কের ছঃথই পাইয়াছিলেন। বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "এত ঘন ঘন চিঠিই বা কিসের জন্ত ? বাপই যেন সব, আমরা কি কেহ নই ?" এই লইয়া আনেক অপ্রিয় কথা চলিতে লাগিল। আমি কুরু হইয়া হৈমকে বলিলাম—"তোমার বাবার চিঠি আর কাহাকেও না দিয়া আমাকেই দিয়ো। কলেজে যাইবার সময় আমি পোষ্ট করিয়া দিব।"

হৈম বিশ্বিত হইয়া জিজ্ঞাস; করিল, "কেন ?" আমি লক্ষায় তাহার উত্তর দিলাম না।

বাড়িতে এখন দকলে বলিতে আরম্ভ করিল—এইবার অপুর মাথা পাওয়া ছইল। বি, এ, ডিগ্রি শিকায় তোলা রহিল। ছেলেরই বা দোষ কি ৭

সে তো বটেই। দোৰ সমস্তই হৈমর। তাহার দোষ যে তাহার বয়স সতেরো, তাহার দোষ যে আমি তাহাকে ভাণোবাসি, তাহার দোষ যে বিধাতার এই বিধি, তাই আমার হানরের রক্ষে, রক্ষে, সমস্ত আকাশ আজ বাঁশি বালাইতেছে।

বি, এ, ডিগ্রি অকাতর চিত্তে আমি চুলার দিতে পারিতাম কিন্তু হৈমর কল্যাণে পণ করিলাম পাদ করিবই এবং ভালো করিরাই পাদ করিব। এ পণ রক্ষা করা আমার দে অবস্থার বে সন্তবপর বোধ হইরাছিল তাহার ছইটি কারণ ছিল—এক তো হৈমর ভালোবাদার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিস্তার ছিল যে, সন্থীণ আদাক্তির মধ্যে দে মনকে জড়াইরা রাখিত না, দেই ভালোবাদার চারিদিকে ভারি একটি সাম্থাকর হাওরা বহিত। বিতায় পরীক্ষার জন্তু যে বইশুলি পড়ার প্রয়োজন তাহা হৈমর দলে একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

পরীক্ষা পাদের উদ্যোগে কোমর বাঁধিয়া লাগিলাম। একদিন রবিবার মধ্যাক্তে বাহিরের ঘরে বসিয়া মার্টিনোর চরিত্রতক্ত বইথানার বিশেষ বিশেষ লাইনের মধ্যপথগুলা ফাড়িরা ফেলিয়া নীল পেজিলের লাঙ্ক চালাইতেছিলাম এমন সমর বাহিরের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়িল।

আমার বরের সমুথে আঙিনার উত্তর দিকে অস্তঃপুরে উঠিবার একটা পিঁড়ি। তাহারই গান্ধে গান্ধে মানে মানে গরাদে-দেওয়া এক একটা জানলা। দেখি তাহারই একটি জানলায় হৈম চুপ্করিয়া বিদয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া। দেদিকে মল্লিকদের বাগানে কাঞ্চন গাছ গোলাপি ফুলে আছের।

আমার বুকে ধক্ করিগা একটা ধারু দিল—মনের মধ্যে একটা অনবধানতার আবরণ ছি ড়িয়া পড়িয়া গেল। এই নিংশক গভীর বেদনার রূপটি আমি এতদিন এমন স্পষ্ট করিয়া দেখি নাই।

কিছু না, আমি কেবল তাহার বদিবার ভলাটুকু ধেবিতে পাইভেছিলাম। কোলের উপরে, একটি হাতের উপর আর একটি হাত দ্বির পড়িয়া আছে, মাথাটি দেয়ালের উপরে হেলানো, থোলা চুল বাম কাধের উপর দিয়া ব্কের উপর শ্বিদা পড়িয়াছে। আমার ব্কের ভিতরটা হুছ করিয়া উঠিল।

শামার নিজের জীবনটা এম্নি কানার কানার ভরিরাছে যে, শামি কোথাও কোনো শৃষ্ঠতা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আজ হঠাৎ আমার শুতান্ত নিকটে অতি বৃহৎ একটা নৈরাশ্যের গহরে দেখিতে পাইলাম। কেমন করিরা কি দিয়া আমি তাহা পূর্ব করিব ?

আমাকে তো কিছুই ছাড়িতে হর নাই। না আআর, না অভাাস, না কিছু। হৈন যে সমস্ত ফেলিরা আমার কাছে আদিরাছে। সেটা কতথানি তাহা আমি ভালো করিয়া ভাবি নাই। আমাদের সংসারে অপমানের কণ্টক-শয়নে সে বসিয়া; সে শয়ন আমিও তাহার সঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছি। সেই ছঃথে হৈমর সঙ্গে আমার যোগ ছিল, তাহাতে আমাদিগকে পৃথক করে নাই। কিছু এই গিরিনন্দিনী সতেরো বছর কাল অস্তরে বাহরে কত বড় একটা মুক্তির মধ্যে মাহার হইয়াছে! কি মিশ্রণ সত্যে এবং উদার আলোকে তাহার প্রকৃতি এমন ঋতু শুভ ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতে হৈম যে কিরপ নিরতিশয় ও নিষ্ঠুররূপে বিচ্ছিয় হইয়াছে এতদিন তাহা আমি সম্পূর্ণ অত্তব করিতে পারি নাই, কেননা সেখানে তাহার সঙ্গে আমার স্মান আসন ছিল না।

হৈন যে আক্সরে অন্তরে মৃহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে মরিতেছিল। তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মৃত্তি দিতে পারি না,—তাহা আমার নিজের মধ্যে কোথার ? সেইজন্তই কলিকাতার গণিতে ঐ গরাদের ফাঁক দিয়া নির্কাক্ আকাশের সলে তাহার নির্কাক্ মনের কথা হয়; এবং এক একদিন রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখি, সে বিছানার নাই; হাতের উপর মাণা রাখিয়া আকাশভরা তারার দিকে মুখ ভুলিয়া ছাতে শুইয়া আছে।

মার্টিনো পজিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিলাম কি করি ? শিশুকাল হইতে বাবার কাছে আমার সঙ্কোচের অন্ত ছিল না, কখনো মুখামুখি তাঁহার কাছে দরবার করিবার সাহদ বা অভাাস আমার ছিল না। সেদিন থাকিতে পারিলাম না। লক্ষার মাথা থাইয়া তাঁহাকে বলিয়া বসিলাম, "বৌয়ের শরীর ভালো নয় তাহাকে একবার বাপের কাছে পাঠাইলে হয়।"

বাবা তো একেবারে হতবৃদ্ধি। মনে লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না যে হৈমই এইরূপ অভ্তপূর্ব্ব স্পদ্ধায় আমাকে প্রবর্তিত করিয়াছে। তথনি তিনি উটিয়া অস্তঃপূরে গিয়া হৈমকে জিজ্ঞানা করিলেন—"বলি বৌমা তোমার অস্ত্র্থটা কিনের ?"

হৈম বলিল, "অন্তথ তো নাই।"

বাবা ভাবিলেন এ উত্তরটা তেজ দেখাইবার জন্মে।

ি কন্তু হৈমর শরীরও যে দিনে দিনে শুকাইয়া ঘাইতেছিণ তাহা আমরা প্রতিদিনের অভ্যাসবশতঃই বৃঝি নাই। একদিন বনমালীবাব তাহাকে দেখিয়া চম্কিয়া উঠিলেন—"আঁা, এ কি ? হৈমী, এ কেমন কো তোর ? অস্থুৰ করে নাই তো ?"

হৈম কহিল, "না।"

এই ঘটনার দিনদশেক পরেই বলা নাই কহা নাই হঠাৎ আমার খণ্ডর আসিয়া উপস্থিত। হৈমর শরীরের কথাটা নিশ্চর বন্মালীবাব্ তাঁহাকে লিথিয়াছিলেন।

ি বিবাহের পর বাপের কাছে বিদায় শইবার সময় মেয়ে আপনার অঞ্চ চাপিয়া নিয়াছিল। এবার মিলনের দিন বাপ বেম্নি তাহার চিবৃক্ধরিয়া মুখটি তুলিয়া ধরিণেন অম্নি হৈমর চোথের জল আর মানা নানিল না। বাপ একট কথা বলিভে পারিলেন না—জিজানা পর্যায় করিলেন না, কেমন আছিন্? আমার খণ্ডর জীহার মেরের মূথে এমন একটা কিছু দেখিরাছিলেন বাহাতে জাঁহার বুক ফাটিয়া গেল।

হৈম বাবার হাত ধরিরা জাঁহাকে শোবার বরে দইরা গেল। আনেক কথা যে জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তাহার বাবারও যে শরীর ভালো দেখাইতেছে নান বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন—"বুড়ি আমার সঙ্গে যাবি ৪°

হৈম কাঙালের মত বলিয়া উঠিল—"বাব।"

বাপ বলিলেন, "আছা দব ঠিক করিতেছি।"

খণ্ডর যদি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ইইয়া না থাকিতেন তাহা হইদে এ বাড়িতে

চুকিয়াই বুঝিতে পারিতেন এখানে তাঁহার আর সেদিন নাই। হঠাৎ তাঁহার
আবির্ভাবকে উপদ্রব মনে করিয়া বাবা তো ভালো করিয়া কথাই কহিলেন না।
আমার খণ্ডরের মনে ছিল তাঁহার বেহাই একদা তাঁহাকে বারবার করিয়া
আখাস দিয়াছিলেন যে, যথন তাঁহার খৃদি মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইতে
পারিবেন। এ সতোর অভ্যথা ইইতে পারে দে কথা তিনি মনেও আনিতে
পারেন নাই।

বাবা তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "বেংাই, আমি তো কিছু বলিতে পারি না, একবার তাহ'লে বাড়ির মধ্যে—"

বাজির মধ্যের উপর বরাং দেওয়ার অর্থ কি আমার জানা ছিল। বুঝিলাম কিছু হইবে না। কিছু হইলও না।

বৌমার শরীর ভালো নাই! এত বড় অন্যায় অপবাদ!

় শ্বভরমণার সমং একজন ভালো ডাব্রুলার থানিয়া পরীকা করাইলেন। ডাব্রুলার বলিলেন, "বায়ুপরিবর্ত্তন আবগুক, নহিলে হঠাৎ একটা শব্দ ব্যামো হইতে পারে।"

বাবা হাসিয়া কহিলেন, "হঠাং একটা শব্দ ব্যামো তো সকলেরই হইতে পারে। এটা কি আবার একটা কপা ?"

আমার খণ্ডর কহিলেন, "জানেন তো উনি একজন প্রাসিদ্ধ ডাব্ডার—উহার কথাটা কি—"

বাবা কহিলেন, "অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল

পঞ্জিতেরই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারেরই কাছে সব রোগের লাটিফিকেট পাওয়া বায়।"

এই কথাটা ওনিয়া আমার খণ্ডর একেবারে তক্ক হইরা গেলেন। হৈম বুকিল, তাহার বাবার প্রকাব অপমানের সুহিত অগ্রাস্থ হইরাছে। তাহার মূন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

আমি আর সৃহিতে পারিলাম না। বাবার কাছে পিয়া বলিলাম, "হৈমকে আমি লইয়া যাইব।"

বাবা গৰ্জিয়া উঠিলেন—"বটেরে, ইত্যাদি ইত্যাদি !"

বন্ধরা কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিবাছেন, যাহা বলিলাম তাহা করিলাম না কেন—ক্রীকে লইয়া জোর করিয়া বাহির হইরা গেলেই তো হইত। গেলাম না কেন ? কেন ! যদি লোকধর্মের কাছে সতাধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মাত্ত্যকে বলি দিতে না পারিব তবে আমার রজ্জের মধ্যে বছর্গের যে শিক্ষা তাহা কি ক'র্তে আছে ? জান তোমরা, খেদিন অযোধাার লোকেরা সীতাকে বিসর্জ্জন দিবার দাবী করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জ্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান্ধকরিয়া আদিরাছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর আমিই তো সেদিন, লোকরঞ্জনের জন্ম ক্রীপরিত্যাগের গুণ বর্ণনা করিয়া মাসিক পত্তে প্রস্ক লিথিয়াছি! বুকের বক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দিতীয় সীতাবিসর্জ্জনের কাহিনী লিথিতে হইবে সে কথা কে জানিত ?

পিতার কন্তায় আর একবার বিদারের ক্ষণ উপস্থিত হইল। এইবারেও ছই জনেরই মুখে হাসি। কন্তা হাসিতে হাসিতেই ভর্পনা করিরা বিলন, "বাবা আর যদি কথনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্ত এমন ছুঠাছুটি করিরা এ বাড়িতে আস তবে আমি বরে কপাট দিব।"

বাপ হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, "ফের যদি আসি তবে সিঁখকাট সঙ্গে করিয়াই আসিব।"

ইছার পরে হৈমর মুথে তাহার চিরদিনের সেই লিগ্ন হাসিটুকু আর এক-দিনেরও জন্ম দেখি নাই।

তাহারে। পরে কি হইল সে কথা আর বলিতে পারিব না।

ভূনিতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয় তো একদিন মার অনুরোধ অপ্রায় করিতে পারিব না ইহাও সম্ভব হইতে পারে! কারণ—ধাক্ আর কাল্ল কি!

[ ७७२ >— रेकार्ड ]

## বোষ্টমী

আমি াগথিয়া থাকি অথচ লোক্রঞ্জন আমার কলমের ধর্ম নর, এইজন্য লোকেও আমাকে সদাসর্কান যে রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালীর ভাগই বেশি। আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই গুনিতে হয়—কপালক্রমে সেগুলি হিতক্থা নয়, মনোহারী তো নহেই।

শরীরে বেথানটায় থা পড়িতে থাকে দে জায়গাটা বত তুচ্ছই হোক্ সমস্ত দেহটাকে বেদনার জোরে দে-ই ছাড়াইয়া যায়। যে লোক গালি থাইয়া মায়ুষ হয়, দে আপনার স্বভাবকে যেন ঠেলিয়া এক-ঝেঁ কা হইয়া পড়ে। আপনার চারিদিককে ছাড়াইয়া আপনাকেই কেবল তাহার মনে পড়ে—দেটা আরামও নয়, কল্যাণও নয়। আপনাকে ভোলাটাই তো স্বস্তি।

তামাকে তাই ক্ষণে ক্ষণে নির্জ্জনের খোঁজ করিতে হয়। মালুষের ঠেল খাইতে খাইতে মনের চারিদিকে যে টোল খাইয়া যায়, বিশ্বপ্রকৃতিত দেবানিপুণ হাতথানির গুণে তাহা ভরিষা উঠে।

কলিকাতা হইতে দূরে নিভূতে আমার একটি অক্সাতবাদের আয়োজন আছে; আমার নিজ-চর্চার দৌরাআ, হইতে সেইখানে অন্তর্ধান করিয়া থাকি। সেধানকার গোকেরা এখনো আমার দম্ম কোনো একটা সিদ্ধান্তে আসিরা পৌছে নাই। তাহারা দেখিয়াছে আমি ভোগী নই, পদ্লীর রক্ষনীকে কলিকাতার কল্যে আবিল করি না; আবার যোগীও নই, কারণ দূর হইতে আমার যেটুকু পরিচর পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ধনের লক্ষণ আছে। আমি পথিক নহি, পদ্লীর

রান্তার বুরি বটে কিছ কোধাও পৌছিবার দিকে আমার কোনো লক্ষ্যই নাই; আমি যে গৃহী এমন ক্র্যা বলাও শক্ত, কারণ ঘরের গোকের প্রমাণাভাব। এইজন্ত পরিচিত জীবশ্রেণীর মধ্যে আমাকে কোনো-একটা প্রচলিত কোঠার না ফেলিতে পারিয়া গ্রামের লোক আমার সহত্তে চিন্তা করা একরকম ছাড়িরা দিয়াছে—আমিও নিশ্চিম্ব আছি।

অরদিন হইল থবর পাইয়াছি—এই গ্রামে একজন মান্ত্র আছে, বে আমার সম্বন্ধে কিছু-একটা মনে ভাবিয়াছে; অস্তত বোকা ভাবে নাই।

তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা হইল—তথন আবাঢ়মাসের নিকালবেলা। কালা শেষ হইলা গেলেও চোথের পল্লব ভিজা থাকিলে যেমন ভাষটা হল, সকাল-বেলাকার বৃষ্টি-অবসানে সমন্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাসের মধ্যে সেই ভাষটা ছিল। আমাদের পুকুরের উচু পাড়িটার উপর দাঁড়াইলা আমি একটি নধর-শ্রামল গাভীর বাস খাওলা দেখিতেছিলাম। তাহার চিক্ল দেহটির উপর রৌদ্র পড়িলাছিল দেখিলা ভাবিতেছিলাম আকাশের আলো হইতে সভ্যতা আপনার দেহটাকে পৃথক্ করিলা রাখিবার জন্ত যে এত দলির দোকান বানাইলাছে ইহার মত এমন অপবালু আর নাই।

এমন সময় হঠাৎ দেখি একটি প্রোঢ়া স্ত্রালোক আমাকে ভূমিষ্ঠ হইরা প্রণাম করিল। তাহার আঁচলে কতকগুলি ঠোঙার মধ্যে করবী, গন্ধরাজ এবং আরো তুইচার রক্ষের ফুল ছিল। তাহারই মধ্যে একটি আমার হাতে দিয়া ভক্তির বঙ্গে জোড়হাত করিয়া দে বলিল—আমার ঠাকুরকে দিলাম।—-বলিয়া চলিয়া গেল।

ে আমি এম্নি আশ্রেষ্টা হইয়া গেলাম যে তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতেই পাইলাম না।

বাাপারটা নিতান্তই সাদা অথচ আমার কাছে তাহা এমন করিয়া প্রকাশ হইল যে, সেই যে গাভাঁটি বিকালবেলাকার ধ্মররোদ্রে ল্যান্স দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে নববর্ধার রমকোমল বাসগুলি বড় বড় নিখাস ফেলিতে ফেলিতে শাস্ত আনন্দে থাইয়া বেড়াইতেছে তাহার জীবলীলাটি আমার কাছে বড় অপরূপ হইয়া দেখা দিল। এ কথা বলিলে লোকে হাসিবে কিন্তু আমার মন ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আমি সহজ-জানলময় জীবনেশ্বরকে

প্রণাম করিলাম। বাগানের আমগাছ হইতে পাতা-সংযত একটি কচি আমের ভাল লইরা সেই গাভীকে থাওরাইলাম। আমার মনে হইল আমি দেবতাকে সন্তই করিরা দিলাম।

ইহার পরবৎসর যথন সেথানে গিরাছি ভথন মাধ্যের শেষ। সে বার তথনো শীত ছিল। সকালের রৌফ্রটি পূবের জানলা দিরা আমার পিঠে আসিরা পড়িয়াছিল, তাহাকে নিষেধ করি নাই। দোতালার ঘরে বসিরা শিথিতেছিলাম, বেহারা আসিরা ধবর দিল, আনন্দীবোটমী আমার সঙ্গে দেখা করিতে চার। লোকটা কে জানি না, অভ্যনস্ক হইয়া বলিলাম, "আছ্ছা এইথানে নিরে আয়।"

বোষ্টমী পারের ধ্লা লইরা আম:কে প্রণাম করিল। দেখিলাম সেই আমার পূর্বপরিচিত স্ত্রীলোকটি। সে স্থলরী কি না সেটা লক্ষ্যগোচর হইবার বরস তাহার পার হইরা গেছে। দোহারা, নাধারণ স্ত্রীলোকের চেয়ে লম্বা; একটি নিমত ভক্তিতে তাহার শরীরটি নম, অথচ বলিষ্ঠ নিঃসক্ষোচ তাহার ভাব। সব চেমে চোথে পড়ে তাহার ছই চোখ। ভিতরকার কি-একটা শক্তিতে তাহার সেই বড় বড় চোথগুটি যেন কোন্দুরের জিনিধকে কাছে করিয়া দেখিতেছে।

তাহার সেই ছই চোথ দিয়া আমাকে যেন ঠেলা দিয়া দে বলিল, "এ আবার কি কাণ্ড 
। আমাকে তোমার এই রাজসিংহাসনের তলার আনিয়া হাজির করা কেন 
। তোমাকে গাছের তলায় দেখিতাম, সে যে বেশ ছিল !"

বুৰিলাম, গাছ-তলায় এ আমাকে অনেক দিন লক্ষ্য করিরাছে কিন্তু আমি ইহাকে দেখি নাই। সাদ্দির উপক্রম হওয়াতে কয়েক দিন পথে ও বাগানে বেড়ানো বন্ধ করিয়া ছাদের উপরেই সন্ধ্যাকাশের সক্ষে ক্ষাকাবিলা করিয়া ধাকি—তাই কিছুদিন সে আমাকে দেখিতে পায় নাই।

এক টুক্শণ থামিয়া লে বলিল, ''গৌর, আমাকে কিছু-একটা উপদেশ দাও।"
আমি মুন্ধিলে পড়িলাম। বলিলাম, ''উপদেশ দিতে পারি না, নিতেও পারি
না। চোথ মেলিয়া চুপ্করিয়া যাহা পাই ছাহা লইয়াই আমার কারবার।
এই বে তোমাকে দেখিতেছি, আমার দেখাও হইতেছে শোনাও হইতেছে।'

বোটনী ভারি খুসি হইরা গৌর গৌর বলিয়া উঠিল। ক্ষিণ, "ভগবানের ডো ভধু রসনা নর, তিনি যে স্বাক দিয়া কথা কন।" আমি বলিলাম, "চুপ্ করিলেই সর্বাদ্ধ দিরা তাঁর নেই সর্বাদ্ধের কথা খোনা বার। তাই ভনিতেই সহর ছাড়িয়া এখানে আসি।"

বোটনী কহিল, "সেটা আমি ব্যিরাছি, তাই তো তোমার কাছে আদির। বসিলাম।"

বাইবার সময় সে আমার পায়ের ধূলা লইতে গিয়া দেখিলাম আমার মোজাতে হাত ঠেকিয়া তাহার বড় বাধা বোধ হইল।

পরের দিন ভোরে স্থা উঠিবার পূর্বে আমি ছাদে আদিয়া বসিরাছি।
দক্ষিণে বাগানের ঝাউগাছগুলার মাধার উপর দিয়া একেবারে দিক্দীমা পর্যান্ত
মাঠ ধৃ ধৃ করিতেছে। পূর্বাদিকে বাঁশবনে-বেরা গ্রামের পাশে আথের ক্ষেতের
প্রান্ত দিয়া প্রতিদিন আমার সাম্নে স্থ্য উঠে। গ্রামের রান্তাটা গাছের
ঘনছারার ভিতর হইতে হঠাৎ বাহির হইরা ধোলা-মাঠের মাঝধান দিয়া বাঁকিয়া
বন্ধুরের গ্রামগুলির কাজ সারিতে চলিয়াছে।

হৃষ্য উঠিয়াছে কি না জানি না। একথানি শুল্ল কুয়াশার চানর বিধবার ঘোষ্টার মত গ্রামের গাছগুলির উপর টানা রহিয়াছে। দেখিতে পাইলাম বোষ্টমী সেই ভোরের ঝাপ্সা আলোর ভিতর দিয়া একটি সচল কুয়াশার মূর্মির মত করতাল বাজাইয়া হরিনাম গান করিতে করিতে সেই পূর্ব দিকের গ্রামের সমুখ দিয়া চলিয়াছে।

তক্রাভাঙা চোথের পাতার মত একসমরে কুয়াশাটা উঠিয়া শ্রেণ এবং ঐ সমস্ত মাঠের ও বরের নানা কাজকর্মের মারধানে শীতের রৌক্রটি গ্রাদের ঠাকুরদাদার মত আসিয়া বেশ করিয়া জমিয়া বসিগ।

. আমি তথন সম্পাদকের পেরাদা বিদায় করিবার জন্ত লিখিবার টেবিলে আসিরা বসিরাছি। এমন সময় সিঁড়িতে পারের শব্দের সঙ্গে একটা পানের স্বর শোনা গেল। বোইমী গুন্ধন্ করিতে করিতে আসিরা আমাকে প্রণাম করিরা কিছু দ্বে মাটিতে বসিল। আমি লেখা হইতে মুখ তুলিলাম।

লে বলিল, "কাল আমি তোমার প্রদাদ পাইয়াছি।" আমি বলিলাম, "লে কি কথা ?"

সে কহিল, ''কাল সন্ধার সময় কথন তোমার থাওয়া হয় আমি সেই আশায়

ধর্মজার বাহিরে বসিয়া ছিলাম। থাওরা হইলে চাকর যথন পাত্র লইরা বাহিরে আসিল ভাহাতে কি ছিল জানি না কিন্তু আমি থাইয়াছি।"

আমি আপ্রত্য হইলাম। আমার বিলাত-বাঙ্মার কথা সক্লেই জানে।
নেথানে কি থাইয়াছি, না থাইয়াছি ভাহা অসুমান করা কঠিন নহে, কিন্তু
গোবর থাই নাই। দীর্ঘকাল মাছুমাংসে আমার ক্রচি নাই বটে কিন্তু আমার
পাচকটির জাতিকুলের কথাটা প্রকাশ্র ভাষায় আলোচনা না করাই সঙ্গত।
আমার মুখে বিশ্বরের লক্ষণ দেখিয়া বোঙ্ধী বলিল, "যদি ভোমার প্রসাদ থাইতেই
না পারিব তবে ভোমার কাছে আসিবার ভো কোনো দরকার ছিল না।"

আমি বলিশাম, "লোকে জানিলে তোমার উপর তো তাদের ভক্তি থাকিবে না।"

সে বণিল, "স্থামি তো দকলকেই বলিয়া বেড়াইয়াছি। শুনিয়া উহারা ভাবিল আমার এইরকমই দশা।"

বোষ্টমী যে-সংসারে ছিল উহার কাছে তাহার খবর বিশেষ কিছু পাইলাম না। কেবল এইটুকু শুনিরাছি, তাহার মায়ের অবস্থা বেশ তালো এবং এখনো তিনি বাঁচিরা আছেন। মেরেকে যে বছ লোক ভক্তি করিয়া থাকে দে খবর তিনি জানেন। ভাঁহার ইচ্ছা মেরে তাঁর কাছে গিয়া থাকে কিন্তু আনন্দীর মন তাহাতে সার দের না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার চলে কি করিয়া ?"

উত্তরে শুনিলাম, তাহার ভক্তদের একজন তাহাকে সামান্ত কিছু জমি দিয়াছে। তাহারই ফদলে দে-ও থার, পাঁচজনে থার, কিছুতে ্দ আর শেষ হর না। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "আমার তো সবই ছিল—সমন্ত ছাড়িয়া আসিয়াছি; আবার পরের কাছে মাগিয়া সংগ্রহ করিতেছি, ইহার কি দরকার ছিল বল তো ৫"

সহরে থাকিতে এ প্রশ্ন উঠিলে সহজে ছাড়িতাম না। ভিক্লাঞ্জীবিকায় সমাজের কত অনিষ্ট তাহা বুঝাইতাম। কিন্তু এ জারগায় আদিলে আমার পূঁধি-পূড়া বিভার সমন্ত ঝাঁজ একেবারে মরিয়া যায়। বোষ্টমীর কাছে কোনো তর্কই আমার মুথ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না—আমি চুপ্ করিয়া রহিলাম।

আমার উত্তরের অপেকানা রাখিয়া সে আপনিই বলিয়া উঠিল—"না, না, এই আমার তালো। আমার মাগিয়া-খাওয়া অয়ই অমৃত।"

তাহার কথার তাকখানা আমি বুঝিলাম। প্রতিদিনই বিনি নিজে আছ জোগাইরা বেন তিজ্ঞার অলে তাঁহাকেই মনে পড়ে। জার বরে মনে হর আমারই অল আমি নিজের শক্তিতে ভোগ করিছেছি।

ইচ্ছা ছিল তাহার স্বামীর খরের কথা জিজ্ঞালা করি, কিন্তু লে নিজে বলিল না, আমিও প্রান্ন করিলাম না।

এখানকার যে-পাড়ার উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকে থাকে সে পাড়ার প্রতি বোষ্টমীর শ্রদ্ধা নাই। বলে, ঠাকুরকে উহারা কিছুই দের না অথচ ঠাকুরের ভোগে উহারাই সবচেরে বেশি করিয়া ভাগ বসার। গরীবরা ভঙ্কি করে আর উপবাস করিয়া মরে।

এ পাড়ার হন্ধতির কথা অনেক শুনিরাছি, তাই বলিলাম, "এই সকল হুর্মাতিদের মাঝখানে থাকিয়া ইহাদের মতিগতি ভালো কর তাহ। হইলেই ভো ভগবানের সেবা হইবে।"

এই রকমের সব উচ্দরের উপদেশ অনেক শুনিয়াছি এবং মন্তকে শুনাইতেও ভালবাসি। কিন্ত বোষ্টমীর ইহাতে তাক লাগিল না। আমার মুধের দিকে তাহার উজ্জ্বল চন্দু ছটি রাখিয়াদে বলিল,—"তুমি বলিভেছ ভগবান পাশীর মধোও আছেন, তাই উহাদের সঙ্গ করিলেও তাঁহারই পুজা করা হয় : এই তো প"

আমি কহিলাম, "হা।"

় সৈ বলিল, "উহার। যথন বাঁচিয়া আছে তথন তিনিও উহাদের সঙ্গে আছেন বই কি! কিন্তু আমার তাহাতে কি? আমার তো পূজা ওথানে চলিবে না— " আমার ভগবান যে উহাদের মধ্যে নাই। তিনি যেথানে আমি দেখানেই তাঁহাকে থ'জিয়া বেডাই।"

বলিয়া দে আমাকে প্রণাম করিল। তাহার কথাটা এই যে, শুধু মত লইরা কি হইবে ? সত্য যে চাই। ভগবান সর্বব্যাপী এটা একটা কথা—কিন্ত বেখানে আমি তাঁহাকে দেখি সেথানেই তিনি আমার সূত্য।

এত বড় বাছলা কথাটাও কোনো কোনো লোকের কাছে বলা আবশ্বৰ

বে আমাকে উপলক্ষ্য করিলা বোষ্টমী যে ভক্তি করে আমি তাহা প্রহণও করি না কিলাইয়াও দিই না।

এখনকার কালের ছোঁরাচ আমাকে লাগিরাছে। আমি গীতা পড়িয়া থাকি এবং বিদ্বান লোকদের দ্বারম্থ হইরা তাহাদের কাছে ধর্মজন্তের অনেক স্ক্ররাধ্যা শুনিরাছি। কেবল শুনিরা শুনিরাই বরদ বছিরা যাইবার জো হইল, কোথাও তো কিছু প্রত্যক্ষ দেখিলাম না। এতদিন পরে নিজের দৃষ্টির অহকার ত্যাগ করিয়া এই শাল্লহীনা ল্লীলোকের ছই চকুর ভিতর দিয়া দত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার এ কি আশ্রুধা প্রধাণী!

পরদিন সকালে বোষ্টমী আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দেখিল তথনো আমি লিখিতে প্রবৃত্ত। বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমাকে আমার ঠাকুর এত মিথাা খাটাইতেছেন কেন? বধনি আসি দেখিতে পাই লেখা লইয়াই আছ।"

আমি বশিলাম, "যে লোকটা কোনো কর্ম্মেরই নয় ঠাকুর তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেন না, পাছে সে মাট হইয়া যায়। যত রকমের বাজে কাজ করিবার ভার তাহারই উপরে।"

আমি যে কভ, আবরণে আবৃত তাহাই দেখিয়া সে অধৈষ্য হইয়া উঠে।
আমার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে অনুমতি লইয়া দোতলায় ৮ড়িতে হয়, প্রণাম
কুরিতে আসিয়া হাতে ঠেকে মোজা-জোড়া, সহজ হটো কথা বলা এবং শোনার
প্রয়োজন কিছু আমার মনটা আছে কোন্ লেখার মধ্যে তলাইয়া!

হাত ক্লোড় করিয়। দে বলিল, "গৌর, আজ ভোরে বিছানার াম্নি উঠিয়া বদিয়ছি অম্নি তোমার চরণ পাইলাম। আহা দেই তেনার ছথানি পা, কোনো ঢাকা নাই—দে কি ঠাপুা! কি কোমণ! কতকণ মাথায় ধরিয়া রাখিলাম। দে তো থুব হইল। তবে আর আমার এখানে আদিবার প্রয়োজন কি? প্রস্কৃ, এ আমার মোহ নয় তো, ঠিক করিয়া বল।"

লিখিবার টেবিলের উপর কুলনানিতে পূর্বদিনের কুল ছিল। মালী আসির। দেগুলি তুলিরা লইয়া নৃতন কুল সাজাইবার উল্লোগ করিল।

বোষ্টমী বেন বাথিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"বাস্ ? এ ফুলগুলি হইয়া গেল ? ডোমার আর দরকার নাই ? তবে দাও দাও, আমাকে দাও !" এই বিদিয়া কুলগুলি অঞ্চলিতে লইয়া কজকণ মাথা নত করিয়া একাছ সেহে এক্লৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। কিছুক্লণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "তুমি চাহিয়া দেখ না বলিয়াই এ কুল তোমার কাছে মলিন হইয়া যায়। বখন দেখিবে তখন তোমার লেখাপড়া সব ঘুচিয়া যাইবে।"

এই বলিয়া সে বছ যতে ফুলগুলি আপন আঁচলের প্রান্তে বীধিরা লইল, মাধায় ঠেকাইয়া বলিল, "আমার ঠাকুরকে আমি লইয়া যাই।"

কেবল ফুলদানিতে রাখিলেই যে ফুলের আদর হয় না, তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। আমার মনে হইল, ফুলগুলিকে যেন ইস্কুলের পড়া-না-পারা ছেলেদের মত প্রতিদিন আমি বেঞ্চের উপর দাড় করাইয়া রাখি।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় যথন ছাদে বসিয়াচি, বোষ্টমী আমার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। কহিল, "আজ সকালে নাম গুনাইবার সময় তোমার প্রসাদী ফুলগুলি বরে ঘরে দিয়া আসিয়াছি। আমার ভক্তি দেখিয়া বেণী চক্রবর্তী হাসিয়া বলিল, পাগ্লি, কা'কে ভক্তি করিস্তুই ? বিখের লোকে যে তা'কে মন্দ বলে। হাগো, সকলে নাকি ভোমাকে গালি দেয় ?"

কেবল একমুহূর্তের জন্ত মনটা সমুচিত হইয়া গেল। কালীর ছিটা এত দুরেও ছড়ায়!

বোষ্টমী বলিল, "বেণী ভাবিয়াছিল আমার ভক্তিটাকে এক ফুঁরে নিবাইয়া দিবে। কিন্তু এ তে, তেলের বাতি নন্ন, এ যে আগুন! আমার গৌর, ওরা তোমাকে গালি দের কেন গো?"

আমি বলিলাম, "আমার পাওনা আছে বলিয়া। আমি হয়,তো একদিন লুকাইয়া উহাদের মন চুরি করিবার লোভ করিয়া হলাম।"

বোষ্টমী কহিল, "মাকুষের মনে বিষ যে কত সে তো দেখিলে। লোভ জ্মার টি কিবে না।"

আমি বলিগাম, "মনে লোভ থাকিলেই মারের মুথে থাকিতে হয়। তথন নিজেকে মারিবার বিষ নিজেব মনই জোগায়। তাই আমার ওঝা আমারই মনটাকে নির্বিষ করিবার জন্ম এত কড়া করিয়া ঝাড়া দিতেছেন।"

বোষ্টমী কহিল, "দয়াল ঠাকুর মারিতে মারিতে তবে মারকে থেদান। শেষ পর্যান্ত যে সৃহিতে পারে সেই বাঁচিয়া যায়!" সেইদিন সন্ধার সময় অন্ধকার ছাদের উপর সন্ধা-তারা উঠিয়। আবার অন্ত পেল—বোষ্টমী তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল।

আমার স্বামী বড় সাদা মান্তব। কোনো কোনো লোকে মনে করিত তাঁহার বুৰিবার শক্তি কম। কিন্তু আমি জানি, যাহারা সাদা করিয়া বুৰিতে পারে তাহারাই মোটের উপর ঠিক বোঝে।

ইহাও দেখিয়াছি তাঁহার চাষবাস অমিজমার কাজে তিনি যে ঠকিতেন তাহা নছে: বিষয় কাজ এবং বরের কাজ ছইই তাঁহার গোছালো ছিল। ধান-চাল-পাটের সামান্ত যে একটু ব্যবসা করিতেন, কখনো তাহাতে লোকসান করেন নাই। কেন না তাঁহার লোভ অল্প। যেটুকু তাঁহার দরকার সেটুকু তিনি হিসাব করিয়া চলিতেন; তাঁর চেয়ে বেশি যা তাহা তিনি ব্বিতেনও না, তাহাতে হাতও দিতেন না।

আনার বিবাহের পুর্বেই আনার খণ্ডর মারা গিয়াছিলেন এবং আনার বিবাহের অল্পনিন পরেই শাণ্ডড়ির মৃত্যু হয়। সংসারে আনাদের মাথার উপরে কেহই ছিল না।

আমার স্বামী মাথার উপরে একজন উপরওয়ালাকে না বসাইয়া থাকিতে পারিতেন না। এমন কি, বলিতে লজ্জা হয়, আমাকে যেন তিনি ভক্তি করিতেন। তবু আমার বিশ্বাস, তিনি আমার চেয়ে বুরিতেন বেশি, আমি তাঁহার চেয়ে বলিতাম বেশি।

তিনি সকলের চেনে ভক্তি করিতেন তাঁহার গুরুঠাকুরকে। শুধু ভক্তি নয়, সে ভালোবাসা—এমন ভালোবাসা দেখা যায় না।

শুরুঠাকুর তাঁর চেয়ে বয়সে কিছু কম। কি স্থন্দর রূপ তাঁর 🖫

(বলিতে বলিতে বোইমী ক্ষণকাল থামিয়া তাহার সেই দ্রবিহারী চক্ষ্ ভূটিকে বহু দূরে পাঠাইয়া দিল এবং গুন্গুন্ ক্রিয়া গাহিল—

> অরুণ-কিরুণথানি তরুণ অমূতে ছানি কোন্ বিধি নির্মিল দেহা । )

এই গুরুঠাকুরের সঙ্গে বালককাল হইতে তিনি থেলা করিয়াছেন—তথন হইতেই জাঁহাকে আপন মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন



তথন আমার সামীকে ঠাকুর বোকা বলিয়াই জানিতেন। সেই জল্প ওঁ।হার উপর বিত্তর উপদ্রব করিয়াছেন। অন্ত সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়া পরিহাস করিয়া ভাঁহাকে যে কত নাকাল করিয়াছেন তাহার দীমা নাই।

বিবাহ করিয়। এ সংসারে যথন আসিয়াছি তথন গুরুঠাকুরকে দেখি নাই। তিনি তথন কাশীতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছেন। আমার স্বামীই তাঁহাকে সেথানকার থরচ জোগাইতেন।

গুরুঠাকুর যথন দেশে ফিরিলেন তথন আমার বয়স বোধ করি আঠারে। হইবে।

পনেরো বছর বয়সে আমার একটি ছেলে হইরাছিল। বয়স কাচা ছিল

বিলয়াই আমার সেই ছেলেটিকে আমি যত্ন করিতে শিথি নাই, পাড়ার

সইসাঙাতীদের সঙ্গে মিলিবার জন্মই তথন আমার মন ছুটিত। ছেলের জন্ম খরে

বাধা থাকিতে হয় বলিয়া এক এক সময় তাহার উপরে আমার রাগ হইত।

হার রে, ছেলে যথন আসিরা পৌছিরাছে, মা তথনো পিছাইয়া পড়িরা আছে, এমন বিপদ আর কি হইতে পারে ? আমার গোপাল আসিরা দেখিল তথনো তাহার জন্ম ননী তৈরি নাই, তাই সে রাগ করিয়া চলিয়া গেছে—আমি আলও মাঠে ঘাটে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।

ছেলেটি ছিল বাপের নয়নের মণি। আমি তাহাকে যক্ত করিতে শিখি নাই বলিয়া তাহার বাপ কট্ট পাইতেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় যে ছিল বোবা—আজ পর্যান্ত তাঁহার ছঃথের কথা কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই:

মেরেমাশ্বের মত তিনি ছেলের যত্ন করিতেন। রাত্রে ছেলে কাঁদিলে আমার অল্পন্যসের গভীর ঘুম তিনি ভাঙাইতে চাহিতেন না। নিজে রাত্রে উঠিরা হুধ গরম করিয়া থাওয়াইয়া কতদিন থোকাকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইয়াছেন, আমি ভাহা জানিতে পারি নাই। তাহার সকল কালই এম্নি নিংশক্ষে। পূজাপার্কনে জমিদারের বাড়িতে থখন যাত্রা বা কথা হইত তিনি বলিতেন, "আমি রাত জাগিতে পারি না, তুমি যাও আমি এখানেই থাকি। তিনি ছেলেটিকে লইয়া না থাকিলে আমার যাওয়া হইবে না, এইলছ তাহার ছুতা।"

আশ্র্যা এই, তবু ছেলে আমাকেই সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসিত।

নে বেন বুঝিত, স্থবোগ পাইলেই আমি ভাহাকে ফেলিয়া চলিয়া ঘাইব, জাই নে বখন আমার কাছে থাকিত তখনো ভরে ভরে থাকিত। সে আমাকে অল্ল পাইয়াছিল বলিয়াই আমাকে পাইবার আকাজ্ঞা তাহার কিছুতেই মিটিতে চাহিত না।

আমি যথন নাহিবার জন্ম খাটে যাইতাম তাহাকে সঙ্গে শইবার জন্ম সে
আমাকে রোজ বিরক্ত করিত। ঘাটে স্লিনীদের সঙ্গে আমার মিলনের জারগা,
শেখানে ছেলেকে লইরা তাহার খবরদারি করিতে আমার ভালো লাগিত না।
সেইজন্ম পারৎপক্ষে তাহাকে লইয়া চাইতে চাহিতাম না।

দেদিন প্রাবণ মাস। থাকে থাকে ঘন কালো মেঘে ছাই-প্রহর বেলাটাকে একেবারে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া রাখিয়াছে। স্নানে বাইবার সময় থোকা কালা জুড়িয়া দিল। নিভারিণী আমাদের হেঁসেলের কাজ করিত, তাহাকে বিলিয়া গোলাম, "বাছা, ছেলেকে দেখিয়ো, আমি ঘাটে একটা ডুব দিয়া আসিগে।"

ঘাটে ঠিক দেই সময়টিতে আর কেছ ছিল না। সিল্পনাদের আসিবার অপেক্ষায় আমি সাঁতার নিতে লাগিলাম। নীবিটা প্রাচীনকালের—কোন্রাণী কবে থনন করাইয়াছিলেন তাই ইহার নাম রাণী-লাগর। সাঁতার নিয়া এই দীঘি এপার-ওপার-করা মেয়েদের মধ্যে কেবল আমিই পারিতাম। বর্ষায় তথ্পন ক্লে কলে। দীবি যথন প্রায় অর্জেকটা পার হইয়া গেছি এমন সময় পিছন হইতে ডাক শুনিতে পাইলাম, মা! ফিরিয়া দেখি, থোকা ঘাটের সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আমাকে ডাকিতেছে। চাঁৎকার করিয়া বলিলাম, আর আসিস্নে, আমি যাঁতি। নিষেধ শুনিরা হাসিতে হাসিতে দে আরো নামিতে লাগিল। ভয়ে আমার হাতে পায়ে যেন খিল ধরিয়া আসিল, পার ফইতে আর পারিই না। চোথ বুজিলাম। পাছে কি দেখিতে হয়! এমন সময় পিছল ঘাটে সেই দীবির জলে থোকার হাসি চিরদিনের মত থামিয়া গেল। পার হইয়া আসিয়া সেই মায়ের কোলের-কাঙাল ছেলেকে জলের তলা হইতে তুলিয়া কোলে গইলাম, কিন্তু আর সামা-বিলয় ডাকিল না।

আমার গোপালকে আমি এতদিন কাদাইয়াছি সেই সমস্ত অনাদর আৰু

আমার উপর ফিরিরা আদিয়া আমাকে মারিতে লাগিল। বাঁচিরা থাকিতে তাহাকে বরাবর যে কেলিয়া চলিয়া গেছি আব্দ তাই সে দিনরাত আমার মনকে আঁকড়িয়া ধরিরা রহিল।

আমার খামীর বুকে যে কতটা বাজিল সে কেবল তাঁর অন্তর্গামীই জানেন। আমাকে যদি গালি দিতেন তো ভালো হইড, কিছ তিনি তো কেবল সহিতেই জানেন, কহিতে জানেন না।

এম্নি করিয়া আমি যথন একরকম পাগল হইয়া আছি, এমন সময় শুকঠাকুর দেশে কিরিয়া আসিলেন।

যথন ছেলে-বন্ধনে আমার স্বামী তাঁহার সঙ্গে একত্রে থেলাধূল। করিরাছেন তথন সে এক ভাব ছিল। এখন আবার দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর যথন তাঁর ছেলে-বন্ধনের বন্ধু বিভালাভ করিয়া ফিরিয়া আবিলেন তথন তাঁহার পরে আমার স্বামীর ভক্তি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কে বলিবে থেলার সাথী ইহার সাম্নে তিনি ঘেন একেবারে কথা কহিতে পারিতেন না!

আমার স্বামী আমাকে সান্ধনা করিবার জান্ত তাঁহার ওককে অঞ্রোধ করিলেন। গুরু আমাকে শাস্ত্র গুনাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রের কথার আমার বিশেষ ফল হইরাছিল বলিয়া মনে তো হয় না। আমার কাছে দে-সব কথার বা কিছু মূল্য দে তাঁহারই মুখের কথা বলিয়া। মান্থবের কণ্ঠ াদয়াই ভগবান তাঁহার অমৃত মান্থবেক পান করাইয়া থাকেন—অমন সুধাপাত্র তো তাঁর হাতে আর নাই। আবার, ঐ মান্থবের কণ্ঠ দিয়াই তো সুধা তিনিও পান করেন।

গুরুর প্রতি আমার স্থামীর অজপ্র ভক্তি আমাদের সংসারকে সর্বাত্ত মোচাকের ভিতরকার মধুর মত ভরিদ্ধা রাখিয়াছিল। আমাদের আহার-বিহার ধনজন সমস্তই এই ভক্তিতে ঠাসা ছিল, কোণাও ফাঁকি ছিল না। আমি সেই রসে আমার সমস্ত মন লইয়া ডুবিয়া তবে সান্ধনা পাইয়াছি। তাই দেবতাকে আমার শুরুর রূপেই দেখিতে পাইলাম।

তিনি আসিয়া আহার করিবেন এবং তারপর তাঁর প্রসাদ পাইব, প্রতিদিন সকালে মুম হইতে উঠিয়াই এই কথাটি মনে পড়িত, আর সেই আরোজনে লাগিরা বাইতাম। তাঁহার জল্প তরকারি কুটিতাম, আমার আঙুলের মধ্যে আনলক্ষনি বাজিত। ব্রাহ্মণ নই, তাঁহাকে নিজের হাতে বাঁধিয়া থাওরাইতে পারিতাম না, তাই আমার হদয়ের সব ক্ষ্ণাটা মিটিত না।

তিনি যে জ্ঞানের সমুদ্র— সেদিকে তে। তাঁর কোনো অভাব নাই। আমি সামাভ রমণী, আমি তাঁহাকে কেবল একটু থাওয়াইয়া-দাওয়াইয়৷ খুসি করিতে পারি তাহাতেও এতদিকৈ এত ফাঁক ছিল।

আমার গুরুৎবেবা দেখিরা আমার স্থামীর মন খুদি হইতে থাকিত এবং আমার উপর তাঁহার ভক্তি আরো বড়িয়া যাইত। তিনি যথন দেখিতেন, আমার কাছে শাস্ত্রবাথাা করিবার জন্ম গুরুর বিশেষ উৎসাহ, তথন তিনি ভাবিতেন গুরুর কাছে বৃদ্ধিংনতার জন্ম তিনি বরাবর অপ্রদ্ধা পাইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী এবার বৃদ্ধির জোবে গুরুকে খুদি করিতে পারিল এই তাঁহার সৌভাগা।

এমন করিয়া চার পাঁচ বছর কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল ভাষা চোথে দেখ্তে স্ট্রনাম না।

সমস্ত জীবনই এম্নি করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু গোপনে কোথার একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্গানীর কাছে ধরা পড়িল। তা'র পর একদিনে একটি মুহুর্তে সমস্ত উলট্পালট্ ইইয়া গেল।

সেদিন ফাস্কনের সকালবেলায় ঘাটে যাইবার ছায়া-পথে স্থান সারিয়া ভিজা-কাপড়ে ঘরে ফিরিতেছিলাম। পথের একটি বাকে ্র্য-ভলায় ভিজাকুরের সঙ্গে দেখা। তিনি কাথে একখানি গামছা লইয়া কোন্ একটা সংস্কৃত মন্ত্র আর্ত্তি করিতে করিতে স্থানে যাইতেছেন।

ভিজা-কাপড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে লজ্জার একটু পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি এমন সময়ে তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি জড়সড় হইয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের পরে দৃষ্টি রাধিয়া বলিলেন, "তোমার দেহধানি সুক্র।"

ভালে ভালে রাচ্ছ্যের পাখী ডাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে ঝোপে ঝাপে

ভাঁটি কুল ক্টিরাছে, আমের ভালে বোল ধরিভেছে। যনে কইল সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল হইরা অনুপালু হইরা উঠিরাছে। কেবন করিরা বাড়ি গেলাম কিছু জ্ঞান নাই। একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুর-বরে কিলাম, চোথে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না—সেই বাটের পথের ছারার উপরকার আলোর চুম্কিগুলি আমার চোথের উপর কেবলি নাচিতে লাগিল।

সেদিন গুরু আহার করিতে আদিলেন, জিজ্ঞাদা করিলেন, "আদ্দী নাই কেন ?"

আমার স্বামী আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না।
ওগো আমার সে পৃথিবী আর নাই, আমি সে স্থ্যের আলো আর খুঁজিয়া
পাইলাম না। ঠাকুর-বরে আমার ঠাকুরকে ডাকি, স আমার দিকে মুখ
ফিরাইয়া থাকে।

দিন কোথায় কেমন করিয়া কাটিল ঠিক জানি না। রাত্রে স্বামীর সঙ্গে দেখা হইবে। তথন যে সমস্ত নীরব এবং অন্ধকার। তথনি স্বামার স্বামীর মন যেন তারার মত ফুটিয়া উঠে। সেই স্মাধারে এক-একদিন তাহার মুখে একটা-আঘটা কথা হঠাৎ তনিয়া বুঝিতে পারি এই সাদা মামুষটি যাহা বোঝেন তাহা কতই সহজে বুঝিতে পারেন।

সংসারের কাজ সারিয়। আসিতে আমার দোর হয়। তিনি আমার জন্ত বিছানার বাহিরে অপেক্ষা করেন। প্রায়ই তথন আমাদের গুরুর কথা কিছ-না-কিছু হয়।

অনেক রাত করিলাম। তথন তিন প্রহর হইবে, ঘরে আদিয়া দেখি
আমার স্বামী তথনো থাটে শোন নাই, নীচে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন
আমি অতি সাবধানে শব্দ না করিয়া তাঁচার পায়ের তলায় শুইয়া পড়িলাম
ঘুমের ঘোরে একবার তিনি পা ছুঁড়িলেন, আমার বুকের উপর আদিয়া লাগিল
সেইটেই আমি তাঁর শেষ দান বিলয়া গ্রহণ করিয়াছি।

পরদিন ভোরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙিল আমি তথন উঠিয়া বসিরা আছি জানলার বাহিরে কাঁঠালগাছটার মাথার উপর দিরা আঁধারের একধারে আ একটুরং ধরিরাছে—তথনো কাক ডাকে নাই। শামি স্বামীর পারের কাছে মাথা লুটাইয়। প্রণাম করিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বদিলেন এবং আমার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "আমি আর সংসার কারব না।"

শামী বোধ করি ভাবিদেন তিনি শ্বপ্ন দেখিতেছেন—কোনো কথাই বলিতে পারিলেন না।

ু আমি বলিশাম, "আমার মাধার দিব্য, তুমি অন্ত ল্লী বিবাহ কর। আমি বিদায় দইলাম।"

খামী কহিলেন, "তুমি এ কি বলিতেছ ? তোমাকে সংসার ছাড়িতে কে বলিল ?"

আমি বলিলাম, "গুরুঠাকুর।"

স্বামী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; গুরুঠাকুর! এমন কথা তিনি কথন্ বলিলেন?
স্বামি বলিলাম, আজ দুকালে যথন স্থান করিয়া ফিরিতেছিলাম উাহার
সঙ্গেদেখা হইয়াছিল। তথনি বলিলেন।

স্থামীর কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন—"এমন আদেশ কেন করিণেন গ"

আমি বলিলাম, "জানি না। তাঁহাকে জিজাসা করিয়ো, পারেন তো তিনি বুঝাইমা দিবেন।"

শার্মী বলিলেন, "সংসারে থাকিয়াও তো সংসার ত্যাগ করা বান্ধ, আমি সেই কথা শুরুকে বুঝাইয়া বলিব।"

আমি বলিলাম, "হয়তো গুরু বুঝিতে পারেন, কিন্তু আমার মল বুঝিবে না। . শ্বামার সংসার করা আজ হইতে ঘুচিল।

শামী চুপ্ করিয়া বনিয়া রহিলেন। আকাশ যথন ফরদা হইল তিনি বলিলেন, "চল না, ছজনে একবার তাঁর কাছেই যাই।"

আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, "তাঁর সলে আর আমার দেখা হইবে না।" তিনি আমার মুখের ধিকে চাহিলেন, আমি মুখ নামাইলাম। তিনি আর কোনো কথা বলিলেন না।

আমি জানি আমার মনটা তিনি একরকম করিয়া দেখিয়া লইলেন।

পৃথিবীতে ছটি মানুষ আমাকে সৰ-চেন্নে ভালোবাসিরাছিল, আমার ছেলে আর আমার আমী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিধা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।

এই বলিয়া সে গড় করিয়া প্রণাম করিল।

[ ১৩২১—আধাঢ় ]

## স্ত্রীর পত্র

## জীচরণকদলেবু—

আৰু পনেরো বছর আমানের বিবাহ হ'য়েচে আজ পর্যান্ত তোমাকে চিঠি শিখিনি। চিরদিন কাছেই প'ড়ে আছি—মুখের কথা অনেক শুনেচো, আমিও শুনেচি; চিঠি লেখ্বার মত্যে ফাঁকটুকু পাওরা যায়নি।

আজ স্মামি এসেচি তীর্থ ক'র্তে একেত্রে, তুমি আছো তোমার আপিসের ক্রেন্টা শামুকের সঙ্গে থোলসের যে সম্বন্ধ, কলিকাতার সঙ্গে তোমার তাই; লৈ তোমার দেহ-মনের সঙ্গে এঁটে গিয়েচে। তাই তুমি আপিসে ছুটির দর্থান্ত ক'ব্লে মা। বিধাতার তাই অভিপ্রায় ছিলো; তিনি আমার ছুটির দর্থান্ত মধ্র ক'রেছেন।

আমি তোমাদের মেজ-বৌ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুজের থারে গাঁড়িয়ে জান্তে পেরেচি, আমার জগৎ এবং জগণীখরের সঙ্গে আমার সভ সংকও আছে। তাই আজ সাহস ক'রে এই চিঠিথানি শিধ্চি, এ ভৌমাদের মেজ-বৌমের চিঠি নয়।

ভোষাদের সকে আমার সহন্ধ কপালে যিনি লিখেছিলেন তিনি ছাড়া বখন লেই সভাবনার কথা আর কেউ জান্তো না সেই শিশু-বর্দে আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সাল্লিপাতিক জ্বরে পড়ি। আমার ভাইটি মারা গেলো, আমি বেঁচে উঠিলুম্। পাড়ার সব মেরেরাই ব'ল্ডে লাগ্লো, মৃণাল মেরে কি না, ভাই ও বাঁচ্লো, বেটাছেলে হ'লে কি আর রক্ষা পেতো ? চুরি বিভাতে ব্যম পাকা; দামী জিনিষের পরেই ডা'র লোভ। ্আৰার মরণ নেই। সেই কণাটাই ভালো ক'রে বৃছিরে ব'ল্বার করে এই চিটিখানি লিখ্তে ব'লেচি।

বেদিন ভোমাদের দ্ব-সম্পর্কের মামা ভোমার বন্ধ নীরণকে নিরে করে নিরে করে বিশ্বত এলেন, তথন আমার বরুস বারো। হুর্গম পাড়ার্মারে আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের বেলা শেরাল ভাকে। টেশন থেকে সাভ ক্রোল ভাক্ডা গাড়িতে এসে বাকি তিন মাইল কাঁচা রাস্তায় পুনী ক'রে জবে আমাদের গাঁরে পৌছন বায়। সেদিন ভোমাদের কি হর্মানী। ভাগের উপরে আমাদের বাঙাল-দেশের রান্ধা,—সেই রান্ধার প্রহুসন আলও মামা ভোলেননি।

তোমাদের বড়ো-বোয়ের রূপের অভাব মেজো-বোকে দিয়ে পূর্ব ক'রবার জন্তে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিলো। নইলে এতো কট ক'রে আমালের সে গাঁরে তোমরা থাবে কেন ? বাংলা দেশে পিলে যক্কং অক্লপুল এবং করের জন্তে তো কাউকে খোঁজ ক'রতে হয় না—তা'রা আপনি এসে চেপে ধরে, কিছুতে ছাড়ুতে চায় না।

বাবার বুক হর্ছর ক'রতে লাগ্লো, মা হুর্নানাম জপ ক'র্তে লাগ্লেন।
সহরের বেবতাকে পাড়ানারের পূজারী কি দিয়ে সন্তই ক'র্বে । মেরের
রূপের উপর ভরদা; কিন্তু সেই রূপের গুমর, মেরের মধ্যে নেই—হে
ব্যক্তি দেখ্তে এসেচে সে তা'কে বে-দামই দেবে সেই তা'র দাম। ভাই
তো হাজার রূপে শুণেও মেরেমান্থবের সজোচ কিছুতে বোচে না।

সমন্ত বাড়ির, এমন কি, সমন্ত পাড়ার এই আত্ত আমার বুকের মধ্যে পাণুরের মতো চেপে ব'স্লো! সেদিনকার আকাশের যতো আলো এবং ক্পতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়ার্গেরে মেরেকে ছইজন পরীক্ষকের ছইজোড়া চোথের সাম্নে শক্ত ক'রে তুলে ধ'র্বার জন্তে পেরালাগিরি ক'য়ছিলো—আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিলো না।

সমস্ত আকাশকে কাঁদ্নিরে দিরে বাঁশি বাজ তে লাগ্লো—তোমারের বাড়িতে এনে উঠলুম্। আমার পুঁৎখলি সবিভারে থতিরে বেখেও গিরির দল সকলে খীকার ক'র্লেন মোটের উারে আমি ক্লবী বটে। সে কথা খনে আমার বড়ো আরের মুধ গভীর হ'বে গেলো। কিছু আমার রূপের দ্রকার কি ছিলে। তাই ভাবি! ক্লপ জিনিবটাকে বদি কোনো সেকেলে পঞ্জিত গলামৃত্তিকা দিয়ে গ'ড়তেন, তাহ'লে ওর আদর থাক্তো—কিন্ত ওটা বে কেবল বিধাতা নিজের আনজে গ'ড়েচেন, তাই তোমাদের ধর্মের সংসারে ওর দাম নেই।

আমার যে রূপ আছে দে কথা ভূলতে ভোমার বেশিদিন লাগেনি—
ক্বিত্ব আমার যে বৃদ্ধি আছে দেটা ভোমাদের পদে পদে স্বরণ ক'র্তে
হ'লেচে। ঐ বৃদ্ধিটা আমার এতোই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকরার মধ্যে
এতকাল কাটিরে আজও লে টি কে আছে। মা আমার এই বৃদ্ধিটার জ্বন্তে
ভবিষ ছিলেন, মেরেমাছুবের পক্ষে এ এক বালাই। যাকে বাধা মেনে
চ'লতে হবে, লে যদি বৃদ্ধিকে মেনে চ'লতে চার তবে ঠোকর থেয়ে থেয়ে
ভার কপাল ভাঙ্বেই। কিন্তু কি ক'র্বো বলো । ভোমাদের ঘরের বৌরের
মতোটা বৃদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হ'রে আমাকে ভা'র চেয়ে অনেকটা
বেশি দিয়ে কেলেচেন, লে আমি এখন ফিরিয়ে দিই কা'কে ! ভোমারা
আমাকে মেরে-আঠা ব'লে ছবেলা গাল দিয়েচা। কটু কথাই হ'চে অক্ষমের
নাজনা—অতএব সে আমি ক্ষমা ক'রলুম।

আমার একটা অনিষ তোমাদের বরকলার বাইরে ছিলো, সেটা কেউ তোমরা আনোনি। আমি পুকিরে কবিতা লিখ্ডুম্। দে ছাই-পাশ বাই হোকুনা, সেথানে তোমাদের অন্ধর-মহলের পাঁচিলি ওঠেনি। সেইখানে আমার মুক্তি—সেইখানে আমি, আমি। আমার মধ্যে বা-কিছু তোমাদের মেজ-বোকে ছাড়িরে র'লেচে, সে তোমরা পছল করোনি চিন্তেও পারোনি;— আমি বে কবি দে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা প্রাক্তিন।

ভোমাদের ঘরের প্রথম স্থৃতির মধ্যে সব-চেল্লে ধেটা আমার মনে জাগ্চে সে ভোমাদের গোরল-দ্র। অব্দর-মহলের সিঁড়িতে ওঠ্বার ঠিকপাশের ঘরেই ভোমাদের গরু থাকে, সাম্নের উঠান্টুকু ছাড়া তাদের আর ন'ডুবার জারগা নেই। সেই উঠোনের কোনে তাদের জাব্না দেবার কাঠের গামলা। সকালে বেহারার নানা কাজ—উপবাসী গরুগুলো তভক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে চেটে চিবিরে চিবিরে থাব্লা ক'রে দিভো। আমার প্রাণ কাল্ডো। আমি পাড়ামারের মেরে—তোমাদের বাড়িতে বেদিন নতুন একুম্

সেদিন সেই ছটি গোক এবং তিনটি বাছুরই সমন্ত সহরের মধ্যে আমার চির-পরিচিত আত্মীরের মতো আমার চোথে ঠেক্লো। যতদিন নতুন বৌ ছিনুষ্ নিজে না থেরে লুক্রিয়ে ওদের থাওয়াতুম্—যথন বড়ো হ'লুম্ তথন গোক্রর প্রতি আমার প্রকাশ্র মমতা লক্ষ্য ক'রে আমার ঠাট্টার সম্প্রক্রিয়া আমার গোক্র সহন্দে প্রকাশ ক'র্তে লাগ্লেন।

আমার মেরেটি জন্ম নিরেই মারা গেলো। আমাকেও সে সলে বাবার সমর ভাক দিরেছিলো। সে যদি বেঁচে থাক্তো তাহ'লে সেই আমার জীবনে, ধা-কিছু বড়ো, ধা-কিছু সত্য সমস্ত এনে দিতো; তথন মেজো-বৌ থেকে একেবারে মা হ'রে ব'স্তুম্। মা যে এক-সংসারের মধ্যে থেকেও বিখ-সংসারের। মা হবার - হুংখটুকু পেলুম্ কিন্তু মা-হবার মুক্তিটুকু পেলুম্ না।

মনে আছে ইংরেজ-ভাক্তার এসে আমাদের অন্তর দেখে আশ্রুণ্ড হ'রেছিলো এবং আঁতুড়্বর দেখে বিরক্ত হ'রে বকাবকি ক'রেছিলো। সদরে তোমাদের একট্থানি বাগান আছে। বরে সাজসক্ষা আসবারের অভাব নেই। আর অন্তরটা বেন পশ্যের কাজের উন্টো পিঠ—সেদিকে কোনো লক্ষা নেই, এ নেই, সক্ষা নেই। সেদিকে আলো মিট্মিট্ ক'রে অলে; হাওয়া চোরের মতো প্রবেশ করে, উঠোনের আবর্জনা ন'ড়তে চার না; দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষর হ'রে বিরাজ করে। কিন্তু ভাক্তার একটা ভূল ক'রেছিলো, সে ভেবেছিলো এটা বুলি আমাদের অহোরাত্র হংখ দের। ঠিক উন্টো; অনাদর জিনিষটা ছাইয়ের মতো; সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিরে রাখে কিন্তু বাইরে থেকে তা'র তাপটাকে বুবুতে দের না। আশ্রুম্বান বধন ক'মে যায় তখন অনাদরকে তো অলায় ব'লে মনে হয় না। সেই জল্ভে তা'রা বেলনা নেই। তাই তো মেরেমান্তর হুংখ বোধ ক'র্তেই শক্ষা পার। আমি তাই বিলি, মেরেমান্ত্রবক্ত হুংখ পেতেই হবে এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয়—তাহ'লে বতদুর সপ্তর তা'কে অনাদরে রেখে দেওরাই ভালো; আদরে হুংখব বাখটা কেবল বেজে উঠে।

ষেমন ক'রেই রাখো ছঃখ বে আছে এ কথা মনে ক'র্বার কথাও কোনো-দিন মনে আদেনি। অ''ভুড় ঘরে মরণ মাথার কাছে এসে দীড়ালো, মনে ভরই হ'লোনা। জীবন আমাদের কি-ইবা, যে মরণকে ভর ক'র্তে হবে ? আদরের ৰক্ষে যাদের প্রাণের বাধন শক্ত ক'রেচে ম'র্তে তাদেরই বাধে ? সেছিন যম যদি
আমাকে ধ'রে টান দিতো, তাহ'লে আল্গা মাটি থেকে বেমন অতি সহজে
বাদের চাপ্ডা উঠে আদে সমস্ত শিকডুহুছ আমি তেম্নি ক'রে উঠে আস্তুম্।
বাঞালীর মেয়ে তো কথার কথার ম'র্তে যায়। কিন্তু এমন মরার বাহাছ্রিটা
কি ! ম'রতে লক্ষা হয়,—আমাদের পক্ষে ওটা এতোই সহজ।

আমার মেরেটি তো সন্ধ্যাতারার মতে। ক্ষণকালের জ্বস্তে উদর হ'রেই অন্ত গোলো। আবার আমার নিতাকর্ম এবং গোরুবাছুর নিয়ে প'ড্লুম্। জীবন তেম্নি ক'রেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্যস্ত কেটে যেতো, আজ তোমাকে এই চিঠি লেথ্বার দরকারই হ'তো না। কিন্তু বাতাসে সামাল্য একটা বীজ উদ্ভিয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশ্থগাছের অন্ত্র বের করে; শেষকালে সেইটুকু থেকে ইটকাঠের বুকের পাজর বিদীর্ণ হ'রে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবত্তের মাঝধানে ছোটো একটুখানি জীবনের কনা কোধা থেকে উদ্ভে এসে প'ড্লো, তা'রপর থেকে ফাটল স্কুক্ হ'লো।

বিধবা মার মৃত্যুর পরে আমার বড়ো জায়ের বোন বিন্দু তা'র খ্ড়ত্তো ভাইদের অত্যাচারে আমাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে এনে যেদিন আশ্রম নিলে, তোমরা দেদিন ভাব লে এ আবার কোথাকার আপদ। আমার পোড়া অভাব কি ক'রবো বলো, দেখ নুম্ তোমরা সকলেই মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে উঠেচো, সেইন্সন্তেই এই নিরাশ্রম মেরেটির পালে আমার সমন্ত মন যেন একেবারে কোমর বেঁধে দাঁড়ালো। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাতে এনে আশ্রম নেওয়া——সে কতো বড়ো অপমান! দায়ে প'ড়ে সেও যাকে খীকার ক'রুতে হ'লো, ভাকে কি একপালে ঠেলে রাখা বায় ?

তা'র পরে দেখ শুমু আমার বড়ো জারের দশা। তিনি নিতান্ত দরদে প'ড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেচেন। কিন্তু বখন দেখ্লেন আমীর অনিছা তখন এম্নি ভাব ক'রতে লাগ্লেন ঘেন এ তাঁর এক বিষম বালাই—থেন এ কৈ দুর ক'রতে পার্লেই তিনি বাঁচেন। এই অনাণা বোনটিকে মন খুলে প্রকাশ্যে স্নেহে দেখাবেন এ সাহস তার হ'লো না। তিনি পতিব্রতা।

তাঁর এই সন্ধট দেখে আমার মন আরো বাণিত হ'রে উঠ্লো। দেখ্লুম্ বড়ো জা সকলকে একটু বিশেষ ক'রে দেখিরে দেখিয়ে বিন্দুর খাওয়া পরার এক্নি মোটা রক্ষের ব্যবস্থা করিলেন এবং বাড়ীর সর্বপ্রকার দাসীর্ভিতে ডা'কে এমন ভাবে নিযুক্ত করিলেন যে আমার, কেবল ছংখ নর, লজ্জা বোধ হ'লো তিনি সকলের কাছে প্রমাণ ক'র্বার জন্ম বাস্ত যে আমাদের সংসারে ফাঁকি দিয়ে বিন্দুকে ভারি স্থবিধাদরে পাওয়া গেচে। ও কাজ দেয় বিন্তর অথচ খরচের হিসাবে বেজায় সন্তা।

আমাদের বড়ো জারের বাপের বংশে কুল ছাড়া আর বড়ো কিছু ছিলো না রূপও না টাকাও না। আমার খণ্ডরের হাতে পারে ধ'রে কেমন ক'রে তোমাদের বরে তাঁর বিবাহ হ'লো সে তো সমস্তই জানো। তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ ব'লেই চিরকাল মনে জেনেচেন। সেইজন্মে সকল বিষয়েই নিজেকে যতদূর সম্ভব সৃষ্কৃতিত ক'রে তোমাদের বরে তিনি অতি অল্প জারগা কুড়ে থাকেন।

কিন্ত তাঁর এই সাধু দৃষ্টান্তে আমাদের বড়ো মৃদ্ধিল হ'মেচে। আমি দকল দিকে আপনাকে অতো অসন্তব থাটো ক'রতে পারিনে। আমি ষেটাকে ভালোঃ ব'লে বৃঝি, আর-কারো খাতিরে সেটাকে মল ব'লে মেনে নেওরা আমার কর্ম নয়—ভূমিও তা'র অনেক প্রমাণ পেয়েচো।

বিন্দুকে আমি আমার বরে টেনে নিলুম্। দিদি ব'লেন, "মেজো বৌ গরীবের বরের মেরের মাথাটি থেতে ব'দ্লেন।" আমি যেন বিষম একটা বিপদ ঘটালুম্ এম্নি ভাবে তিনি সকলের কাছে নালিশ ক'রে বেড়ালেন। কিন্তু আমি নিশ্চম জানি, তিনি মনে মনে বেঁচে গেলেন। এথন দোষের বোঝা আমার উপরেই প'ড়লো। তিনি বোনকে নিজে যে লেহ দেখাতে পার্তেন না, আমাকে দিরে সেই স্নেইটুক্ করিয়ে নিয়ে তাঁর মনটা হাল্কা হলো। আমার বড়োজা বিশ্বর বয়ন থেকে কুচারটে অন্ধ বাদ দিতে চেষ্টা ক'র্তেন। কিন্তু তা'র বয়ন যে চোজর চেয়ে কম ছিলো না, একথা লুকিয়ে ব'ল্লে অন্তার হতো না। তুমি ভোজানো, দে দেখ্তে এতোই মল ছিলো যে, প'ড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙ্তো তবে ঘরের মেজ্টার জজেই লোকে উদ্বিয় হ'তো। কাজেই পিতা মাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার ছিলো না, এবং তা'কে বিয়ে ক'র্বার মতো মনের জোরই বা ক'জন লোকের ছিলো।

বিন্দু বড়ো ভারে ভারে আমার কাছে এলো। যেন আমার গারে তা'র ছেঁ ারাচ

লাগ্লে আমি সইতে পার্বো না। বিশ্বসংসারে তার যেন জ্মাবার কোনো সর্ভ ছিলো না—তাই সে কেবলি পাশ কাটিয়ে, চোখ এড়িয়ে চ'ল্তো। তার বাপের বাড়িতে তা'র খ্ড়ত্তো ভাইরা তাকে এমন একটু কোণও ছেড়ে দিতে চায়নি, যে-কোণে একটা অনাবশুক জিনিষ প'ড়ে থাক্তে পারে। অনাবশুক আবর্জনা ঘরের আশোপাশে অনামাসে স্থান পায়, কেননা মায়্য তা'কে ভূলে যায়, কিন্ত অনাবশুক মেয়ে মায়্য যে একে অনাবশুক আবার তা'র উপরে তা'কে ভোলাও শক্ত; সেইজন্তে আঁতাকুড়েও তা'র স্থান নেই। অথচ বিন্দুর খ্ড়তুতো ভাইরা যে জগতে পরমাবশুক পদার্থ তা ব'ল্বার জো নেই। কিন্ত তা'রা বেশ আছে।

তাই বিন্দুকে যথন আমার ঘরে ডেকে আন্লুম্, তা'র বুকের মধ্যে কাঁপ্তে লাগ্লো। তা'র ভর দেখে আমার বড়ো হুঃথ হ'লো। আমার ঘরে যে তা'র একটুথানি জায়গা আছে, নেই কথাটি আমি অনেক আদর ক'রে তা'কে বুঝিরে দিলুম্।

কিন্ত আমার ঘর ঋধু তো আমারই ঘর নয়। কাজেই আমার কাজটি সহজ হ'লো না। হুচার দিন আমার কাছে থাক্তেই তা'র গারে লাল-লাল কি উঠ্লো—হয় তো দে ঘামাচি, নয় তো আর কিছু হবে। তোমরা ব'ল্লে বসন্তঃ। কেননা, ওযে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক আনাড়ি ডাক্টার এসে ব'ল্লে, আর হুই একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই হুই একদিন না গেলে ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই হুই একদিনের সব্র সইবে কে । বিন্দু তো তা'র ব্যামোর লক্ষাতেই ম'র্বার জাহ'লো। আমি ব'ল্লুম্, বসন্ত হয় তো হোক্—আমি আমাদের সেই আঁতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাক্বো, আর কাউকে কিছু ক'রতে হবে না। এই নিয়ে আমার উপরে ভোমরা যথন সকলে মারমূর্ত্তি ধ'রেচো, এমন কি বিন্দুর ন্দিন্ত যথন অভ্যন্ত বিয়ক্তির ভাণ ক'রে পোড়াকপালি মেয়েটাকে ইাসপাতালে পাঠাবার প্রভাব ক'র্চেন, এমন সমন্ত ভার বাস্তঃ হ'মে উঠ্লে। ব'ল্লে, নিন্দুমই বসন্ত ব'সে গিয়েচে। কেননা, ওযে বিন্দু।

অনাদরে মান্ত্র হবার একটা মন্ত গুণ, শরীরটাকে তা'তে একেবারে অজন অমর ক'রে তোলে। ব্যামো হ'তেই চাম না—মরার সদর রাভাওলো একেবারেই বন্ধ। রোগ তাই ওকে ঠাটা ক'রে গেলো, কিছুই হ'লো না। কিছ এটা বেশ বোঝা গেলো, পৃথিবীর মধ্যে সব চেরে অকিঞ্চিৎকর মাছুবকে আশ্রয় দেওরাই সব চেরে কঠিন। আশ্ররের দরকার তা'র যতো বেশি, আশ্ররের বাধাও তা'র তেম্নি বিষম।

আমার সন্ধন্ধে বিন্দুর ভর বথন ভাঙ্গো, তথন ওকে আর এক গেরোর ধ'রলো। আমাকে এম্নি ভালোবাস্তে হক ক'র্লে যে আমাকে ভর ধরিয়ে দিলে। ভালোবাসার এ রকম মুর্ব্তি সংসারে তো কোনোদিন দেখিনি। বইরেতে প'ডেচি বটে, সে-ও মেরে পুরুবের মধো। আমার থে রূপ ছিলো দে কথা আমার মনে ক'র্বার কোনো কারণ বহুকাল ঘটেনি—এতদিন পরে সেই রূপটা নিয়ে প'ড্লো এই কুঞ্জী মেয়েট। আমার মুখ দেখে তা'র চোখের আল আর মিট্তো না। ব'ল্তো, "দিদি, তোমার এই মুখখানি আমি-ছাড়া আর কেউ দেখ তে পারনি।" যেদিন আমি নিজের চুল নিজে বাধ্তুম, সেদিন তা'র ভারি অভিমান! আমার চুলের বোঝা ছই হাত দিয়ে নাড্তে চাড্তে তা'র ভারি ভালো লাগ্ভো। কোথাও নিমন্ত্রণ যাওয়া ছাড়া আমার সালগোজের তো দরকার ছিলো না—কিন্তু বিন্দু আমাকে অন্থির ক'রে রোজই কিছুনা-কিছু সাজ করাতো। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একেবারে পাগল হ'য়ে উঠ্লো।

তোমাদের অন্দরমহলে কোথাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তরদিকের
পাঁচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোনোগতিকে একটা গাব গাছ জ'লেচে।
যেদিন দেখ্তৃম্ সেই গাবের গাছের নতুন পাতাগুলি রাঙা টক্টকে হ'রে
উঠেচে, সেইদিন জান্তৃম্ ধরাতলে বসন্ত এসেচে বটে। বামার বরকলার মধ্যে
ঐ অনাদৃত মেরেটার চিন্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙীন হ'য়ে উঠলে। সেদিন
আমি ব্রশ্ন্ হদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—সে কোন্ স্বর্গ
থেকে আদে, গলির মোড় থেকে আসে না

বিন্দুর ভালোবাসার ছঃসহবেগে আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছিলো—এক একবার তা'র উপর রাগ হ'তো, দে-কথা থীকার করি—কিন্তু তা'র এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেধ্নুম্—যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখিনি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।

এদিকে, বিন্দুর মতো মেয়েকে আমি যে এতোটা আদর-বত্ত ক'র্চি এ তোমাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ব'লে ঠেক্লো। এর কত্তে যুঁৎ যুঁৎ বিটুখিটের আছ ছিলো না। বেদিন আমার বর থেকে বাজুবন্ধ চুরি সোলো, সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিলো এ কথার আজালা দিতে তোমাদের লক্ষা হ'লো না। যথন স্বদেশী হালামার লোকের বাড়ীভরাসী হ'তে লাগ্লো তথন তোমরা অনারাসে সন্দেহ ক'রে ব'স্লে যে, বিন্দু প্লিসের পোষা মেরে-চর। তা'র আর কোনো প্রমাণ ছিলো না কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু।

তোমাদের বাড়ীর দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ ক'র্তে আপন্তি ক'র্তো,—
ভাদের কাউকে ওর কাজ ক'র্বার ফরমাস ক'র্লে ও মেরেও একেবারে সঙ্গোচে
দেন আড়াই হ'রে উঠ্তো। এই সকল কারণেই ওর জন্তে আমার বরচ বেড়ে
গেলো। আমি বিশেষ ক'রে একজন আলাদা দাসী রাধ্লুম্। দেটা
ভোমাদের ভালো লাগেনি। বিলুকে আমি বে-সব কাপড় প'র্তে দিতুম্, তা
দেবে তুমি এতো রাগ ক'রেছিলে যে আমার হাত-ধরচের টাকা বন্ধ ক'রে
দিলে। তা'র পরদিন থেকে আমি পাঁচলিকে দামের জোড়া মোটা কোরা
কলের ধুতি প'র্তে আরম্ভ ক'রে দিলুম্। আর মতির মা যথন আমার এঁটো
ভাতের থালা নিয়ে যেতে এলো তা'কে বারণ ক'রে দিলুম্। আমি নিজে
উঠোনের কলতলার গিয়ে এঁটো ভাত বাছুরকে থাইয়ে বাসন মেজেচি।
একদিন হঠাৎ সেই দ্ঞাট দেখে তুমি খুব খুসি হওনি। আমাকে খুসি না
ক'র্লেও চলে আর তোমাদের খুসি না ক'র্লেই নয়, এই স্থবুজিটা আজ পর্যাপ্ত
আমার ঘটে এলো না।

এদিকৈ তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেচে বিন্দুর বয়পও তেম্নি বেড়ে চ'লেচে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপারে তোমরা অস্বাভাবিক রকমে বিব্রত হ'রে উঠেছিলে। একটা কথা মনে ক'রে আমি ক্রাক্তর্যা হই, তোমরা জোর ক'রে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় ক'রে দাওনি। আমি বেশ বুঝি, তোমরা আমাকে মনে মনে ভয় করো। বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, ভিতরে ভিতরে তা'র খাতির না ক'রে ভোমরা বাঁচো না।

অবলেষে বিন্দুকে নিজের শক্তিতে বিদায় ক'র্তে না পেরে ভোমরা প্রজাপতি দেবতার শরণাপন্ন হ'লে। বিন্দুর বর ঠিক হ'লো। বড়ো জা ব'ল্লেন, "বাচ্লাম, মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা ক'স্থানৈ।" বর কেমন তা জানিনে; তোমাদের কাছে গুন্নুম্ দকল বিষয়েই ভালো। বিন্দু আমার পা জড়িরে ধ'রে কাদ্তে লাগ্লো—ব'ল্লে, "দিদি, আমার আবার বিয়ে করা কেন ?"

আমি তা'কে অনেক ব্রিয়ে ব'ল্লুম্,—"বিন্দু, তুই ভয় করিদ্নে—ভনেচি তোর বর ভালো।"

विन्तृ व'न्त्न, —"वत्र व'ने ভाटना रुत्र, आमात्र कि आहि व आमाटक जा'त

বরপক্ষেরা বিন্দুকে তো দেখ্তে আস্বার নামও ক'র্লেনা। বড়ো দিদি তা'তে বড়ো নিশ্চিস্ত হ'লেন।

কিন্তু দিনরাত্রে বিন্দুর কারা ঝার থামতে চায় না। দে তা'র কি কৃষ্ঠ, সে আমি জানি। বিন্দুর জন্তে আমি সংসারে অনেক লড়াই ক'রেচি, কি বির বিবাহ বন্ধ হোক্ এ কথা ব'ল্বার সাহস আমার হ'লো না। কিসের জোরেই বা ব'ল্বো ? আমি যদি মারা যাই তো ওর কি দশা হবে ?

একে তো মেয়ে, তা'তে কালো মেয়ে—কার ঘ'রে চ'ল্লো, ওর কি দশা হবে—সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলে প্রাণ কেঞ্ছেওঠে।

विन्तू व'न्(न, — "निनि, विराय आंत्र शांकिनि आर्ष्ट, এत भर्धा आभात भत्र शरद ना कि ?"

আমি তা'কে থ্ব ধ'ম্কে দিলুম্, কিন্তু অন্তর্গানেন দদি কোনো সংজভাবে বিলুর মৃত্যু হ'তে পার্তো তাহ'লে আমি আরাম বোধ ক'র্ডুম্।

বিবাহের আগের দিন বিন্দু তা'র দিনিকে গিয়ে ব'ল্লে,—"দিনি, আমি তোমানের গোয়াল্যরে প'ড়ে থাক্বে।, আমাংক যা ব'ল্বে তাই ক'ব্বো, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন ক'রে ফেলে দিয়ে। না।"

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোথ দিয়ে জল পুণ ড্ছিলো, সেদিনও প'ড্লো। কিন্তু শুধু হৃদয় তো নয়, শান্ত্রও আছে; তিনি ব'ল্লেন,—"জানিস্ তো, বিন্দী, পতিই হ'চ্ছে স্ত্রীলোকের গতিমুক্তি দব। কপালে যদি হুঃথ থাকে তো কেউ থণ্ডাতে পার্বে না।"

चामन कथा २'एक दकाना निष्क क्वांना ब्राखाई नाई—विमूरक विवाह क'नुरुष्टि हरव—जा'त পরে धी हेंग्र जा हाक्। স্মানি চেরেছিলুন্ বিবাহটা বাতে স্মানাদের বাড়িতেই হর। কিন্তু তোমরা ব'লে ব'দ্লে বরের বাড়িতেই হওরা চাই—দেটা তাদের কৌলিক প্রথা।

আমি বৃষ্ণুম্ বিশ্ব বিবাহের জন্তে যদি তোমাদের থরচ ক'র্তে হয়, জবে সেটা তোমাদের গৃহদেবতার কিছুতেই সইবে না। কাজেই চুণ্ ক'রে যেতে হ'লো। কিন্তু একটি কথা তোমরা কেউ জানো না। দিদিকে জানাবার ইচ্ছে ছিলো কিন্তু জানাইনি, কেননা তাহ'লে তিনি ভয়েই ম'রে যেতেন,—আমার কিছু কিছু গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে বিশ্বকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম্। বোধ করি দিয়ির চোথে সেটা প'ড়ে থাক্বে কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেন নি। দোহাই ধর্মের, দেজতে তোমরা তাঁকে ক্ষমা ক'রো।

যাবার আগে বিন্দু আমাকে জড়িয়ে ধ'রে ব'ল্লে,—"দিদি, আমাকে তোমরা তার্কলৈ নিতান্তই ত্যাগ ক'র্লে ?"

আমি ব'ল্লুম্,—"না বিন্দা, তোর যেমন দশাই হোক্ না কেন, আমি তোকে শেষ পর্যান্ত ত্যাগ ক'রবো না।"

তিন দিন গেল। তোমাদের তালুকের প্রজা খাবার জন্তে তোমাকে যে ভেড়া দিয়েছিলো তা'কে তোমার জঠরাাগ্ন থেকে বাঁচিয়ে আমি আমাদের একতলার কয়লা-রাখ বার ঘরের একপাশে বাস ক'র্তে দিয়েছিলুম্। সকালে উঠেই আমি নিজে তা'কে দানা খাইয়ে আস্তুম্;—তোমার চাকরদের প্রতি ছই একদিন নির্ভর ক'রে দেখেচি, তা'কে খাওয়ানোর চেয়ে তা'কে খাওয়ার প্রতিই তাদের বেশি বেশিক।

সেদিন সকালে সেই ঘরে চুকে দেখি বিন্দু এককোণে জক্ষ্য ক'য়ে ব'দে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধ'রে নুটয়ে ঐড়ে নিঃপজে কাঁদতে লাগ্লা।

বিন্দুর স্বামী পাগর।

"দত্যি ব'ল্চিদ্ বিন্দী ?"

"এতো বড়ো মিথ্যা কথা তোমার কাছে ব'ল্ডে পারি দিদি? তিনি পাগল। খণ্ডরের এই বিবাহে মত ছিলো না—কিন্তু তিনি আমার শাণ্ডড়িকে যমের মতো জন্ম করেম। তিনি বিবাহের পূর্বেই কানী চ'লে গেচেন। শাণ্ডড়ি জেদ ক'রে তাঁর ছেলের বিদ্রে দিয়েচেন।" আমি সেই রাশ-করা কয়লার উপর ব'দে প'ড়ুলুম্। মেরেমান্থকে মেরেমান্থব দরা করে না। বলে, ও মেরেমান্থ বই তো নর। ছেলে হোক্ নাপাগল, সে তোপুরুষ বটে।

বিশ্ব স্থামীকে হঠাৎ পাগল ব'লে বোঝা যায় না—কিছ এক একনি সে এমন উন্মান হ'সে ওঠে যে তা'কে ঘরে তালাবদ্ধ ক'রে রাখ্তে হয়। বিবাহের রাত্রে সে তালা ছিলো কিছ রাত-জাগা প্রভৃতি উৎপাতে দ্বিতার দিন থেকে তা'র মাধা একেবারে থারাপ হ'য়ে উঠ্লো। বিন্দু ছপুরবেলা পিতলের থালায় ভাত থেতে ব'লেছিলো, হঠাৎ তা'র স্থামী থালাম্ম্ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে নিলে। হঠাৎ কেমন তা'র মনে হ'য়েচে, বিন্দু স্বয়ং রাণীরীসমনি; বেহারাটা নিশ্চম সোনার থালা চুরি ক'রে রাণীকে তা'র নিজের থালায় ভাত থেতে দিয়েচে। এই তা'র রাগ। বিন্দু তো ভয়ে ম'রে গেলো। ভৃতীয় রাজে শাভড়ি তা'কে যথন স্থামীর ঘরে ওতে ব'ল্লে বিন্দুর প্রাণ গুকিয়ে গেলো। শাভড়ি তা'র প্রচণ্ড, রাগ্লে জ্ঞান থাকে না। সে-ও পাগল, কিছ পুরোনয় বলেই আরো ভয়ানক। বিন্দুকে ঘরে চুকুতে হ'লো। স্থামী সে রাজে ঠাওা ছিলো। কিন্তু ভয়ে বিন্দুর শারীর যেন কাঠ হ'য়ে গেলো। স্থামী বধন মুমিয়েচে অনেক রাজে সে অনেক কৌশলে পালিয়ে চ'লে এসেচে, তা'র 'বিস্তারিত বিবরণ লেখ্বার দরকার নেই।

ত্বণায় রাগে আমার সকল শরীর অ'লতে লাগ্লো। আমি ব'ল্লুম্, "এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিলু তুই থেমন ছিলি তেম্নি আমার কাছে থাক্, দেখি তোকে কে নিয়ে থেতে পারে।"

তোমরা ব'ল্লে, "বিন্দু মিধ্যা কথা ব'ল্চে।" আমি ব'ল্লুম্, "ও কথনো মিধ্যা বলেনি।" তোমরা ব'ল্লে, "কেমন ক'রে জান্লে ?" আমি ব'ল্লুম্, আমি নিশ্চর জানি।"

তোমরা ভয় দেখালে বিন্দুর খণ্ডরবাড়ির লোকে পুলিস্-কেদ্ ক'র্লে মুক্লি প'ড়তে হবে।

আমি ব'ল্লুন্, "ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সজে ওর বিয়ে দিয়েচে এ কথা কি আদালত ভন্বে না গু" ৈ তোমরা ব'ল্লে, "তবে কি এই নিয়ে আদালত কর্ব্তে হবে নাকি ? কেন আমাদের দায় কিদের ?"

আমি ব'ল্লুম্, "আমি নিজের গয়না বেচে যা ক'র্তে পারি ক'র্বো।" তোমরা ব'ল্লে, "উকিলবাড়ি ছুটবে না কি গু"

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত ক'র্তে পারি, তা'র বেশি আর কি ক'র্বো?

ওদিকে বিন্দুর খণ্ডরবাড়ি থেকে ওর ভাস্থর এসে বাইরে বিষম গোল বাধিরেচে। সে ব'ল্চে সে থানায় খবর দেবে।

আমার যে কি জোর আছে জানিনে—কিন্তু কশাইয়ের হাত থেকে যে গোক প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েচে তা'কে পুলিসের তাড়ায় আবার সেই কশাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিতেই হবে একথা কোনোমতেই আমার মন মান্তে পার্লো না। আমি ম্পর্জা ক'রে ব'ল্লুম, "তা দিক্ থানায় থবর।"

এই ব'লে মনে ক'রলুমু, বিন্দুকে এইবেলা আমার শোবার ঘরে এনে তা'কে নিয়ে ঘরে তালাবদ্ধ ক'রে ব'পে থাকি। থোঁজ ক'রে দেখি, বিন্দু নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার বাদ প্রতিবাদ যখন চ'লছিলো তখন বিন্দু আপনি বাইরে গিয়ে তা'র ভাস্থারের কাছে ধরা দিয়েচে। বুঝেচে এ বাড়িতে যদি সে থাকে তবে আমাকে যে বিষম বিপদে ফেল্বে।

মাঝান পালিয়ে এদে বিন্দু আপন ছঃখ আরো বাড়ালে। তা'র শান্তভির তর্ক এই যে, তা'র ছেলে তো ওকে থেয়ে ফেল্ছিলোনা। মন্দ স্বামীর দৃষ্টাস্ত সংসারে ছল্ভি নয়, তাদের সঙ্গে তুলনা ক'র্লে তা'র ছেলে যে সোনার চাদ।

আমার বড়ো জা ব'ল্লেন, "ওর পোড়াকপাল, তা নিয়ে হঃথ ক'রে কি ক'রবো ? তা পাগল হোক্ ছাগল হোক্ স্বামী তো বটে।"

কুর্দ্ধ রোগীকে কোলে ক'রে তা'র স্ত্রী বেখার বাড়িতে নিজে পৌছে দিয়েচে, সতী-সাধ্বীর সেই দৃষ্টাস্ত তোমাদের মনে জাগ্ছিলো; জগতের মধ্যে অধ্যত্তম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার ক'রে আস্তে তোমাদের প্রুষ্বের মনে আজ পর্যান্ত একটুও সঙ্কোচ বোধ হয়নি, সেইজগ্রুই মানবজন্ম নিয়েও বিশ্বুর বাবহারে ডোমরা রাগ ক'রতে পেরেচা, তোমাদের মাধা হেঁট হয়নি।

বিশ্ব জন্তে আমার বুক ফেটে গেলো কিন্ত তোমাদের জন্তে আমার লজ্জার দীমা ছিলো না। আমি তো পাড়ানেঁরে মেরে, তা'র উপরে তোমাদের দরে প'ড়েচি, ভগবান কোন্ ফাঁক দিরে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন ? তোমাদের এই-সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পার্লুম্না!

আমি নিশ্চর জান্ত্য, ম'রে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর আস্বে না।
কিন্তু আমি যে তা'কে বিষের আগের দিন আশা দিরেছিলুম্ যে, তা'কে শেষ
পর্যন্ত ত্যাগ ক'রবো না। আমার ছোটো ভাই শরৎ ক'ল্কাতার কলেজে
প'ডুছিলো; তোমরা জানোই তো যত-রকমের ভলটিয়ারি করা, প্লেগের পাড়ার
ইছর মারা, দামোদরের বভায় ছেটীটা, এতেই তা'র এতো উৎসাহ যে উপরি
উপরি হ'বার সে এফ, এ, পরীক্ষায় ফেল ক'রেও কিছুমাত্র দ'মে যায়নি।
তা'কে আমি ভেকে ব'ল্লুম্, "বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে সেই
বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখ্তে সাহস ক'রবে
না—লিখ্লেও আমি পাবো না।"

এ রকম কাজের চেয়ে যদি তা'কে ব'ল্ডুম্ বিলুকে ডাকাতি ক'রে আান্তে কিছা তা'র পাগল স্বামীর মাথা ভেঙে দিতে তাহ'লে সে বেশি খুসি হ'তো!

শরতের সঙ্গে আলোচনা ক'র্চি এমন সময় তুমি খরে এসে ব'ল্লে, "আবার কি হালামা বাধিয়েচো ?"

আমি ব'ল্লুম্, "সেই যা-সব গোড়ায় বাধিয়েছিলুম্, তোমাদের পরে এসেছিলুম্,
—কিন্তু সে তো তোমাদেরই কীর্ত্তি।"

তুমি জিজাসা ক'র্লে—"বিন্দুকে আবার এনে কোথাও লুকিয়ে রেখেচো ?"
আমি ব'ল্লুম্,—"বিন্দু যদি আস্তো ২ হ'লে নিশ্চর এনে লুকিয়ে রাধ্তুষ্।
কিন্তু সে আস্বে না, তোমাদের ভর নেই।"

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার দদেহ আরে। বেড়ে উঠ্লো। তা আমি জান্তুম্ শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে এ তোমরা কিছুতেই পছন্দ ক'রতে না। তোমাদের ভর ছিলো ওর প'রে পুলিসের দৃষ্টি আছে—কোন্দিন ও কোন্ রাজনৈতিক মাম্লায় প'ড়্বে তথন তোমাদের ভর জড়িরে ফেল্বে। সেইজন্তে আমি ওকে ভাইফোটা পর্যান্ত লোক দিয়ে পাঠিরে দিতুম্, খরে ডাক্তুম্না।

তোমার কাছে শুন্দুম্ বিন্দু আবার পালিরেচে, তাই তোমান্দের বাড়িতে তা'র ভাহ্বর থোঁজ ক'র্তে এসেচে। শুনে আমার বুকের মধ্যে শেল বি'ধ্লো। হতভাগিনীর যে কি অসহ কষ্ঠ তা বুঝ্লুম্ অথচ কিছুই ক'র্বার রাস্তা নেই।

শরৎ থবর নিতে ছুট্লো। সন্ধার সময় ফিরে এসে আমাকে ব'ল্লে, "বিন্
তা'র খুড়তুতো ভাইদের বাড়ি গিয়েছিলো, কিন্তু তা'রা তুমুল রাগ ক'রে তথন আবার তা'কে খণ্ডরবাড়ি পৌছে দিয়ে গেছে। এর জন্তে তাদের থেসারৎ এবং গাড়িভাড়া দণ্ড বা ঘ'টেচে তা'র ব'লৈ এখনো তাদের মন থেকে মরেনি।

তোমাদের খৃড়িমা ঞ্জিকেত্রে তীর্থ ক'বৃতে ধীবেন ব'লে তোমাদের বাড়িতে এসে উঠেচেন। আমি তোমাদের ব'ল্লুম, "আমিও ধাবো।"

আমার হঠাৎ এমন ধর্মে মন হ'রেচে দেখে তোমরা এতো খুসি হ'রে উঠ লে যে কিছুমাত্র আপত্তি ক'র্লে না। একথাও মনে ছিলো যে, এখন যদি ক'ল্কাতার থাকি তবে আবার কোন্দিন বিন্দুকে নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে ব'স্বো। আমাকে নিমে বিষম শ্যাঠা।

বুধবারে আমাদের যাবার দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক হ'লো। আমি শরৎকে জ্রেক ব'ল্লুম্, " যেমন কৃ'রে হোক্ বিলুকে বুধবারে পুরী-যাবার গাড়িতে তোকে কুলে দিতে হবে।"

শরতের মুথ প্রাক্ষর হ'য়ে উঠ্লো,—সে ব'ল্লে, "ভয় নেই দিদি, আমি তা'কে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্বাস্ত চ'লে ঘাবো—ফাঁকি দিয়ে জগন্ধাথ দেখা হ'বে যাবে।"

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এলো। তা'র মুখ দেখেই খামার বুক ,''মে গেলো। আমি ব'ল্লুম্,—"কি শরৎ, স্থবিধা হ'লোনা বুঝি ?"

সে ব'ল্লে,—"না ।"

আমি ব'ল্লুম্,—"রাজি ক'র্তে পার্লিনে ?"

সে ব'ল্লে,—"আর দরকারও নেই। কাল রাজিরে সে কাপড়ে আগুন ধাররে আগুহতা। ক'রে ম'রেচে। বাড়ির যে ভাইণোটার সলে ভাব ক'রে নিয়েছিলুম, তা'র কাছে খবর পেলুম্ তোমার নামে সে একটা চিটি রেখে গিয়েছিলো, কিন্তু সে চিটি ওরা নষ্ট ক'রেচে।" যাক্ শাব্দি হ'লো!

দেশন্তম লোক চ'টে উঠ্লো। ব'লতে লাগ্লো, <u>"মেয়েদের কাপতে আঞ্চন</u> লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাসান হ'য়েচে।"

তোমরা ব'ল্লে "এ সমস্ত নাটক করা!" তা হবে। কিছু নাটকের তামাসাটা কেবল বাঙালী মেরেদের শাড়ির উপর দিরেই হয় কেন, আর বাঙালী বীরপুক্ষদের কোঁচার উপর দিরে হয় না কেন সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।

বিন্দীটার এম্নি পোড়াকপাল বটে ! যতদিন বেঁচে ছিলো রূপে ঋণে কোনো যশ পায়নি—ম'র্বার বেলাও যে একটু ভেবে চিস্তে এমন একটা নতুন ধরনে ম'র্বে যাতে দেশের প্রুষরা খুসি হ'য়ে হাততালি দেবে তাও তা'র ঘটে এলো না ! মরেও লোকেদের চটিয়ে দিলে !

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিরে কাঁদ্লেন। কিন্তু সে কাল্লার মধ্যে একটা সান্ধনা ছিলো। যাই হোক্ না কেন, তবু রক্ষা হ'লেচে, ম'রেচে বই তোনা; বেঁচে থাক্লে কিনা হ'তে পার্তো!"

আমি তীর্থে এনেচি। বিন্দুর আর আস্বার দ'র্কার হ'লো না, কিন্ধ আমার দরকার ছিলো।

তঃথ ব'ল্তে গোকে যা বোঝে ভোমাদের সংসারে তা আমার ছিলো না।
তোমাদের বরে থাওয়া-পরা অসজল নয়; তোমার দাদার চরিত্র বেমন হোল্,
তোমার চরিত্রে এমন কোনো দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মল্প ব'ল্তে পারি।
যদি বা তোমার স্বভাব তোমার দাদার মতোই হ'তো তাহ'লেও হয়তো মোটের
তপর আমার এম্নি ভাবেই দিন চ'লে বেতো এবং আমার সতীসাধবী বড়ো
ভারের মতো পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোব দেবার
চেটা ক'র্তুম্। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন ক'র্তে
চাইনে—আমার এ চিঠি সেজতো নয়।

কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাধন বড়ালের গলিতে ফির্বো না। আমি বিন্দুকে দেখেচি। সংসারের মঝখানে মেরেমান্থবের পরিচমটা বে কি তা আমি পেরেচি। আর আমার দরকার নেই।

ভারপরে এ-ও দেখেচি ও মেরে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেন নি।

ওর উপরে ভোমাদের যতো জোরই থাকু না কেন, সে জোরের অন্ত আছে।
৩ আপনার হতভাগা মানবজনের চেয়ে বড়ো। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত
আপন দল্পর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে
তোমাদের পা এতো লখা নর! মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে
দে মহান্—সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খ্ড়তুতো
ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত ল্পী নয়। সেখানে
সে অনস্ত।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার ব্রুকর মধ্যে ফৌবনের যম্নাপারে থেদিন বাজ্লো দেদিন প্রথমটা আমার ব্রুকর মধ্যে যেন বাল বিশ্লো। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা ক'র্লুম্ জগতের মধ্যে যা-কিছু সব চেয়ে তৃচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন ? এই গলির মধ্যকার চারদিকে-প্রাচীর-তোলা নিরানন্দের অতি সামান্ত বৃদ্ধুদটা এমন ভর্ম্বর বাধা কেন ? তোমার বিশ্বজগৎ তা'র ছয় ঋতৃর স্বধাপাত্র হাতে ক'রে যেমন ক'রেই ডাক দিক না—একম্বুর্ত্তের জন্তে কেন আমি এই অন্তর্ন মহলটার এইটুকুমাত্র চৌকাঠ পেরতে পারিনে ?—তোমার এমন ভ্রুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ঐ অতি তৃচ্ছ ইটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে ম'র্তেই হবে। কতো তৃচ্ছ আমার এই প্রতিদিনের জীবনবাত্রা, কতো তৃচ্ছ এর সমস্ত বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাস, বাঁধা বৃলি, এর সমস্ত বাঁধা মার—কিস্ক শেষ পর্যান্ত দেই দানতার নাগপাশ-বন্ধনেরই হবে জিত,—আর হার হ'ল তোমার নিজের স্বষ্টি ঐ আনন্দলোকে ?

কিন্ত মৃত্যুর বাঁশি বাজ্তে লাগ্লো,—কোথায় রে ্রমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া; কোন ছঃথে কোন আপমানে মায়ুষকে বন্দী ক'রে এথে দিতে পারে! ঐ তা মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়ণতাকা উড়্চে! ওরে মেজো-বৌ, ভয় নেই তোর! তোর মেজো-বৌয়ের থোল্য ছিল্ল হ'তে এক নিমেষও লাগেনা!

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সমূথে আজ নীল সমূত্র, আমার মাধার উপরে আধাড়ের মেঘপুরা। তোমাদের অভ্যাদের অন্ধনারে আমাকে চেকে রেখে দিরেছিলে।
ক্লাকালের কল্পে বিন্দু এনে সেই আবরণের ছিন্ত দিরে আমাকে দেখে
নিরেছিলো। সেই মেরেটাই তা'র আপনার মৃত্যু দিরে আমার আবরণধানা
আগাগোড়া ছিন্ন ক'রে দিয়ে গেলো। আৰু বাইরে এসে দেখি আমার
গৌরব রাঁধ বার আর কামগা নেই। আমার এই অনানৃত রূপ বার চোখে
ভালো লেগেচে, সেই কুন্দর সমন্ত আকাশ দিরে আমাকে চেরে দেখ্চেন।
এইবার মরেচে মেজ-বৌ।

जूमि छाव एठा व्यामि म'इंटि वाकि— छद तम्हे, व्यमन शृद्दात्मा शिष्ठी रहामालंद माल व्यामि क'इंद्दा ना। मीत्रावाहेश रहा व्यामात्रि मरहा त्यसमान् हिली— छा'त निकनश्च रहा कम छाति हिला ना, छा'रक रहा वाहाबात बर्छ म'इंटि हत्ति। मीत्रावाहे छा'त भारन व'लिहिला, "हाफ क वाभ, हाफ क मा, हाफ क त्य त्यथारन व्याह ; मोता किल्ल लिशिहे तहेला, व्यक्, छा'रह छा'ता मा हवात्र हाक !" এই लिशि थोकाहे रहा तिरह थाका।

আমিও বাঁচ্বো। আমি বাঁচ্লুম্।
তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিল—মুণাল।

[ ১৩২১—শ্রাবণ ]

## ভাইফোটা

শ্রাবণ মাসটা আজ যেন একরাত্রে একেবারে দেউলে হইরা গেছে সমস্ত আকাশে কোথাও একটা ছেঁড়া মেঘের টুক্রাও নাই।

আদর্য্য এই যে আমার সকালটা আজ এমন করিরা কাটিতেছে। আমার বাগানের মেহেদি-বেড়ার প্রান্তে শিরীষগাছের পাতাগুলা ঝলমল করিয়া উঠিতেছে আমি তাহা তাকাইয়া দেখিতেছি। সর্বনাশের যে মাঝ-দরিয়ায় আসিয়া পৌছিয়াছি এটা যখন দুরে ছিল তথন ইহার কথা কল্পনা করিয়া কত শীতের রাজে সর্বান্ধে দাম দিয়াছে, কত গ্রান্মের দিনে হাত পায়ের তেনো ঠাওা হিম হইয়া গেছে। কিন্তু আজ সমন্ত ভর্মভাবনা হইতে এম্নিছুটি পাইয়াছি যে ঐ যে আতাগাছের ডালে একটা গিরগিটি ছির হইয়া শিকার লক্ষ্য করিতেছে সেটার দিকেও আমার চোখ রছিয়াছে।

দর্শব খোরাইর। পথে দাঁড়াইব এটা তত কঠিন না—কিন্তু আমাদের বংশে যে সততার খ্যাতি আজ তিন পুরুষ চলিরা আসিয়াছে সেটা আমারি জীবনের উপর আছাড় খাইরা চুরমার হইতে চলিল সেই লজ্জাতেই আমার দিনরাত্রি স্বতি ছিল না—এমন কি আত্মহত্যার কথাও অনেকবার ভাবিয়াছি। কিন্তু আজ বথন আর পর্দা রহিল না, থাতাপত্রের শুহাগছরের হইতে অথ্যাতি-শুলো কালো ক্রিমির মত কিলবিল করিয়া বাহির হইরা আদালত হইতে খবরের কাগজময় ছড়াইয়া পড়িল, তথন আমার একটা মন্ত বোঝা নামিয়াগেল। পিতৃপ্রুহের স্থনামটাকে টানিরা বেড়াইবার দায় হইতে রক্ষা পাইলাম। সবাই জানিল, আমি জুয়াচোর। বাঁচা গেল।

উবিলে উবিলে ছেঁড়াছিঁড়ি করিয়া সকল কথাই বাহির করিবে, কেবল সকলের চেয়ে বড় কলঙ্কের কথাটা আদালতে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই— কারণ বয়ং ধর্ম ছাড়া তা'র আর-কোনো করিয়াদি অবশিষ্ট নাই। এইজয় সেইটে প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়াই আজ কলম ধরিলাম।

আমার পিতামহ উদ্ধন দন্ত তাঁর প্রভুবংশকে বিপদের দিনে নিজের সম্পত্তি দিরা রক্ষা করিয়াছেন। সেই হইতে আমাদের দারিদ্রাই অল্প্র-লোকের ধনের চেয়ে মাথা উচু কাররাছে। আমার পিতা সনাতন দন্ত ডিরোজিয়োর ছাত্র। মদের সম্বন্ধে তাঁর ষেমন অভুত নেশা ছিল সত্যের স্থাকে ততোধিক। মা আমাদের একদিন নাপিত ভারার পদ্ধ বিদ্যাছিলেন শুনিয়া পরদিন হইতে সন্ধার পর আমাদের বাড়ির ভিতরে যাওয়া তিনি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরে পড়িবার বরে শুইতাম। সেখানে দেয়াল-ভুড়িয়া ম্যাপশগুলা সত্য কথা বলিত, তেপান্তর মাটের ধরর দিত না—এবং সাতসমুদ্র তেরো নদীর গ্রাটাকে ফাঁসিকাঠে স্থালাইয়া রাখিত। স্ততা সম্বন্ধেও তাঁর শুনিবার প্রবল ছিল। আমাদের জবাব-দিহির অভ্তাল না। একদিন একজন 'হকার' দাবাকে কিছু জিনিব বেটিয়াছিল। তা'রই কোনো একটা মোড়কের একখানা দড়ি লইয়া খেলা করিতেছিলাম। বাবার ছকুমে সেই দড়ি 'হকার'কে ফিরাইয়া দিবার জন্ম রাত্তায় আমাকে ছুটতে হইয়াছিল।

আমরা সাধুতার জেলখানার সততার লোহার বেড়ি পরিরা মান্থব। মান্থব বলিলে একটু বেশি বলা হয়—আমরা ছাড়া আর সকলেই মান্থব, কেবল আমরা মান্থবের দৃষ্টাস্তস্থল। আমাদের খেলা ছিল কঠিন, ঠাটা বন্ধ, গল্প নীরস, বাকা স্বল্প, হাসি সংঘত, ব্যবহার নিখুঁৎ। ইহাতে বাল্য-লীলার মন্ত যে একটা কাঁক পড়িরাছিল লোকের প্রশংসায় সেটা ভর্তি হইত। আমাদের মান্তার হইতে মুদি পর্যান্ত সকলেই স্বীকার করিত, দত্ত-বাড়ির ছেলেরা সত্যবুগ হইতে পথ ভূলিরা আসিয়াছে।

পাধর দিয়া নিরেট করিয়া বাধান রাস্তাতেও একটু কাঁক পাইলেই **একতি** তা'র মধ্য হইতে আপনার প্রাণশক্তির সব্দ জয়পতাকা তুলিয়া বুলে। আমার নবীন জীবনে সকল তিথিই একাদশী হইয়া উঠিয়াছিল, কিছ উহারই মধ্যে উপবাদের একটা কোন্ ফাঁকে আমি একটুখানি স্থার স্থাদ পাইরাছিলাম।

ধে কয়জনের দরে আমাদের বাওয়া-আসার বাধা ছিল না তাঁর মধ্যে
একজন ছিলেন অথিলবাব্। তিনি ব্রাহ্মসমাজের লোক—বাবা তাঁকে বিশ্বাস
করিতেন। তাঁর মেয়ে ছিল অনস্থা, আমার চেয়ে ছয়-বছরের ছোটো।
আমি তাঁর পাসনকর্তার পদ লইয়াছিলাম।

তা'র শিশুমুখের সেই ঘন কালো চোথের পল্লব আমার মনে পড়ে। সেই পল্লবের ছায়াতে এই পৃথিবীর আলোর সমস্ত প্রথরতা তা'র চোথে যেন কামল হইরা আদিরাছিল। কি স্লিগ্ধ করিয়াই সে মুখের দিকে চাহিত। পিঠের উপরে ছলিতেছে তা'র সেই বেণীটি, সে-ও আমার মনে পড়ে আর মনে পড়ে, সেই ছইথানি হাত;—কেন জানিনা তা'র মধ্যে বড়-একটি কম্পা ছিল। সে যেন পথে চলিতে আর-কারে। হাত ধরিতে চায়—তা'র সেই কচি অঙু লগুলি যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করির। কার মুঠার মধ্যে ধরা দিবার ক্রম্প পথ চাহিয়া আছে।

ঠিক দেদিন এমন করিয়া তা'কে দেখিতে পাইয়াছিলাম একথা বলিলে বেশি বলা হইবে। <u>কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ ব্যিবার আগেও অনেকটা বু</u>ষি। অগোচরে মনের মধ্যে অনেক ছবি আঁকা হইয়া যায়—হঠাৎ একদিন কোনো এ**ছ**দ্দিক হইতে আলো পড়িলে সেগুলা চোথে পড়ে।

অমুর মনের দরজায় কড়া পাহারা ছিল না। সে যা-তা বিশ্বাস করিত।
একে তো সে তা'র বুড়ি দাসীর কাছ হইতে বিশ্বতম্ব সম্বন্ধে বে-সমন্ত শিক্ষা
লাভ করিয়াছিল তা আমার সেই ম্যাপ-টাঙানো পড়িবার বরের জ্ঞান-ভাগুরের
আবর্জনার মধ্যেও ঠাই পাইবার যোগ্য নয়; তা'র পরে সে আবার নিজের
কল্পনার বোগেও কত কি যে প্রেটি করিত তা'র ঠিকানা নাই। এইধানে
কেবলি তা'কে আমার শাসন করিতে হইত। কেবলি বলিতে হইত, "অমু,
এ সমস্ব মিধ্যা কথা, তা জান! ইহাতে পাপ হয়!" শুনিয়া অমুর হুই চোধে
কালো পল্পবের ছায়ার উপরে আবার একটা ভয়ের ছায়া পড়িত। অমু বথন
ভাবে ছোটো বোনের কায়া থামাইবার জক্ত কত কি বাজে কথা বলিত—
ভাবে ভ্লাইয়া ছুধ খাওয়াইবার সময়্ব বেখানে পাথী নাই সেথানেও পাথী

আছে বণিয়া উচৈচঃখনে উড়ো-ধবর দিবার চেষ্টা করিত, আমি তা'কে ভয়ঙ্কর গন্তীর হইরা দাবধান করিয়া দিয়াছি—বলিয়াছি, "উহাকে যে মিধ্যা বণিতেছ, পরমেশ্বর সমস্ত শুনিতেছেন, এথনি তাঁর কাছে তোমার মাপ চাওয়া উচিত।"

এম্নি করিয়া আমি তা'কে যত শাসন করিয়াছি সে আমার শাসন
মানিয়াছে। সে নিজেকে যতই অপরাধী মনে করিত আমি ততই খুদি
হইতাম। কড়া শাসনে মাফুরের ভালো করিবার সুযোগ পাইলে নিজে
যে অনেক শাসনে ভালো হইয়াছি সেটার একটা দাম ফিরিয়া পাওয়া বার।
অনুও আমাকে নিজের এবং পৃথিবীর অধিকাংশের তুলনার অদ্ভুত ভালো
বিলিয়া জানিত।

ক্রমে বর্ষণ বাড়িরাছে, ইস্কুল হইতে কলেজে গিরাছি। অথিলবাবুর স্থীর মনে মনে ইচ্ছা ছিল আমার মত ভালো ছেলের সঙ্গে অমূর বিবাহ ধেন। আমারো মনে এটা ছিল কোনো কঞার পিতার চোথ-এড়াইবার মত ছেলে আমি নই। কিন্তু একদিন শুনিলাম বি-এল পাস-করা একটি টাট্কা মুন্দেফের সঙ্গে অমূর সম্বন্ধ পাকা হইয়াছে। আমবা গরীব—আমি তো জানিতাম সেটাতেই আমাদের দাম বাড়িয়াছে। কিন্তু কঞার পিতার হিসাবের প্রণালী সভস্ক।

বিসর্জ্জনের প্রতিমা ভুবিল। একেবারে জীবনের কোন্ আড়ালে সে
পড়িয়া গেল। শিশুকাল হইতে যে আমার সকলের চেয়ে পরিচিত সে
একদিনের মধ্যেই এই হাজার লক্ষ অপরিচিত মাহ্রের সমুদ্রের মধ্যে তলাইয়া
. গেল। সেদিন মনে যে কি বাজিল তাহা মনই জানে। কিন্তু বিসর্জ্জনের
পরেও কি চিনিয়াছিলাম সে আমার দেবীর প্রতিমাণ্ট তা নয়। অভিমান
সেদিন ঘা থাইয়া আরো ঢেউ থেলাইয়া উঠিয়ছিল। অহ্নকে তো চিরকাল
ছোটো করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি; সেদিন আমার যোগ্যতার তুলনায়
তা'কে আরো ছোটো করিয়া দেখিলাম। আমার শ্রেজতার যে পুলা
হইল না, সেদিন এইটেই সংসারের সকলের চেয়ে বড় অকল্যাণ বিলয়
ভানিয়াছি।

যাৰ্-এটা বোৱা গেল সংসারে ওধু সং হইরা কোনো লাভ নাই।

পণ করিলাম এমন টাকা করিব যে, একদিন অধিলবার্কে বলিতে হইবে, বড় ঠকান ঠকিয়াছি। ধ্ব কারিয়া কাজের-লোক হইবার জোগাড় করিলাম।

কাজের-লোক হইবার সব চেরে বড় সর্ঞ্জাম নিজের পরে অগাধ বিখাস, সে পক্ষে আমার কোনোদিন কোনো কমৃতি ছিল না। এ জিনিষটা ছোঁয়াচে। যে নিজেকে বিখাস করে, অধিকাংশ লোকেই তা'কে বিখাস করে। কেজো বুজিটা যে আমার স্বাভাবিক এবং অসাধারণ সেটা সকলেই মানিয়া লইতে লাগিল।

কেলো সাহিত্যের বই এবং কাগজে আমার শেল্ফ্ এবং টেবিল ভরিরা উঠিল। বাড়ি-মেরামং, ইলেক্ট্রিক আলো ও পাথার কৌশল, কোন্ জিনিবের কত দর, বাজার দর ওঠাপড়ার গৃঢ়তত্ব, এক্ন্চেঞ্চের রহন্ত, প্ল্যান্, এষ্টিমেট্ প্রভৃতি বিভায় আসর জ্যাইবার মত ওত্তাদি আমি এক-রক্ম মারিরা লইরাছিলাম।

কিন্ত অহরহ কাজের কথা বলি অথচ কিছুতে কোনো কাজেই নামি না, এমনভাবে অনেকদিন কাটিল। আমার ভক্তরা বধনি আমাকে কোনো-একটা স্থানৌ কম্পানিতে যোগ দিবার প্রস্তাব করিত আমি বুঝাইয়া দিতাম, যতগুলা কারবার চলিতেছে কোনোটার কাজের ধারা বিশুদ্ধ নহে, সকলেরই মধ্যে গলদ বিশ্বর—তা ছাড়া সততা বাঁচাইয়া চলিতে হইলে ওদের কাছে ঘেঁসিবার জো নাই। সততার লাগামে একটু আধটু ঢিল্ না দিলে ব্যবসাচলে না এমন কথা আমার কোনো বন্ধু বলাতে তা'র সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে।

মৃত্যুকাল পর্যান্ত সর্কাঞ্চ-ক্ষনর প্লান, এন্টিমেট্ এবং প্রাম্পেক্টন্ লিখিরা আমার যদ অক্ষুধ্নরাখিতে পারিতাম। কিন্তু বিধির বিপাকে প্লান করা ছাড়িয়া কাঞ্চ করার লাগিলাম। এক তো পিতার মৃত্যু হওয়াতে আমার লাড়েই সংসারের দায় চাপিল, তা'র পরে আর-এক উপসর্গ আসিরা জুটিল, সেক্থাও বলিতেছি।

প্রসন্ন বলিয়া একটি ছেলে আমার সঙ্গে পড়িত। সে বেমন মুধর তেম্নি নিজুক। আমাদের পৈড়ক সততার খ্যাতিটাকে লইয়া থোঁচা দিবার সে ভারি স্থংশাগ পাইয়াছিল। বাবা আমার নাম দিয়াছিলেন সভাধন।
প্রশন্ধ আমাদের দারিস্তা লক্ষ্য করিয়া বলিত, "বাবা দিবার বেলা দিলেন
মিধ্যাধন, আর নামের বেলা দিলেন সভাধন, ভা'র চেয়ে ধনটাকে সভা দিয়া
নামটাকে মিধ্যা দিলে লোক্সান হইত না।" প্রসন্তর মুধ্টাকে বড়ভর
করিতাম।

জনেকদিন তা'র দেখাই ছিল না। ইতিমধ্যে সে বর্দ্ধার লুমিরানার জ্ঞীরঙ্গপত্তনে নানা রকম-বেরকমের কাজ করিয়া আসিরাছে। সে হঠাৎ কলিকাতার আসিরা জামাকে পাইরা বসিল। বার ঠাট্টাকে চিরদিন ভর করিরা আসিরাছি, তা'র শ্রদ্ধা পাওয়া কি কম আরাম!

প্রান্ত কহিল, "ভাই আমার এই কণা রইল, দেখে নিয়ো, একদিন তুমি বদি ছিতার মতিশীল বা ছুর্গাচরণ লা' না হও তবে আমি বউবাজারের মোড় ছইতে বাগবাজারের মোড় পর্যান্ত বরাবর সমানে নাকে খৎ দিতে রাজি আছি।

প্রসন্নর মূথে এত বড় কথাটা যে কতই বড় তাহা প্রসন্নর সঙ্গে যারা এক-ক্লাসে না পড়িয়াছে তা'রা বুঝিতেই পারিবে না। তা'র উপরে প্রসন্ন পৃথিবীটাকে পুব করিলা চিনিলা রাথিয়াছে; উহার কথার দাম আছে।

সে বলিল, "কাজ বোঝে এমন লোক আমি ঢের দেখেছি দাদা—কিছ তা'রাই সব চেয়ে পড়ে বিপদে। তা'রা বৃদ্ধির জোরেই কিন্তি মাৎ করিতে চার, ভূলিরা যায় যে মাধার উপর ধর্ম আছেন। কিছা তোমাতে যে মণি-কাঞ্চনযোগ। ধর্মকেও শক্ত করিয়াছ আবার কর্মের বৃদ্ধিতেও তুমি পাকা।"

তথন ব্যবসা-ক্ষ্যাপা কালটাও পড়িয়াছিল। সকলেই স্থির করিয়াছিল

: বাণিজ্য ছাড়া দেশের উন্নতি নাই এবং ইহাও নিশ্চিত বৃথিয়াছিল যে
কেবলমাত্র মৃল-ধনটার যোগাড় হইলেই উকিল, মোক্ষার, ডাক্কার, শিক্কক,
ছাত্র এবং ছাত্রদের বাপদাদা সকলেই একদিনেই সকল প্রকার ব্যবসা পূরাদমে
চালাইতে পারে।

আমি প্রসন্ধকে বলিলাম "আমার, দখল নাই বে ?"
দে বলিল, "বিলক্ষণ! তোমার পৈতৃক সম্পতির অভাব কি ?"
তথন হঠাৎ মনে হইল, প্রসন্ধ তবে বুঝি এতদিন ধরিরা আমার সংক্ষ এতটা লখা ঠাটা করিয়া আদিতেছে। প্রসন্ন কহিল, "ঠাট্টা নয় দাদা! সততাই তো লক্ষীর সোনার পদ্ম। লোকের বিশ্বাসের উপরই কারবার চলে, টাকায় নয়।"

পিতার আমল ইইতেই আমাদের বাড়িতে পাড়ার কোনো কোনো বিধবা মেরে টাকা গচ্ছিত রাখিত। তারা স্থদের আশা করিত না—কেবল এই বলিয়াই নিশ্চিম্ন ছিল যে মেয়েমামূষের সর্ব্বত্তই ঠকিবার আশঙ্কা আছে, কেবল আমাদের ঘরেই নাই।

সেই গচ্ছিত টাকা শইয়া খদেশী এজেন্দী থুলিলাম। কাপড়, কাগজ, কালী, বোতাম, দাবান যতই আনাই বিক্রী হইয়া যায়—একেবারে পঙ্গপালের মতো থরিকার আদিতে লাগিল।

একটা কথা আছে—বিষ্ণা যতই বাড়ে ততই জানা যায় যে কিছুই জানি
না; টাকারও সেই দশা। টাকা যতই বাড়ে ততই মনে হয় টাকা নাই
বিশিলেই হয়। আমার মনের সেই রকম অবস্থায় প্রসন্ধ বিলি—ঠিক সে
বালল তাহা নয়, আমাকে দিয়া বলাইয়া লইল—যে, ঝুচরা-দোকানদারীর
কাজে জীবন দেওয়াটা জীবনের বাজে খরচ। পৃথিবী জুড়িয়া যে সব ব্যবসা
সেই তো ব্যবসা। দেশের ভিতরেই টাকা খাটে, সে টাকা ঘানির বলদের মত
অগ্রসর হয় নাকেবল ঘ্রিয়ামরে।

প্রসন্ধ এম্নি ভক্তিতে গ্লগণ হইয়া উঠিল যেন এমন নৃতন অথচ গভীর জ্ঞানের কথা সে জীবনে আর কথনো শোনে নাই। তা'র পরে আমি তা'কে ভারতবর্ষে তিসির ব্যবদার সাত বছরের হিসাব দেখাইলাম। কোথায় তিসি কত পরিমাণে যায়; কোথায় কত দর; দর সব চেন্নে উঠেই বা কত নামেই বা কত; মাঠে ইহার দাম কত; চাষাদের ঘর হইতে সনিব্রা একদম সমুদ্রপারে চালান করিছে, পারিলে এক লক্ষে কত লাভ হওয়া উচিত, কোথাও বা রেখা কাটির্না, কোথাও বা তাহা শতকরা হিসাবের অক্ষে ছকিয়া কোথাও বা অহলাম-প্রণালীতে কোথাও বা প্রতিলোম-প্রণালীতে লাল এবং কালো কালীতে অতি পরিদ্রার অক্ষরে লম্বা কাগছের পাচ-সাত পৃষ্ঠা ভর্ত্তি করিয়া যথন প্রসন্ধর হাতে দিলাম তথন সে আমার পারের ধূলা লইতে বায় আর কি! সে বলিল—"মনে বিশ্বাস ছিল, আমি এ সব কিছু কিছু বৃক্তি কিছু আজ হইতে দালা তোমার সাক্রেদ হইলাম।"

আবার একটু প্রতিবাদও করিল। বলিল, "যো ধ্রুবাণি পরিতাজ্য—মনে আছে তোঁ ? কি জানি হিসাবে ভুল থাকিতেও পাবে।"

আমার রোথ চড়িয়া গেল। ভুল যে নাই কাগজে কাগজে তাহার অকাট্য প্রমাণ বাড়িয়া চলিল। লোক্দান যত প্রকারের হইতে পারে সমস্তকে সার বাঁধিয়া থাড়া করিয়াও মুনফাকে কোনো মতেই শতকরা বিশ পাঁচিশের নীচে নামাইতে পারা গেল না।

এম্নি করিয়া দোকানদারীর সক্ষ থাল বাহিষা কারবারের সমুদ্রে গিয়া যথন পঢ়া গেল তথন থেন দেটা নিতাস্ত আফারই জেদ-বশত ঘটল এম্নি একটা ভাব দেখা দিল। দায়িত্ব আফারই।

একে দত্ত-বংশের সততা তা'র উপরে হুদের লোভ ; গচ্ছিত টাকা ফাঁপিয়। উঠিল। মেয়েরা গহনা বেচিয়া টাকা দিতে লাগিল।

কাজে প্রবেশ করিয়া আর দিশা পাই না। প্লানে যেগুলো দিব্য লাল এবং কালো কালীর রেথার ভাগ করা, কাজের মধ্যে সে বিভাগ পুঁজিয়া পাওয়া দায়। আমার প্ল্যানের রসভঙ্গ হয়—তাই কাজে স্থুথ পাই না। অস্তরাজ্যা স্পষ্ট বুঝিতে লাগিল কাজ করিবার ক্ষমতা আমার নাই অথচ দেটা কবুল করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। কাজটা বভাবত প্রসন্তর হাতেই পজিল অথচ আমিই যে কারবারের হক্তা-কর্ত্তাবিধাতা এছাজ় প্রসন্তর মুখে আর কথাই নাই। তা'র মংলব এবং আমার বাক্ষব, তা'র দক্ষতা এবং আমার পৈতৃক খ্যাতি এই ছইয়ে মিলিয়া ব্যবসাটা চার পা তুলিয়া যে কোন্ প্রে ছটিতেছে ঠাহর করিতেই পারিগাম না।

. দেখিতে দেখিতে এমন জায়গায় আদিয় পড়িলাম বেধানে তলও পাই না, কুলও দেখি না। তথন হাল ছাড়িয়া দিয়া যদি সতা পবয়টা ফাঁদ করি তবে ফাততার ক্ষাত রক্ষা হয়, কিন্তু দততার ঝাতি রক্ষা হয় না। গজিছত টাকার মুদ জোগাইতে লাগিলাম, কিন্তু সেটা মুনফা হইতে নয়। কাজেই মুদের হার বাছাইয়া গজিছতের পরিমাণ বাছাইতে থাকিলাম।

ঁ আমার বিবাহ অনেকদিন হইয়াছে। আমি জানিতাম বরকরা ছাড়া আমার স্ত্রীর আর কোনো-কিছুতেই থেয়াল নাই। হঠাং দেখি, অগত্যোর মত এক-গশুবে টাকার সমুদ্র শুবিরা কইবার লোভ তা'রও আছে। আমি জানি না কথন আমারই মনের মধ্য হইতে এই হাওরাটা আমাদের সমস্ত পরিবারে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের চাকর দাসী দরোয়ান পর্যান্ত আমাদের কারবারে টাকা কেলিতেছে। আমার স্ত্রীপ্ত আমাকে ধরিয়া পড়িল সে কিছু কিছু গহনা বেচিয়া আমার কারবারে টাকা খাটাইবে। আমি ভর্মনা করিলাম, উপদেশ দিলাম। বলিলাম, লোভের মত রিপু নাই।—স্ত্রীর টাকা লই নাই।

আরো একজনের টাকা আমি লইতে পারি নাই।

অমু একটি ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছে। যেমন ক্লপণ তেম্নি ধনী বলিয়া তা'র স্বামীর থ্যাতি ছিল। কেহ বলিত দেড় লক্ষ টাকা তা'র জ্ঞা আছে, কেহ বলিত আারো অনেক বেশি। লোকে বলিত, ক্লপণতায় অমু তা'র স্বামীর সহধর্মিণী। আমি ভাবিতাম, তা হবেই তো। অমু তো তেমন শিক্ষা এবং সৃক্ষ পায় নাই।

এই টাকা কিছু খাটাইয়া দিবার জন্ম সে আমাকে অন্তরাঞ্চ করিছা পাঠাইয়াছিল। লোভ হইল, দরকারও খুব ছিল, কিছ্ক ভয়ে তা'র সঙ্গে দেখা পর্যান্ত করিতে গেলাম না।

্ একবার যথন একটা বড় ছণ্ডির মেয়াদ আসন্ন এমন সময়ে প্রসন্ন আসিলা বালল, "অথিলবাবুর মেয়ের টাকাটা এবার না লইলে নয়।"

আমি বলিলাম, "যে রকম দশা সিঁধ-কাটাও আমার দ্বারা সম্ভব, কিন্তু ও টাকাটা লইতে পারিব না।"

প্রদল কহিল—"যথন হইতে তোমার ভর্সা গেছে তথন হইতেই কারবারে লোক্সান চলিতেছে। কপাল ঠুকিয়া লাগিলেই কগ্রের জোরও বাড়ে।"

किছতেই রাজি হইলাম না।

পরদিন প্রদন্ধ আদিয়া কহিল, "দক্ষিণ হইতে এক বিখ্যাত মারাঠী গণৎকার আদিয়াছে, তাহার কাছে কৃষ্টি লইয়া চল।"

স্নাতন দত্তের বংশে কুটি মিলাইয়া ভাগা পরীক্ষা। হুর্কলভার দিনে মানক-প্রকৃতির ভিতরকার সাবেককেলে বর্কর্টা বল পাইয়া উঠে। যাহা দৃষ্ট তাহা যথন ভয়ত্বর তথন যাহা অদৃষ্ট তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। বৃদ্ধিকে বিখাস করিয়া কোনো আরাম পাইতেছিলাম না, তাই নির্ব্বৃদ্ধিতার শরণ লইলাম; জল্মকণ ও সন তারিথ লইয়া গণাইতে গেলাম।

শুনিলাম, আমি দর্বনাশের শেষ-কিনারায় আসিরা দাঁড়াইরাছি। কিন্তু এইবার বৃহস্পতি অন্ধুক্ল—এখন তিনি আমাকে কোনো একটি স্ত্রীলোকের ধনের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া অতুল ঐশ্বর্যা মিলাইরা দিবেন।

ইহার মধ্যে প্রশন্তর হাত আছে এমন সন্দেহ করিতে পারিতাম। কিছ সন্দেহ করিতে কোনোমতেই ইচ্ছা হইল না। বাড়ি ফিরিয়া আসিলে প্রসন্ত্র আমার হাতে একথানা বই দিয়া বলিল, "খোল দেখি।" খুলিতেই বে পাতা বাহির হইল তাহাতে ইংরাজিতে লেখা, বাণিজ্যে আশুর্চা সফলতা।

সেইদিনই অন্তকে দেখিতে গেলাম।

স্বামীর সঙ্গে মফস্বলে ফিরিবার সময় বারবার ম্যালেরিয়া অবরে পড়িয়া অম্বর এখন এমন দশা বে ডাক্তাররা ভয় করিতেছে তা'কে কয়-রোগে ধরিয়াছে। কোনো ভালো জায়গায় বাইতে বলিলে সে বলে আমি তো আন বাদে কাল মরিবই, কিন্তু আমার স্থবোধের টাকা আমি নষ্ট করিব কেন १—এম্নি করিয়া সে স্থবোধকে ও স্থবোধের টাকাটিকে নিজের প্রাণ দিয়া পালন করিতেছে।

আমি গিয়া দেখিলাম অমুর বোগটি তা'কে এই পৃথিবী হইতে তথাৎ করিয়া দিয়াছে। আমি যেন তা'কে অনেক দূর হইতে দেখিতেছি। তা'র দেহখানি একেবারে স্বচ্ছ হইয়া ভিতর হইতে একটি আভা বাহির হইতেছে। যা-কিছু স্থুল সমস্ত ক্ষয় করিয়া তা'র প্রাণটি মৃত্যুর বাহির দরজায় স্বর্গের আলোতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর েই তা'র ক্ষণ ছটি চোপের ঘন পল্লব। চোধের নীচে কালী পড়িয়া মনে হইতেছে যেন তা'র দৃষ্টির উপরে জীবনাস্তকালের সন্ধার ছারা নামিয়া আসিয়াছে। আমার সমস্ত মন তক্ষ হইয়া গেল, আজ তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হইল।

আমাকে দেখিরা অনুর মূথের উপর একটি শাস্ত প্রসঙ্গতা ছড়াইর। পড়িল। সে বলিল, "কাল রাত্তে আমার অস্থ্য বথন বাড়িরাছিল তথন হইতে তোমার কথাই ভাবিতেছি। আমি জানি আমার আর বেশি দিন নাই। পর্ত ভাই-কোঁটার দিন, সেদিন আমি তোমাকে শেষ ভাই-কোঁটা দিয়া বাইব।" টাকার কথা কিছুই বলিলাম না।

স্থবোধকে ভাকাইরা আনিশাম। তা'র বয়স সাত। চোধছটি মায়েরই
মত। সমস্ভটা জড়াইরা তা'র কেমন-একটি ক্ষণিকতার ভাব—পৃথিবী
যেন তা'কে পূরা পরিমাণে শুভ দিতে ভূলিরা গেছে। কোলে টানিরা
তা'র কপাল চুখন করিলাম। সে চুপ্করিরা আমার মুথের দিকে চাহিরা
রহিল।

প্রদল্প জিজ্ঞাদা করিল, "কি হইল ?"
আমি বলিলাম, "আজ আর দমল হইল না।"
দে কহিল, "মেলাদের আর নয় দিন মাত্র বাকি।"

অহুর সেই মুখখানি, সেই মৃত্যু-সরোবরের পদ্মটি, দেখিয়া অবধি সর্কানাশকে আমার তেমন ভয়ক্কর বিশিল্পা মনে হইতেছিল না।

কিছুকাল হইতে হিদাবপত্র দেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কুল দেখা যাইত না বলিয়া ভয়ে চোথ বুজিলা থাকিতাম। মরীয়া হইয়া সই করিলা ঘাইতাম, বুঝিবার চেটা করিতাম না।

ভাই-ফোঁটার সকাশবেলায় একথানা হিদাবের চুম্বক ফর্দ লইয়া জোর করিয়া প্রদন্ধ আমাকে কারবারের বর্তমান অবস্থাটা বুঝাইয়া দিল। দেখিলাম মুশধনের সমস্ত তলা একেবারে ক্ষইয়া গেছে। এখন কেবলই ধারের টাকার জল সেঁটিয়ানা চলিলে নৌকাডুবি হইধব।

কৌশলে টাকার কথাটা পাড়িবার উপায় ভাবিতে ভাবিতে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণে চলিলাম। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। এখন হতবৃদ্ধি তাড়ায় বৃহস্পতিবারকেও ভয় না করিয়া পারি না। যে মাছুষ হত্তাগা, নিজের বৃদ্ধি ছাড়া আবার কিছুকেই না মানিতে তা'র ভরদা হয় না। যাবার বেলায় মনটা বড় খারাপ হইল।

অন্তর জর বাড়িয়াছে। দেখিলাম দে বিছানায় শুইয়া। নীচে মেঝের উপর চুপ্করিয়া বদিয়া স্থবোধ ইংরাজি ছবির কাগজ হইতে ছবি কাটিয়া আটা দিয়া একটা থাতায় আঁটিতেছিল।

বারবেলা বাঁচাইবার জন্ত সময়ের অনেক আগে আসিয়াছিলাম। কথা ছিল আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে আনিব। কিন্তু অমূর সন্তব্ধে আমার স্ত্রীর মনের কোণে বোধ করি একট্থানি ঈর্ষ্যা ছিল, তাই সে আদিবার সময় ছুতা করিল, আমিও পীড়াপীড়া করিলাম না।

অনু জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদিদি এলেন না ?" আমি বলিলাম, "শরীর ভালো নাই।" অসু একট নিশ্বাস ফেলিল, আর কিছু বলিল না।

আমার মধ্যে একদিন বেটুকু মাধুর্ঘ্য দেখা দিয়াছিল সেইটিকে আপনার দোনার আলোর গলাইরা শরতের আকাশ সেই রোগাঁর বিছানার উপর বিছাইরা ছিল। কত কথা আজ উঠিয়া পড়িল। সেই সব অনেক দিনের অতি ছোট কথা আমার আসন্ত্র সর্ধনাশকে ছাড়াইরা আজ কত বড় হইরা উঠিল। কারবারের হিসাব ভূলিয়া গেলাম।

ভাই-ফোঁটার থাওয়া থাইলাম। আমার কপালে সেই মরণের যাত্রী দীর্বায়ুকামনার ফোঁটা পরাইয়া আমার পায়ের ধুলা দইল। আমি গোপনে চোথ মুছিলাম।

বরে আদিরা বদিলে দে একটি টিনের বান্ধ আমার কাছে আনিয়া রাখিল। বলিল, "স্ববোধের জন্ম এই থা-কিছু এতদিন আগ্লাইরা রাখিরাছি তোমাকে বিলাম, আর দেই সঙ্গে স্থবোধকেও তোমার হাতে দিলাম। এখন নিশ্চিম্ব হইয়া মরিতে পারিব।"

আমি বলিলাম, "মন্ত্র, লোহাই তোমার, টাকা আমি লইব না। স্থবোধের দেখাগুনার কোনো ক্রটি হইবে না কিন্তু টাকা আর কারে। কাছে রাধিয়ো।"

আনু কহিল, "এই টাকা লইবার জন্ত কত লোক হাত পাতিয়া বসিয়া ্মাছে। ভূমি কি তাদের হাতেই দিতে বল ?"

আমি চুপ্ করিয়। রহিলাম। অসু বলিল, "একদিন আড়াল হইতে শুনিয়াছি ডাক্তার বলিয়াছে মুবোধের যে রকম শরীরের লক্ষণ ওর বেশি দিন বাঁচার আশা নাই। শুনিয়া অবধি ভরে ভরে আছি পাছে আমার মরিতে দেরি হয়। আজ অস্তত আশা লইয়ামরিব যে ডাক্তারের কথা ভূল হইতেও পারে। সাত-চল্লিশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজে জনিয়াছে— আরো কিছু এদিকে ওদিকে আছে। ঐ টাকা হইতে মুবোধের পথা ও চিকিৎসা ভাগো করিয়াই চলিতে পারিবে। আরু যদি ভগবান অস্ক ব্রসেই

উহাকে টানিয়া লন তবে এই টাকা উহার নামে একটা কোনো ভালো কাজে লাগাইয়ো।

আমি কহিলাম, "অনু, আমাকে ভূমি যত বিশ্বাস কর আমি নিজেকে তত বিশ্বাস করি না।"

শুনিয়া অফু একটুমাত্র হাগিল। আমার মুখে এমন কথা মিথ্যা বিনয়ের মত শোনায়।

বিদায়কালে অন্থ বাক্স থুলিয়া কোম্পানির কাগজ ও কয়েক কেতা নোট বুঝাইয়া দিল। তা'র উইলে দেখিলাম লেখা আছে, অপুত্রক ও নাবালক অবস্থায় স্থবোধের মৃত্যু ছইলে আমিই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

আমি বলিলাম, "আমার স্বার্থের সঙ্গে তোমার সম্পত্তি কেন এমন করিয়া জড়াইলে ?"

অনু কহিল, "আমি যে জানি আমার ছেলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ কোনোদিন বাধিবে না।"

আমি কহিলাম, "কোনো মাত্র্যকেই এতটা বিশ্বাস করা কাজের দক্তর নয়।" অনু কহিল, "আমি তোমাকে জানি, ধর্মকে জানি, কাজের দক্তর বুঝিবার আমার শক্তি নাই।"

বাক্সের মধ্যে গছলা ছিল, দেগুলি দেখাইয়া দে বলিল, "স্থবাধ ধনি বাঁচে ও বিবাহ করে তবে বৌমাকে এই গছনা ও আমার আশীর্কাদ দিয়ো। আর এই পান্ধার কঞ্জীট বৌদিদিকে দিয়া বলিনো, আমার মাধার দিব্য, তিনি যেন গ্রহণ করেন।"

এই বলিয়া অন্থ যথন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল ভাগ ছই চোথ জলে ভরিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে মুথ কিরাইয়া চলিয়া গোল। এই আমি তাঁার শেষ প্রণাম পাইয়াছি। ইহার ছইদিন পরেই সক্ষার সময় হঠাৎ নিখাস বন্ধ হইয়া তা'র মৃত্যু হইল—আমাকে থবর দিবার সময় পাইল না।

্ ভাই-কোঁটার নিমন্ত্রণ সারিয়া টিনের বাক্স-হাতে গাড়ি হইতে বাড়ির দরজার বেম্নি নাড়িলাম, দেখি প্রসন্ন অপেক্ষা করিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, ধরর ভালো তো ?" আমি বলিলাম, "এ টাকার কেছ হাত দিতে পারিবে না।" প্রসন্ন কহিল—কিন্তু—

আমি বলিলাম—"সে জানি না—যা হয় তা হোক্, এ টাকা আমার ব্যবসায়ে লাগিবে না।"

প্রসন্ন বলিল, "তবে তোমার অস্ক্যেষ্টিসংকারে লাগিবে।"

অন্তর মৃত্যুর পর স্থবোধ আবার বাড়িতে আদিরা আমার ছেলে নিতাধনকে সন্ধী পাইল।

যারা গল্পের বই পড়ে মনে করে মাস্কুষের মনের বড় বড় পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে ঘটে। ঠিক উন্টা। টীকার আঞ্চন ধরিতে সমর লাগে কিন্তু বড় আঞ্চন হক্ত করিয়া ধরে। আমি এ কথা যদি বলি যে অতি অল্প সমরের মধ্যে স্থবোধের উপর আমার মনের একটা বিদ্বেষ দেখিতে দেখিতে বাড়িরা উঠিল তবে স্বাই তা'র বিত্তারিত কৈফিন্তং চাহিবে। স্কুবোধ অনাথ, সে বড় ক্ষীণপ্রাণ, সে দেখিতেও স্থল্পর,—সকলের উপরে স্থবোধের মা স্বন্ধং অনু, কিন্তু তা'র কথা-বার্ত্তা, চলাফেরা, থেলাধুলা সমস্তই যেন আমাকে দিনরাত খোঁচা দিতে লাগিল।

আসল, সময়টা বড় থারাপ পড়িয়াছিল। স্থবোধের টাকা কিছুতেই লইব না পণ ছিল অথচ ও-টাকাটা না লইলে নর এম্নি অবস্থা। শেষকালে একদিন মহা বিপদে পড়িয়া কিছু লইলাম। ইুইাতে আমার মনের কল ক্রেম্নি বিগড়াইয়া গেল যে স্থবোধের কাছে ম্থ-দেখানো আমার দার হইল। প্রথমটা উহাকে এড়াইতে থাকিলাম, তা'র পর উহার উপরে বিষম রাগিতে আরম্ভ করিলাম।

ারাগিবার প্রথম উপলক্ষা হইল উহার প্রভাব। আমি নিজে বান্তবাগীশ, সব কাজ তরিবড়ি করা আমার অভ্যাস। কিন্তু স্থবোধের কি এক-রক্ষমের ভাব, উহাকে প্রশ্ন করিলে হঠাৎ যেন উত্তর করিতেই পারে না—যেখানে সে আছে সেখানে যেন সে নাই, যেন সে আর কোধাও। রাস্তার ধারের জানলার গরাদে ধরিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাইয়া দেয়, কি দেখে কি ভাবে ভা সে-ই জানে। আমার এটা অসহ বোধ হয়। স্থবোধ বছকাল হইতে কয় মারের কাছে মাসুম—সম্বর্দী খেলার সন্ধী কেউ ছিল না—তাই সেবরারর আপনার মনকে লইয়াই আপনি খেলা করিয়ছে। এই-সব ছেলের

মুদ্ধিল এই যে ইহারা যথন শোক পায় তথন ভালো করিয়া কাঁদিতেও জানেনা, শোক ভূলিতেও জানেনা। এই জন্মই স্থবোধকে ডাকিলে হঠাৎ সাড়া পাওয়া যাইত না এবং কাজ করিতে বলিলে সে ভূলিয়া যাইত। তা'র জিনিমপত্র সে কেবলি হারাইত, তাহা লইয়া বকিলে চুপ্ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত—যেন সেই চাহিয়া থাকাই তা'র কায়া। আমি বলিতে লাগিলাম, এর দৃষ্টাস্ত যে আমার ছেলের পক্ষে বড় থারাপ। আবার মুদ্ধিল এই যে ইহাকে দেখিয়া অবধি নিতার ইহাকে ভারি ভালো লাগিয়াছে—তা'র প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্ত রকম বলিয়াই ইহার প্রতি টানও যেন তা'র বেশি হইল।

পরের স্বভাব সংশোধন আমার মৌলিক কাজ,—ইহাতে আমার পটুতাও যেমন উৎসাহও তেম্নি। স্ববোধের স্বভাবটা কর্মপটু নয় বলিয়াই আমি তাকৈ থ্ব করিয়া কাজ করাইতে লাগিলাম। যতবার সে ভূল করিত ততবারই নিজেকে দিয়া তা'র সে ভূল শোধরাইয়। লইতাম। আবার তা'র আর এক অভ্যাস, সেটা তার মায়েরও ছিল,—সে আপনাকে এবং আপনার চারিদিককে নানারকম করিয়া কল্পনা করিত।

জানলার সাম্নেই যে জামকল গাছ ছিল সেটাকে সে কি একটা অস্কৃত নাম
দিয়াছিল; স্ত্রীর কাছে শুনিয়াছি এক্লা দাঁড়াইয়া সেই গাছটার সঙ্গে সে
কথা কহিত। বিছানাকৈ মাঠ, আর বালিশটাকে গরুর পাল মনে করিয়া
শোবার বরে বিদিয়া রাখালী করাটা যে কত মিথাা ইহা তার নিজের মুখে
কবুল করাইবার অনেক চেটা করিয়াছি—সে জবাবই করে না। আমি যতই
তাকে শাসন করি আমার কাছে তা'র ক্রটি ততই বাড়িয়া চলে আমাকে
সে থত্মত থাইয়া যায়—আমার মুখের সাদা ক্থাটাও সে বুঝিজে পারে না।

আর কিছু নয়, হৃদয় যদি রাগ করিতে স্থক করে এবং নিজেকে সাম্লাইবার মত বাহির হইতে কোনো ধাকা যদি সে না পায় তবে রাগটা আপনাকে আপনিই বাড়াইয়া চলে,—নৃতন কারণের অপেকা রাথে না। যদি এমন মাহ্যকে হ'চারবার মূর্থ বলি যার জবাব দিবার সাধ্য নাই তবে সেই হু' চারবার বলাটাই পঞ্চমবারকার বলাটাকে স্থাষ্ট করে,—কোনো উপকরণের দরকার হয় না। স্থবোধের উপর কেবলি বিরক্ত হইয়া ওঠা আমার মনের এম্নি অভ্যাস হইয়াছিল যে সেটা ত্যাগ করা আমার সাধ্যই ছিল না।

এম্নি করিয়া পাঁচ বছর কাটিল। স্ববোধের বরদ বধন বারো তৎন তা'র কোম্পানির কাগজ এবং গহনাপত্র গলিয়া গিয়া আমার হিসাবের খাতার গোটাকতক কালীর অঙ্কে পরিণত হইল।

মনকে বুঝাইলাম, অনু তো উইলে আমাকে টাকা দিয়াছে। মাৰথানে সুবোধ আছে বটে কিন্তু ও তো ছায়া, নাই বলিলেই হয়। বে টাকাটা নিশ্চয়ই পাইব সেটাকে আলেভাগে ধরচ করিলে অধর্ম হয় না।

অল্প বর্ষস হইতেই আমার বাতের বাামো ছিল। কিছুদিন হইতে সেইটে অত্যন্ত বাড়িরা উঠিয়াছে। যারা কাজের লোক তাদের দ্বির করিয়া রাখিলে তা'রা চারিদিকের সমস্ত লোককে অন্থির করিয়া তোলে। সে কর্মদিন আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, স্থবোধ, বাড়ির চাকরবাকর কারো শাস্তি ছিল না।

এদিকে আমার পরিচিত যে কয়জন বিধবা আমার কাছে টাকা রাণিরাছিল কয়েক মাস তাহাদের স্থল বন্ধ। পুর্বের এমন কথনো ঘটিতে দিই নাই। এইজন্ত তা'রা উদ্বিশ্ন হইয়া আমাকে তাগিদ করিতেছে। আমি প্রসন্ধক তাগিদ করি, সে কেবলি দিন ফিরায়। অবশেষে যেদিন নিশ্চিত দিবার কথা দেদিন দকাল হইতে পাওনাদারেরা বিদিয়া আছে, প্রসন্ধর দেখা নাই।

নিতাকে বলিলাম "প্রবোধকে ডাকিয়া দাও।"

সে বলিল "স্থবোধ গুইয়া আছে।"

আমি মহা রাগিয়া বলিলাম, "শুইয়া আছে ? এখন বেলা এগারোটা, এখন সে শুইয়া আছে।"

স্থুবোধ ভয়ে ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম **"প্রসন্নকে** এথোনে পাও ডাকিয়া আনো।"

সর্বাদ্য আমার ফাইফরমাস খাটিয়া স্থবোধ এ-সকল কাজে পাকা হইয়াছিল। কা'কে কোথায় সন্ধান করিতে হইবে সমস্তই তার জানা।

বেলা একটা হইল, তুটা হইল, তিনটা হইল, স্থবোধ আর ফিরে না। এদিকে যারা ধরা দিরা বদিরা আছে তাদের ভাষার তাপ এবং বেগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোনোমতেই স্থবোধটার গড়িমদি চাল পুচাইতে পারিলাম না। যত দিন ঘাইতেছে ততই তা'র ঢিলামি আরো যেন বাড়িয়া উঠিতেছে। আল কাল দে বদিতে পারিলে উঠিতে চায় না, নড়িতে চড়িতে তার সাতদিন লাগে।

এক একদিন দেখি বিকালে পাঁচটার সময়েও সে বিজ্ঞানার গড়াইতেছে—সকালে তা'কে জাের করিয়া উঠাইয়া দিতে হয়— িব: সময় যেন পায়ে পায়ে জালাইয়া চলে। আমি স্থানাধকে বলিতাম "জন্মকুড়ে, কুড়েমাের মহামহোপাধ্যায়।" সে লজ্জিত হইয়া চুপ্ করিয়া থাকিত। একদিন তাকে বলিয়াছিলাম, "বল্ দেখি, প্রশান্ত মহাসাগরের পর কোন মহাসাগর শুন্ধন সে জ্বাব দিতে পারিল না আমি বলিলাম "তুমি, আলভ্য মহাসাগর পার পেকে স্থান্ধ কোনাে দিন আমার কাছে কাঁদে না কিন্তু সেদিন তা'র চোথ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মার গালি সব সহিতে পারিত কিন্তু বিজ্ঞাপ তা'র মর্ম্মে গিয়া বাজিত।

বেলা গেল—রাত হইল। ঘরে কেহ বাতি দিল না। আমি ডাকাডাকি করিলাম, কেহ সাড়া দিল না। বাড়িপ্তদ্ধ সকলের উপর আমার রাগ হইল। তা'র পরে হঠাৎ আমার সলেহ হইল হয়ত প্রসন্ন হুদের টাকা হুবোধের হাতে দিয়াছে—হুবোধ তাই লইয়া পলাইয়াছে। আমার ঘরে হুবোধের যে আরাম ছিল না সে আমি জানিতাম। ছেলেবেলা হইতে আরাম জিনিষটাকে অস্তায় বিশিষাই জানি বিশেষত ছোটো ছেলের পক্ষে। তাই এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো পরিতাপ ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া হুবোধ যে টাকা লইয়া পলাইয়া ষাইতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমি তাকে কপট অকুতত্ত বলিয়া মনে মনে শালি দিতে লাগিলাম। এই বয়সেই চুরি আরম্ভ করিল, ইহার গতি কি হইবে ? আমার কাছে থাকিয়া আমাদের বাড়িতে বাদ করিয়াও ইহার এমন শিক্ষা হইল কি করিয়া ? হুবোধ যে টাকা চুরি করিয়া পলাইয়া হাল হে আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। ইচ্ছা হইল াশ্চাতে ছুটিয়া তাহাকে যেখানে পাই ধরিয়া আনি, এবং আপাদ মন্তক একবার কবিয়া প্রহার করি।

এমন সময় আমার অন্ধকার ঘবে স্থবোধ আসিয়া প্রবেশ করিল। তথন আমার এমন রাগ হইয়াছে যে চেষ্টা করিয়া আমার কণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না। স্থবোধ বলিল "টাকা পাই নাই।"

আমি তো স্থবোধকে টাকা আনিতে বলি নাই তবে সে কেন বলিল টাকা পাই নাই। নিশ্চয় টাকা পাইয়া চুরি করিয়াছে,—কোণায় লুকাইয়াছে। এই সমন্ত ভালোমারুষ ছেলেরাই মিট্মিটে সয়তান। আমি বহু কটে ক\$ পরিস্কার করিয়া বলিলাম, "টাকা বাহির করিয়া দে!"

সেও উদ্ধত হইয়া বলিল, "না, দিব না, তুমি কি করিতে পার কর।"

আমি আর কিছতেই আপনাকে সাম্লাইতে পারিলাম না। হাতের কাছে লাঠি ছিল, সজোরে তা'র মাথা লক্ষ্য করিয়া মারিলাম। আছাড থাইয়া পড়িয়া গেল। তথন আমার ভয় হইল। নাম ধ্রিয়া ডাকিলাম. সে সাড়া দিল না। কাছে গিয়া বে দেখিব আমার সে শক্তি রহিণ না। কোনোমতেই উঠিতে পারিলাম না। হাৎভাইতে গিয়া मिश कांक्रिय चिक्रिया शिष्ट् । এ य त्रक्ट !—क्रिय त्रक्ट वार्थ इहेर्फ · লাগিল—ক্রমে আমি যেথানে ছিলাম তা'র চারিদিকে রক্তে ভি**লিরা** উঠিল। আমার খোলা-জানলার বাহির হইতে সন্ধাতার। দেখা ঘাইতেছিল: আমি তাডাতাডি চোথ কিরাইয়া লইলাম:—আমার হঠাৎ কেমন মনে হইল সন্ধাতারাটি ভাই-ফোঁটার সেই চন্দনের ফোঁটা। স্থবোধের উপর আমার এতদিনকার যে অস্তায় বিধেষ ছিল সে কোপায় একমুহর্তে ছিন্ন रुदेश राजा। तम त्य चासूत क्षमरस्त धन-भारस्त काल रहेरा खंडे रुदेश দে যে আমার হানরে পথ খুঁজিতে আসিয়াছিল। আমি এ কি করিশাম, এ কি করিলাম,—ভগবান আমাকে এ কি বৃদ্ধি দিলে! আমার টাকার কি দরকার ছিল-আমার সমস্ত কারবার ভাসাইয়া দিয়া সংসারে কেবল এই রুগ্ন বালকটির কাছে যদি ধর্ম রাথিতাম তাহা হইলে যে আমি রক্ষা পাইতাম।

ক্রমে ভর হইতে লাগিল পাছে কেহ াসির। পড়ে, পাছে ধরা পড়ি।
প্রাণপণে ইচ্ছা করিতে লাগিলাম, কেহ যেন না আসে, আলো যেন না আনে
—এই অন্ধকার যেন মুহুর্ত্তের জন্ত না ঘোচে, যেন কাল স্থানা ওঠে, যেন
বিশ্বসংসার একেবারে সম্পূর্ণ যিথা। হইরা এম্নিতর নিবিত্ব কালো হইরা
আমাকে আর এই ছেলেটিকে চির-দিন ঢাকিয়া রাবে।

পারের শব্দ শুনিলাম। মনে হইল কেমন করিয়া পুলিস থবর পাইরাছে।
কি মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিব ভাড়াভাড়ি সেইটে ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম
কিছু মন একেবারেই ভাবিতে পারিল না।

ধড়াস করিয়া দরজাটা পাড়ল, ঘরে কে প্রবেশ করিল

আমি আপাদমন্তক চ'ম্কিল্লা উঠিলাম। দেখিলাম তথনো রোদ্র আছে।

দুমাইলা পড়িলাছিলাম; সুবোধ বরে ঢুকিতেই আমার ঘুম ভাঙিলাছে।

স্থবোধ হাটথোলা বড়বাজার বেলেঘাটা প্রভৃতি যেথানে যেথানে প্রদন্তর দেবা পাইবার সপ্তবনা ছিল সমস্ত দিন ধরিয়া সব জায়গায় খুঁ জিয়াছে। যে করিয়াই হৌক তাহাকে যে আনিতে পারে নাই এই অপরাধের ভয়ে তা'র মুথ য়ান হইয়া গিয়াছিল। এতদিন পরে দেখিলাম কি স্থন্দর তা'র মুথধানি, কি করণা ভয়া তা'র ফুইটি চোথ।

আমি বলিলাম, "আয় বাবা স্থবোধ, আয় আমার কোলে আয়!"

দে আমার কথা বুঝিতেই পারিল না—ভাবিল আমি বিজ্ঞাপ করিতেছি। ফাল্ফাাল্ করিয়া আমার মুথের দিকে তাকাইয়া রহিল এবং থানিকক্ষণ দাঁড়াইয়াই মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মুহুর্তে আমার বাতের পঙ্গুতা কোথায় চলিয়া গেল। আমি ছুটিয়া গিয়া কোলে করিয়া তাহাকে বিছানায় আনিয়া ফেলিলাম। কুঁজায় জল ছিল, তা'র মুথে মাথায় ছিটা দিয়া কিছুতেই ত'ার চৈতন্ত হইল না। ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম।

ডাব্রুণার আদিয়া তা'র অবস্থা দেখিয়া বিশ্বিত হইলেন। বলিলেন, "এ বে একেবারে ক্লান্তির চরম সীমায় আদিয়াছে। কি করিয়া এমন হওয়া সম্ভব হইল ?"

আমি বলিলাম, "আজ কোনো কারণে সমস্ত দিন উহাকে পরিপ্রশ্রম করিতে হইয়াছে।"

তিনি বণিলেন, "এ তো একদিনের কাজ নয়। বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার ক্ষয় চলিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই।"

উত্তেজক ঔষধ ও পথা দিয়া ডাব্রুনর তা'র চৈতগুসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন, "বছ যত্নে যদি দৈবাৎ বাঁচিয়া যায় তো বাঁচিবে কিন্ত ইহার শরীরে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া গেছে। বোধ করি শেষ-কয়েকদিন এছেলে কেবলমাত্র মনের জোরে চলাফেরা করিয়াছে।"

আমি আমার রোগ ভূলিয়া গেলাম। স্থবোধকে আমার বিছানায়

শোরাইয়া দিনরাত তা'র সেবা করিতে লাগিলাম। ডাক্তারের যে ফি দিব এমন টাকা আমার ঘরে নাই। জীর গহনার বান্ধ খুলিলাম। সেই পান্নার কটিটে তুলিয়া লইয়া জীকে দিয়া বলিলাম, "এইটি তুমি রাখ।—বাকি সবশুলি লইয়া বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া আসিলাম।"

কিন্তু টাকায় তো মাসুষ বাঁচে না। উহার প্রাণ যে আমি এডনিন ধরিয়া দলিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি। যে স্নেহের অন্ন হইতে উহাকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি আজ যথন তাহা হৃদয়-ভরিয়া তাহাকে আনিয়া দিলাম তথন সে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। শৃষ্ট হাতে তা'র মার কাছে সে ফিরিয়া গেল।

[ ४७२५—ভाज ]

ধড়াস করিয়া দরজাটা পাড়ল, ঘরে কে প্রবেশ করিল।

আমি আপাদমস্তক চ'ম্কিয়া উঠিলাম। দেখিলাম তথনো রোদ্র আছে।
ঘুমাইয়া পঢ়িয়াছিলাম; স্বোধ ঘরে ঢুকিতেই আমার ঘুম ভাঙিয়াছে।

স্থবোধ হাটথোলা বড়বাজার বেলেঘাটা প্রভৃতি ঘেথানে থেখানে প্র<sub>সম্মর</sub>
দেখা পাইবার সম্ভবনা ছিল সমস্ত দিন ধরিয়া সব জামগায় খুঁজিয়াছে। যে
করিয়াই হৌক তাহাকে যে আনিতে পারে নাই এই অপরাধের ভয়ে তা'র
মুখ মান হইয়া গিয়াছিল। এতদিন পরে দেখিলাম কি স্থলর তা'র মুখখানি,
কি করুণা ভরা তা'র হুইটি চোখ!

আমি বলিলাম, "আয় বাবা স্থবোধ, আয় আমার কোলে আয়!"

সে আমার কথা বুঝিতেই পারিল না—ভাবিল আমি বিজ্ঞাপ করিতেছি। ফ্যাল্ফ্যাল করিয়া আমার মুথের দিকে তাকাইয়া রহিল এবং থানিকক্ষণ দাঁড়াইয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মুহর্তে আমার বাতের পঙ্গুতা কোথায় চলিয়া গেল। আমি ছুটিয়া গিয়া কোলে করিয়া তাহাকে বিছানায় আনিয়া ফেলিলাম। কুঁজায় জল ছিল, তা'র মুথে মাথায় ছিটা দিয়া কিছুতেই ত'ার চৈতন্ত হইল না। ডাকার ডাকিতে পাঠাইলাম।

ডাব্রুনর আসিয়া তা'র অবস্থা দেখিয়া বিশ্বিত হইলেন। বলিলেন, "এ যে একেবারে ক্লান্তির চরম সীমান্ন আসিন্নাছে। কি করিয়া এমন হওয়া সম্ভব হইল ?"

আমি বলিলাম, "আজ কোনো কারণে সমন্ত দিন উহাকে পরিশ্রম করিতে ইইয়াছে।"

তিনি বলিলেন, "এ তো একদিনের কাজ নম। বোধ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার ক্ষয় চলিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই।"

উত্তেজক ঔষধ ও পথা দিয়া ডাব্রুনির তা'র চৈত্রস্থাধন করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিলেন, "বহু যদ্রে যদি দৈবাৎ বাচিয়া যায় তো বাচিবে কিউ ইহার শরীরে প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইন্না গেছে। বোধ করি শেষ-ক্ষেকদিন এছেলে কেবলমাত্র মনের জোরে চলাফেরা করিয়াছে।"

আমি আমার রোগ ভূলিয়া গেলাম। স্পবোধকে আমার বিছানার

শোষাইয়া দিনরাত তা'র সেবা করিতে লাগিলাম। ডাব্রুরেরে যে কি দিব ।

এমন টাকা আমার ঘব্ধে নাই। স্ত্রীর গহনার বাক্স খুলিলাম। সেই পান্ধার

কঞ্জিট তুলিয়া লইয়া স্ত্রীকে দিয়া বলিলাম, "এইটি তুমি রাখ।—বাকি সবশুলি

লইয়া বন্ধক দিয়া টাকা লইয়া আসিলাম।"

কিন্তু টাকায় তো মাছুয বাঁচে না। উহার প্রাণ যে আমি এডদিন ধরিয়া দলিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি। যে স্নেহের অন্ত্র ইইতে উহাকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি আজ যথন তাহা কুদ্য-ভরিষা তাহাকে আনিয়া দিশাম তথন দে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। শৃষ্ট হাতে তা'র মার কাছে দে ফিরিয়া গেল।

[ ১৩২১—ভাদ্র ]

## শেষের রাত্রি

>

मानि !

খুমোও ৰতীন, ব্লাত হ'লো যে।

হোক্না রাত, আমার দিন তো বেশি নেই। আমি ব'ল্ছিলুম্ মণিকে তা'র বাপের বাড়ি—ভূলে যাজি ওর বাপ এখন কোথায়—

শীতারামপুর।

হাঁ দীতারামপুরে। সেইথানে মণিকে পাঠিয়ে দাও, আরও কতো দিন ও রোগীর দেবা ক'রুবে ? ওর শরীর তো তেমন শব্দু নয়।

শোনো একবার! এই অবস্থার তোমাকে ফেলে বউ বাপের বাড়ি <sup>বেতে</sup> চাইবেই বা কেন ?

ডাক্তারেরা কি ব'লেচে সে কথা কি সে-

তা সে নাই জান্লো—চোথে তো দেখুতে পাচেচ। সেদিন বাপের বাড়ি ধাবার কথা যেমন একটু ইসারায় বলা অম্নি বউ কেঁদে অস্থির।

মাদির এই কথাটার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল দে কথাবলা আবশুক। মণির সঙ্গে গেদিন তাঁর এই প্রসঙ্গে যে আলাপ হইরাছিল সেটা নিম্নলিধিত মত।

বউ, তোমার বাপের বাড়ি থেকে কিছু থবর এসেচে বুঝি ? তোমার জাঠজুতো ভাই অনাথকে দেথ লুম্ বেন। হাঁ, মা ব'লে পাঠিরেচেন জাস্চে জকবারে আমার ছোটো বোনের অরপ্রাশন। তাই ভাব্চি—

বেশ তো বাছা, একগাছি সোনার হার পাঠিনে দাও, ভোমার মা খুসি হবেন।

ভাব ্চি, আমি বাবো। আমার ছোটো বোনকে তো দেখিনি, দেখ্তে ইচ্ছে করে।

সে কি কথা, যতীনকে এক্লা কেলে যাবে ? ডাক্কার কি ব'লেচে গুনেচো তো ?

ডাক্তার তো ব'ল্ছিলো, "এখনো তেমন বিশেষ—"

তা याहे दन्क, अद्र अहे मना त्मरथ यादा कि क'द्र ?

আমার তিন আইরের পরে এই একটি বোন, বড়ো আগরের মেরে—শুনেচি
ধুম ক'রে অরপ্রাশন হবে—আমি না গেলে মা ভারি—

তোমার মায়ের ভাব, বাছা, আমি বুঝুতে পারিনে। কিছ ষতীনের এই সময়ে ছুমি যদি বাও তোমার বাবা রাগ ক'র্বেন সে আমি ব'লে রাখ্চি।

তা জানি। তোমাকে একলাইন লিখে দিতে হবে, মানি, কেকোনো ভাৰনার কথা নেই—আমি গেলে বিশেষ কোনো—

ভূমি গেলে কোনো ক্ষতিই নেই সে কি জানিনে ? কিন্তু ভোমার বাপকে যদি লিখ তেই হয় আমার মনে যা আছে সব থুলেই লিখ বো।

আছা বেশ—তুমি লিখো না। আমি ওঁকে গিয়ে ব'ল্লেই উনি—

দেখো বউ অনেক দ'লেচি—কিন্ত এই নিয়ে যদি তুমি বতীনের কাছে বাও
়-কিছুতেই সইবো না। তোমার বাবা তোমাকে ভালো রকমই চেনেন, তাঁকে
ভোলাতে পারবে না।

এই বলিয়া মাসি চলিয়া আদিলেন। মণি থানিকক্ষণের জঞ্চ রাগ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

পাশের বাড়ি হইতে সই আসিরা জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি সই, গোসা কেন ?"
দেখো দেখি ভাই, আমার একমাত্র বোনের অল্পপ্রাশন—এরা আসাকে
বেতে দিতে চায় না।

ওমা সে কি কথা, যাবে কোথায় ? স্বামী বে রোগে ওষ টে।

আনমি তো কিছুই করিনে, ক'ৰ্ভে পারিও নে; বাড়িতে সবাই চুপ্চাপ, আমার প্রাণ ইাপিয়ে উঠে। এমন ক'রে আমি ধাক্তে পারিনে তা ব'ল্চি।

कृषि शक्ति स्वस्त्रभाक्ष या दशक्।

তা আমি ভাই তোমাদের মতো লোক-দেখানে ভ'াণ ক'র্তে পারিনে।
পাছে কেউ কিছু মনে করে ব'লে মুখ-ওঁজ্ডে ঘরের কোণে প'ড়ে থাকা
আমার কর্মানর।

তা কি ক'রুবে শুনি ?

আমি যাবোই, আমাকে কেউ ধ'রে রাথ্তে পার্বে না।

ইস্, তেজ দেথে আর বাঁচিনে। চ'লুম্, আমার কাজ আছে।

₹

বাপের বাড়ি যাইবার প্রসঙ্গে মণি কাদিয়াছে—এই থবরে যতীন বিচলিত ছইয়া বালিশটাকে পিঠের কাছে টানিয়া তুলিল এবং একটু উঠিয়া হেলান্ দিয়া বসিল। বলিল—"মাসি, এই জানলাটা আরেকটু খুলে দাও, আর এই আলোটা এ ঘরে দরকার নেই।"

জানণা খুলিতেই জন্ধ রাত্রি জনস্ত তীর্থপথের পথিকের মত রোগীর দরজার কাছে চুপ্করিয়া দাঁড়াইল। কত মুগ্রের কত মৃত্যুকালের সাক্ষী ঐ তারাগুলি মতীনের মুথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যতীন এই বৃহৎ অন্ধকারের পটের উপর তাহার মণির মুগ্থানি দেখিতে পাইল। সেই মুথের ডাগর ছটি চকু মোটা মোটা জলের ফোটার ভরা – সে-জল যেন আর শেষ হইল না, চিরকালের জন্ত ভরিষা রহিল।

. মনেককণ সে চুপ্করিলা আছে দেখিরা মাসি নিশ্চিম্ব ইইলেন। ভাবিলেন বতীনের মুম আসিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—"মানি, তোমরা কিন্তু বরাবর মনে ক'রে এসেচো মণির মন চঞ্চল—আমাদের ঘরে ওর মন বসে । কিন্তু দেখো—"

ना वावा, जून वृत्यिष्टिनूम्--- नमग्र श्'रनश मांस्यत्य ८६ना यात्र । मानि । ষতীন, ঘুমোও বাবা।

আমাকে একটু ভাবতে দাও—একটু কথা কইতে দাও! বিরস্ত হ'রোনামাসি!

আচ্ছা, বলো বাবা।

আমি ব'ল্ছিলুম্, মানুংবর নিজের মন নিজে ব্যুতেই কতো সময় লাগে। একদিন যথন মনে ক'র্ভুম্ আমরা কেউ মণির মন পেলুম্না তথন চুপ্ক'রে সহাক'রেচি। তোমরা তথন—

না বাবা, অমন কথা ব'লো না—আমিও সহু ক'রেচি।

মন তোমাটির চেলা নম—কুড়িয়ে নিলেই তো নেওয়া যার না। আমি জান্তুম্মণি নিজের মন এথনো বোঝেনি—কোনো একটা আঘাতে যেদিন বুঝ্বে সেদিন আর—

ঠিক কথা যতীন।

সেই জন্মই ওর ছেলে-মামুষিতে কোনোদিন কিছু মনে করিনি।

মাসি এ-কথার কোনো উত্তর করিলেন না—কেবল মনে নান দীর্থনিশ্বাস ফেলিলেন। কতদিন তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যতীন বারান্দায় আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, বৃষ্টির ছাট আসিয়াছে তবু ঘরে যায় নাই। কতদিন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পড়য়া—একাস্ত ইচ্ছা মণি আসিয়া মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেয়। মণি তথন স্থাদের সক্ষে দল-বাঁদিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার আরোজন করিতেছে। তিনি যতীনকে পাথা করিতে আসিয়াছেন, সে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কিরাইয়া দিয়াছে। সেই বিরক্তির মধ্যে কত বেদনা তাহা তিনি জানিতেন। কতবার তিনি যতীনকে বলিতে চাহিয়াছেন, বাবা, তুমি ঐ মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিয়ে। না—ও একটু চাহিতে শিশুক্—মাছ্মকে একটু কাঁদানো চাই। কিন্ত এ-সব কথা বিলায় নহে, বলিলেও কেহ বোঝে না। যতীনের মনে নারীদেবতার একটি পীঠস্থান ছিল, সেইখানে সে মণিকে বসাইয়াছে। সেই তীর্থক্তেরে নারীর অমৃতপাত্র, চিরদিন তাহার ভাগ্যে শৃত্য থাকিতে পারে একথা মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই পূজা চলিতেছিল, অর্খা ভরিয়া উঠিতেছিল, বরলাভের আশা পরাভব মানিতেছিল না। মাসি যথন

জ্জীবার ভাবিতেছিলেন ষতীন ঘুমাইয়াছে এমন সময়ে হঠাৎ দে বলিয়া। উঠিল—

শ্বামি জানি, তুমি মনে ক'রেছিলে মণিকে নিরে আমি স্থী হ'তে পারিনি তাই তা'র উপর রাগ ক'র্তে। কিন্তু মাসি স্থ জিনিবটা ঐ তারাগুলির মতো, শ্বামী অন্ধকার লেপে রাথে না, মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে বায়। জীবনে কতো ভূল করি, ফতো ভূল বুঝি, তিবু তা'র ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জলেনি ? কোথা থেকে আমার মনের ভিতরটি আজ এমন আনন্দে ভ'রে উঠিচে ?

মাসি আন্তে আন্তে বতীনের কপালে হাত বুলাইরা দিতে লাগিলেন। আন্ধকারে তাঁহার ছই চকু বাহিরা যে জল পাড়তেছিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

আমি ভাব্চি মাসি, ওর অল্ল বয়স, ও কি নিমে থাক্বে ?

আল্ল বয়স কিসের যতীন ? এ তো ওর ঠিক বরস। আমরাও তো বাছা আল্ল বয়সেই দেবতাকে সংসারের দিকে ভাসিয়ে অস্তরের মধ্যে বসিয়েচি— ভাশতে ক্ষতি হ'রেচে কি ? তাও বলি স্থাধরই বা এতো বেশি দরকার কিসের ?

মাসি, মণির মনটি থেই জাগ্বার সময় হ'লো অম্নি আমি-

ভাবো কেন, যতীন পু মন যদি জাগে তবে সেই কি কম ভাগ্য পূ

হঠাৎ অনেক দিনের শোনা একটা বাউলের গান যতীনের মনে পড়িয়া গৈল।

> ওরে মন, যথন জাগ্লি নারে তথন মনের মান্ত্র এলো ছারে। তা'র চ'লে যাবার শব্দ ভবে ভাঙ্লোরে ঘুম,

ও তোর ভাঙ্লো রে ঘুম অন্ধকারে॥

মাসি, ৰড়িতে ক'টা বেকেচে ? ন'টা বাৰুবে।

সবে ন'টা ? আমি ভাব ছিলুম্ বৃদ্ধি ছটো, তিনটে, কি ক'টা হবে ? সদ্ধার পর থেকেই আমার ছপুর রাত আরম্ভ হয়।—তবে তুমি আমার মুনের মত্তে অতো বাত হ'রেছিলে কেন ? কালও সন্ধার পর এই রকম কথা কইতে কইতে কতো রাভ পর্যন্ত ভোমার আর ঘুম এলো না—তাই আজ ভোমাকে সকাল-সকাল ঘুমোতে ব'লচি!

মণি কি খুমিরেচে ?

না, দে তোমার জন্তে মস্থরির ডালের স্থপ তৈরি ক'রে তবে ঘুমোতে যায়। বলে। কি মাদি, মণি কি তবে—

সেই তোতোমার জন্মে সব পণ্ডি তৈরি ক'রে দেয়। তা'র কি বিশ্রাম আছে ?

আমি ভাব তুম্ মণি বুঝি-

মেরেমান্থবের কি আমার এসব শিথ্তে হয় ? নায়ে প'ড্লেই আমাপনি ক'রে নেয়।

আন্ধ ছপুরবেণা মৌরণা-মাছের যে ঝোল হ'য়েছিলো তা'তে বড়ো স্থন্দর একটি তার ছিলো। আমি ভাব ছিলুম তোমারি হাতের তৈরি।

কপাদ আমার ! মণি কি আমাকে কিছু ক'বতে দেৱ ? তোমার গামছা তোমাদে নিজের হাতে কেচে গুকিয়ে রাখে। জানে যে কোথাও কিছু নোংরা তুমি দেখতে পারো না। তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার দেখো তবে দেখতে পাবে মণি ছবেগা সমস্ত বেড়ে মুছে কেমন তক্তকে ক'রে রেখে দিয়েচে; আমি যদি তোমার এ বরে ওকে দর্মণা আস্তে দিতুম্ ভাহ'লে কি আর রক্ষা থাক্তো! ও তো তাই চায়।

মণির শরীর বুঝি-

ি ডাক্তাররা বলে রোগীর বরে ওকে শর্কার আনাগোনা কার্তে দেওরা কিছু নর। ওর মন বড়োনরম কি না, তোমার কঠ দেখ্লে ছদিনে যে শরীর ভেঙে প'ড্বোঁ।

মাদি, ওকে ভূমি ঠেকিয়ে রাথো কি ক'রে ?

আমাকে ও বড়েভা মানে ব'লেই পারি। তবু বারবার গিয়ে খবর দিরে আসতে হয়—এ আমার আরেক কাজ হ'রেচে।

আকাশের তারাগুলি যেন করুণা বিগলিত চোধের জলের মত অন্তর্ক করিতে লাগিল। যে জীবন আজ বিদায় দইবার পথে আগিয়া দাঁড়াইয়াছে যতীন তাহাকে মনে মনে ক্বতজ্ঞতার প্রণাম করিল—এবং সন্মুপে মৃত্যু আসিয়া অন্ধলারের ভিতর হইতে যে দক্ষিণ হাত বাড়াইয়া দিয়াছে যতীন সিগ্ধ বিখাসের সৃহিত তাহার উপরে আপনার রোগকান্ত হাতটি রাথিল।

একবার নিশ্বাস ফেলিয়া, একটুথানি উস্পুস্ করিয়া যতীন বলিল, "মাসি, মণি যদি জেগেই থাকে তাহ'লে একবার যদি তা'কে—"

এখনি ডেকে দিচিচ, বাবা।

আমি বেশিক্ষণ তা'কে এ খরে রাথ্তে চাইনে—কেবল পাঁচ মিনিট— ছটো একটা কথা যা ব'লবার আছে—

মাসি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মণিকে ডাকিতে আসিলেন। এদিকে যতীনের नाफी उक्क ठिलाए नानिन। यठीन कारन आक भर्याच रम मनित मर्लन ভালো করিয়া কথা জমাইতে পারে নাই। হুই যন্ত্র ইয়া হুই স্থারে বাঁধা, এক সঙ্গে আলাপ চলা বড় কঠিন। মণি তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে অনর্গণ বকিতেছে হাসিতেছে, দুর হইতে তাহাই শুনিয়া ঘতীনের মন কতবার ঈর্ব্যায় পীডিত হইয়াছে। যতীন নিজেকেই দোষ দিয়াছে—সে কেন অমন সামান্ত যাহা-তাহা লইয়া কথা কহিতে পারে না পারে না যে তাহাও তো নহে निष्कत रक्षुराक्षरामत्र भाक यञीन मामाछ विषय महेग्राहे कि जानां करत না ? কিছু পুরুষের যাহা-ভাহা তো মেয়েদের যাহা-ভাহার দক্ষে ঠিক মেলে ना। 'वड़ कथा এक नार्टे এक ठोना विषया गं अया हता. अञ्च शक मन पिन কি না থেয়াল না করিলেই হয়,—কিন্তু তুচ্ছ কথায় নিয়ত তুই পক্ষের বোগ থাকা চাই:-বাঁশি একাই বাজিতে পারে কিন্তু গুইয়ের ফিল না থাকিলে করতালের থচমচ জমে না। এই জন্ম কত সন্ধাবেলার যতীন মণির সঙ্গে যখন খোলা বারান্দায় মাছর পাতিয়া বসিয়াছে, ছটো চারটে টানাবোনা ক্রপার পরেই কথার হত একেবারে ছি'ড়িয়া ফাঁক হইয়া গেছে; তাহার পরে সন্ধ্যার নীরবতা যেন লক্ষায় মরিতে চাহিয়াছে। যতীন বুঝিতে পারিয়াছে মণি পালাইতে পারিলে বাঁচে: মনে মনে কামনা করিয়াছেঁ এখনি কোনো-একজন ভৃতীয় ব্যক্তি যেন আসিয়া পড়ে। কেননা, ছইজন কথা কহা কঠিন, তিনজনে সহজ।

মণি আসিলে আজ কেমন করিয়া কথা আরম্ভ করিবে যতীন তাহাই

ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে গেলে কথা ধলো কেমন অস্বাভাবিক রকম বছ হইয়া পড়ে—দে-সব কথা চলিবে না। যতীনের আদানা হইডে লাগিল আজকের রাত্রের পাঁচ মিনিটও বার্থ হইবে। অথচ তাহার জীবনের এমনতর নিরালা পাঁচ মিনিট আর ক'টাই বা বাকি আছে ?

এ কি বৌ, কোথাও যাচ্চো না কি ? দীতারামপুরে যাবো। দে কি কথা ? কার দলে যাবে ? অনাথ নিম্নে যাচেচ।

লক্ষ্মী-মা-আমার, তুমি ফেয়ো, আমি তোমাকে বারণ ক'র্বো না, কিছ আজ নয়।

টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ করা হ'য়ে গেচে।

তা হোক্, ও লোক্দান গান্ধে দইবে—তুমি কাল দকালে চ'লে বেলো— আজ থেয়োনা!

মাদি, আমি ভোমাদের তিথি বার মানিনে, আজ গেলে দোষ কি । যতীন তোমাকে ডেকেচে, তোমার দঙ্গে তা'র একটু কথা আছে। বেশ তো, এথনো একটু সময় আছে, আমি তাঁকে ব'লে আদ্ছি। না, তুমি ব'ল্তে পার্বে না যে যাচেচা।

্তা বেশ, কিছু ব'ল্বো না, কিন্তু আলি দেরি ক'র্তে পার্বো না। কাশই অন্নপ্রান—আজ যদি না ধাই তো চ'ল্বে না।

আমি জোড়ংগত ক'র্চি বৌ, আমার কথা আৰু একদিনের মতো রাখো। আজ মন একটু শাস্ত ক'রে যতীনের কাছে এদে ব'দো—তাড়াতাড়ি ক'রো না। তা কি ক'র্বো বলো, গাড়ি তো আমার জন্তে ব'দে থাক্বে না। অনাধ

চ'লে গেচে—দশ মিনিট পরেই দে এদে আমাকে নিলে যাবে। এই বেশ। ভার সজে দেখা সেরে আসিগে।

না, তবে থাকো-তুমি যাও। এমন ক'রে তা'র কাছে থেতে দেৰো না।

ওরে অভাগিনী, তুই যাকে এতো ছু:খ দিলি সে তো সব বিসর্জ্জন দিয়ে আজ বাদে কাল চ'লে যাবে—কিন্তু যতো দিন বেঁচে থাক্বি এ দিনের কথা তোকে চিরদিন মনে রাখ্তে হবে—ভগবান আছেন, ভগবান আছেন, সে কথা একদিন বুঝ্বি।

মাসি, তুমি অমন ক'রে শাপ দিয়ো না ব'ল্চি!

ওরে বাপরে, আর কেন বেঁচে আছিদ্রে বাপ ? পাপের যে শেষ নেই— আমি আর ঠেকিয়ে রাথ তে পার্লুম না।

মাসি একটু দেরি করিয়া রোগীর ঘরে গেলেন। আশা করিলেন ঘতীন ঘুমাইয়া পড়িবে। কিন্ত ঘরে চুকিতেই দেখিলেন বিছানার উপর ঘতীন নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। মাসি বলিলেন, "এই এক কাণ্ড ক'রে ব'লেচে।"

কি হ'রেচে? মণি এলো না ? এতো দেরি ক'রলে কেন মাসি ?

গিয়ে দেখি সে তোমার ছধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেচে ব'লে কারা। আমি বলি, হ'য়েচে কি, আরো তো ছধ আছে। কিন্তু অসাবধান হ'য়ে তোমার থাবার ছধ পুড়িয়ে ফেলেচে বৌয়ের এ লজ্জা আর কিছুতেই যায় না। আমি তা'কে অনেক ক'রে ঠাণ্ডা ক'রে বিছানার শুইয়ে রেথে এসেচি। আল আর তাকে আন্লুম্না। সে একটু ঘুমোক্।

মণি আদিল না বলিয়া ফতীনের বৃকের মধ্যে ঘেমন বাজিল, তেম্নি সে আরামও পাইল। তাহার মনে আশবা ছিল যে, পাছে মণি সশরীরে আদিয়া মণির ধান-মাধুরীটুকুর প্রতি জুলুম করিরা যায়। কেন না, তাহার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। হুধ পুড়াইয়া কেলিয়া মণির কোমল জ্বর অফুতাপে ব্যথিত হুইয়া উঠিয়াছে ইহারই রস্টুকুতে তাহার হৃদয় ভরিয়া ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

মাসি !

কি বাবা ?

আমি বেশ জান্চি আমার দিন শেষ হ'রে এসেচে। কিন্তু আমার মনে কোনো খেদ নাই। তুমি আমার জন্তে শোক ক'রো না।

না বাৰা, আমি শোক ক'রবোনা। জীবনেই বে মঙ্গল আর মরণে বে নর একথা আমি মনে করিনে। মাসি, তোমাকে সত্য ব'ল্চি মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হ'চেচ।

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইরা যতীন দেখিতেছিল, তাহার মণিই আল মৃত্যুর বেশ ধরিরা আদিরা দাঁড়াইরাছে। সে আল অক্সর বৌধনে পূর্ব—দে গৃহিণী, সে জননা; সে রূপদী, সে কণাাণী। তাহারই এলোচুলের উপরে ঐ আকাশের তারাগুলি লক্ষীর সহস্তের আশীর্কাদের মালা। তাহাদের ফলনের মালার উপরে এই অন্ধকারের মঙ্গলবন্ধখানি মেলিরা ধরিরা আবার যেন নৃতন করিয়া শুভলৃষ্টি হইল। রাত্রির এই বিপুল অন্ধকার ভরিয়া গেল মণির অনিমেষ প্রেমের দৃষ্টিপাতে। এই ব্রের বধ্ মণি, এই একটুথানি মণি, আল বিশ্বরূপ ধরিল—জীবন মংগের সঙ্গমতীর্থে ঐ নক্ষত্র-বেলীর উপরে দে বিলি—নিক্তর রাত্রি মঙ্গলবটের মত পুণাধারার ভরিয়া উটিল।—যতীন জ্যোড়হাত করিয়া মনে মনে কহিল, এতদিনের পর বোমটা খুলিল, এই ব্যার আন্ধকারের মধ্যে আবরণ খুলিল—অনেক কালাইয়াছ—স্কর হে স্কন্মর, ভূমি আর ফাঁকি দিতে পারিবে না!

8

কট হ'চেচ, মাদি, কিন্তু যতো কট মনে ক'ব্চো তা'ব কিছুই নয়। আমার দলে আমার কটের ক্রমণই যেন বিচ্ছেদ হ'লে আস্চে। বোঝাই-নৌকার মতো এতদিন সে আমার জীবন-জাহাজের দলে বাঁধা ছিলো—আজ যেন বাঁধন কাটা প'ড়েচে—দে আমার সব বোঝা নিয়ে দূরে ভেসে চ'ল্লো। এথনো তা'কে দেখ্তে পাতি কিন্তু তা'কে যেন আর আমান ব'লে মনে হ'চেচ না—এ ছদিন মণিকে একবারও দেখিনি মাদি।

পিঠের কাছে আর-একটা বালিশ দেবে। কি যতীন ?
আমার মনে হ'চেচ, মাদি, মণিও বেন চ'লে গেচে। আমার বাধন-ছেড়া
ছঃথের নৌকাটির মতো।

বাবা, একটু বেদানার রস খাও, তোমার গলা শুকিমে আস্চে। আমার উইলটা কাল লেখা হ'য়ে গেচে—সে কি আমি তোমাকে দেখিবেচি—ঠিক মনে প'ড়ুচে না।

(,

আমার দেখবার দরকার নেই যতীন।

মা যথন মারা যান আমার তো কিছুই ছিলো না। তোমার থেয়ে তোমার হাতে আমি মাত্রষ। তাই ব'ল্ছিলুম্—

েদ আবার কি কথা ? আমার তো কেবল এই একথানা বাড়ি আর সামান্ত কিছু সম্পত্তি ছিলো। বাকি সবই তো তোমার নিজের রোজগার।

কিন্ত এই বাড়িটা—

কিসের বাড়ি আমার! কতো দালান তুমি বাড়িয়েচো, আমার সেটুকু কোবার আছে পুঁজেই পাওয়া যায় না।

মণি তোমাকে ভিতরে ভিতরে খুব--

দে কি জানিনে, ষতীন ? তুই এখন ঘুমো।

আমি মণিকে দব দিখে দিলুম্ বটে কিন্তু তোমারি দব রইলো মাদি।
ও তো তোমাকে কথনো অমাত ক'রবে না।

সেজতো অতো ভাব্চো কেন, বাছা।

তোমার আণীর্কাদেই আমার সব, তুমি আমার উইল দেখে এমন কণা কোনোদিন মনে কোরো না—

ও কি কথা যতীন ? তোমার জিনিষ তুমি মণিকে দিয়েচো ব'লে আমি মনে ক'র্বো ? আমার এম্নি পোড়া মন ? তোমার জিনিষ ওর নামে লিখে দিয়ে যেতে পার্চো ব'লে তোমার যে স্থ সেই তো আমার সকল স্থথের বেশি, বাপ।

কিন্ত তোমাকেও আমি---

দেখো, যতীন, এইবার আমি রাগ ক'র্বো। তুই চ' ।বি আর তুই আমাকে টাকা দিয়ে ভূলিয়ে রেখে যাবি ?

মাদি, টাকার চেয়ে আরো বড়ো যদি কিছু তোমাকে-

দিয়েচিস্, যতান, চের দিয়েচিস্। আমার শৃত্য বর ভ'রে ছিলি এ আমার অনেক জন্মের ভাগ্য। এতদিন তো বৃক ভ'রে পেয়েচি, আজ আমার পাওনা যদি স্থারিয়ে গিয়ে থাকে তো নালিশ ক'র্বো না। দাও, সব লিখে দাও, লিখে দাও—বাড়িঘর, জিনিষপত্র, ঘোড়াগাড়ি, তালুকমূলুক,—যা আছে সব মণির নামে লিখে দাও—এ-সব বোঝা আমার সইবে না।

তোমার ভোগে ফুচি নেই—কিন্তু মণির বয়স অল্প তাই—

ও कथा विनिम्दन, ও कथा विनिम्दन। धनमञ्जन मिर्छ होत्र हम किस ভোগ করা—

কেন ভোগ ক'রবে না মাসি ?

ना शा ना, शाद्वर ना, शाद्वर ना । आमि वंश्वि अत मूर्थ कृत रव ना ! পৰা শুকিমে কাঠ হ'য়ে থাবে, কিছতে কোনো রস পাবে না।

যতীন চপু করিয়া রহিল। তাহার অভাবে সংসারটা মনির কাছে একেবারে বিশ্বাদ হইয়া ঘাইবে এ কথা সত্য কি মিণা।, সুখের কি ছঃখের, ভাষা সে বেন ভাবিত্ব। ঠিক করিতে পারিল না। আকাশের ভারা যেন ভাষার জনমের মধ্যে আসিয়া কানে কানে বলিল, এম্নিই বটে,—আমরা ভো - হাজার হাজার বছর হইতে দেখিয়া আসিলাম, সংসার-জোড়া এই সম্ভ আল্লেজন এত-বড়ই ফাঁকি।

যতীন গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেবার মতো জিনিব তো আমরা किइरे पिए (यट शांतिन।"

কম কি দিয়ে যাচেচা বাছা ? এই ঘরবাড়ি টাকাক্ডির ছল ক'রে ভূমি ওকে यिक मिला शिल जांत्र मुना ७ कि काला मिन द्वार ना ? या जूनि দিয়েচো তাই মাথা পেতে নেবার শক্তি বিধাতা ওকে দিন এই আশীর্কাদ পাত কবি।

আর একটু বেদানার রস দাও, আমার গলা গুকিরে এনেচে। মণি কি কাল এসেছিলো—আমার ঠিক মনে প'ড়্চে না।

এনেছিলো। তথন তুমি ঘুমিরে প'ড়েছিলো। नিররের কাছে ব'সে ব'নে ্ৰ অনেকৃষ্ণ বাতাস ক'রে তা'র পরে খোবাকে ডে মার কাপড় দিতে গেলো।

আশ্চর্যা! বোধ হয় আমি ঠিক সেই সময়ে শ্বপ্ন দেখেছিলুষ্ বেন মণি আমার ঘরে আস্তে চাচ্চে—দরজ। অল্ল-একটু ফাঁক হ'য়েচে—টেলাটেনি ক'রচে কিন্তু কিছুতেই সেইটুকুর বেশি আর খুল্চেনা। কিন্তু মাদি ভোমরা একটু বাদ্ধাবাড়ি ক'রচো ...ওকে দেখতে দাও বে আমি ম'ৰ্চি-নইলে মৃত্যুকে হঠাৎ সইতে পাৰ্বে না।

ৰাবা, ভোমার পারের উপরে এই পশমের শালটা টেনে দিই---পারের ভেলো ঠাপা হ'বে গেচে।

না, মাসি, গারের উপর কিছু দিতে ভালো লাগ্চে না।

জানিদ্যতীন এই শালটা মণির তৈরি, এতদিন রাভ জেগে জেগে । তোমার জন্তে তৈরি ক'ব্ছিলো। কাল শেষ ক'রেচে।

যতীন শালটা লইরা স্থই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মতে হইল পশমের কোমলতা বেন মণির মনের জিনিষ—পে যে যতীনকে মনে করিয়া রাত জাগিয়া এইটি বুনিয়াছে—তাহার মনের সেই প্রেমের ভাবনাট ইহার সঙ্গে গাঁথা পড়িয়াছে। কেবল পশম দিয়া নহে মণির কোমল আঙলের স্পর্শ দিয়া ইহা বোনা। তাই মাসি যথন শালটা তাহার পায়ের উপর চানিয়া দিলেন তথন তাহার মনে হইল, মণিই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয় তাহার পদসেবা করিতেছে।

কিন্তু মাদি, আমি তো জান্তুম্ মণি শেলাই ক'র্তে পারে না—দে শেলাই ক'রতে ভালোই বাদে না।

মন দিলে শিখ্তে কতক্ষণ লাগে ? তা'কে দেখিয়ে দিতে হ'য়েচে—ও: মধ্যে অনেক ভূল শেলাইও আছে।

তা ভূল থাকুনা। ও তো প্যারিদ্ এক্জিবিসনে পাঠানো হবে না— ভূল-শেলাই দিয়ে আমার পা ঢাকা বেশ ঢ'ল্বে।

. শেলাইরে যে অনেক ভূল জাটি আছে সেই কথা মনে করিয়াই যতীনে আরো বেলি আনন্দ হইল। বেচারা মণি পারে না, জানে না, বারবার ভূকরিতেছে, তবু ধৈষ্য ধরিয়া রাজির পর রাজি শেলাই করিয়া চলিয়াছে— এই কয়নাট তাহার কাছে বড়ো করণ বড়ো মধুর লাকি । এই ভূলে-জঃশালটাকে আবার সে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া লইল।

মাসি, ডাক্সার বৃঝি নীচের খরে 🕈

হাঁ, যতীন, আজ রাত্রে থাকবেন।

কিছ আমাকে খেন মিছামিছি খুমের ওরুধ দেওয়া না হর। দেখেচো বে ওতে আমার খুম হয় না কেবল কট বাড়ে। আমাকে ভালো ক'রে জেলে থাক্তে লাও। জানো মানি, বৈশাও-বাদনীর রাত্রে আমাদের বিরে হ'য়েছিলো-কাল সেই বাবনী আস্চে—কাল সেই দিনকার রাত্রের সব তারা আকাল আলানো হবে। মণির বোধ হয় মনে নেই—আমি তা'কে সেই কথাট আ মনে করিছে দিকে চাই ;—কেবল তা'কে তৃমি ছমিনিটের ক্সম্রে ডেকে লাও।
চুপ্ক'রে রইলে কেন ? বোধ হয় ডাজার ডোমাদের ব'লেচে আমার শরীর
ছর্মল, এখন বাতে আমার মনে কোনো—কিন্তু আমি ডোমাকে নিশ্র ব'ল্চি
মানি, আজ রাত্রে তা'র সলে ছটি কথা ক'য়ে নিডে পার্লে আমার মন খ্ব
্লান্ত হ'য়ে যাবে—তাহ'লে বোধ হয় আর ঘুমোবার ওর্ধ দিতে হবে না।
আমার,মন তা'কে কিছু ব'ল্ডে চাচেচ ব'লেই এই ছরাত্রি আমার ঘুম হয়নি।
মানি তৃমি অমন ক'য়ে কেঁদোনা। আমি বেশ আছি, আমার মন আজ
বেমন ভ'য়ে উঠেচে আমার জীবনে এমন আর কথনই হয়নি। সেই জন্তই
আমি মণিকে ডাক্চি। মনে হ'ছে আজ যেন আমার ভরা হনয়টি তা'য়
হাতে দিয়ে যেতে পার্বো। তা'কে অনেক দিন অনেক কথা ব'ল্তে চেয়েছিল্ল্
ব'ল্তে পারিনি কিন্তু আর এক মুহুর্ত্ত দেরি করা নয়, তা'কে এখনি ডেকে
দাও—এর পরে আর সময় পাবো না।—না মানি, তামার ঐ কায়া আমি
সইতে পারিনে। এতদিন তো শান্ত ছিলে, আজ কেন তোমার এমন হ'লো ?
ওরে যতীন, ভেবেছিলম আমার সব কায়া ছরিয়ে গেচে—কিন্তু দেবতে

গুরে যতীন, ভেবেছিলুম্ আমার সব কালা ফুরিয়ে গেচে—কিন্ত দেখ্তে পাচ্চি এখনো বাকি আছে, আজ আর পার্চিনে।

মণিকে ডেকে দাও— তা'কে ব'লে দেনো কালকের রাতের জল্পে বেন— যাচিচ বাবা। শস্তু দরজার কাছে রইলো, যদি কিছু দরকার হয় ওকে ডেকো।

মাদি মণির শোবার ঘরে গিয়া মেজের উপর বদিয়া ডাকিতে লাগিলেন —ওরে আয়—একবার আয়—আয়রে রাক্ষণী, যে তোকে তা'র দব দিএেচে তা'র শেষ কথাটি রাখু—দে ম'রতে ব'দেচে গা'কে আর মারিদ্নে।

যতীন পারের শব্দে চ'ম্কিয়া উঠিয়া কহিল,—মণি !
না আমি শব্ধু, আমাকে তাক্ছিলেন ?
একবার তোর বৌ-ঠাক্দণকে ডেকে দে।
কা'কে ?
বৌ-ঠাক্দণকে ।
তিনি তো এখনো কেরেননি।

কোথার গেচেন ?

দীতারামপুরে।

আৰু গেচেন ?

না আৰু তিনদিন হ'লো গেচেন।

কণকালের জন্ম বতীনের সর্বাক্ষ বিষ্বিষ্ করিয়া আসিণ—সে চোথে অন্ধকার দেখিল। এতক্ষণ বালিশে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল, ক্ষইয়া পড়িল। পারের উপর সেই পশবের শাল ঢাকা ছিল—সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া কেলিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরে মাসি যথন আসিলেন ঘতীন মণির কথা কিছুই বলিল না।
মাসি ভাবিলেন সে কথা উহার মনে নাই।

হঠাৎ বতীন এক সময়ে বলিয়া উঠিল, "মাদি, ভোষাকে কি আষার .. সেমিনকার অপ্নের কথা ব'লেচি •ূ"

কোন স্বশ্ন ?

মণি যেন আমার থরে মাস্বার জন্ত দরজা ঠেল্ছিলো—কোনো মতেই দরকা এতটুকুর বেশি ফাঁক হ'লো না, দে বাইরে দাঁড়িয়ে দেখুতে লাগ্লো কিন্তু কিছুতেই চুকুতে পার্লো না। মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলো। তা'কে অনেক ক'রে ডাঁকুলুম্ কিন্তু এথানে তা'র জায়গা হ'লো না।

মাসি কিছু না বণিয়া চুপ্ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, যতীনের জন্ত মিথাা দিয়া যে একটুথানি স্বর্গ রচিতেছিলান সে আর টি কিল না। ছংখ যথন আদে ভাহাকে শ্বীকার করাই ভালো—প্রবঞ্নার বারা বিধাতার মার ঠেকাইবার চেষ্ঠা করা কিছু মন।

মাসি, তোমার কাছে যে কেহ পেরেচি সে আমার জন্মকনাশ্বরের পাথের। আমার সমস্ত জীবন ভ'রে নিয়ে চ'রুষ্। আর-জন্ম ভূমি নিশ্চর আমার মেয়ে হ'য়ে জনাবে, আমি তোমাকে বুকে ক'রে মাহুষ কর্বো।

বলিদ্ কি যতীন, আবার ঝেরে হ'রে জন্মাবো १—না হর, ভোরি কোলে ছেলে হ'রেই জন্ম হবে—সেই কামনাই কর্না।

না, না, ছেলে না। ছেলেবেলার তুমি বেমন স্থন্দরী ছিলে তেম্বনি অপক্ষণ স্থন্দরী হ'রেই তুমি আমার ঘরে আস্বে। আমার মনে আছে আমি ভোমাকে কেমন ক'রে সাজাবো। আর ব'কিস্নে ঘতীন, ব'কিস্নে—একটু দুমো। তোমার নাম দে'বো লক্ষীরাণী।

ও তো একেলে নাম হ'লো না।

না, একেলে নাম না। মাসি, তুমি আমার সাবেককেলে;—দেই সাবেক-কাল নিজেই তুমি আমার বরে এসো।

তোর ববে আমি কন্তানারের হুংখ নিয়ে আস্বো এ কামনা আমি তো ক'র্তে পারিনে।

মাদি, তুমি আমাকে হুর্মল মনে করো,—আমাকে হুঃথ থেকে বাঁচাতে চাও ? বাছা, আমার যে মেরে মামুষের মন, আমিই হুর্মল—দেই জল্পেই আমি বড়ো ভরে ভরে তোকে সকল হুঃথ থেকে চির্নিন বাঁচাতে চেয়েচি। কিন্তু আমার সাধ্য কি আছে ? কিছুই ক'রতে পারিনি।

মাসি, এ জীবনের শিক্ষা আমি এ জীবনে থাটাবার সময় পেসুম্ না।
কিন্তু এ সমস্তই জমা রইলো, আস্চে বারে, মামুষ যে কি পারে তা আমি
দেখাবো। চিরটা দিন নিজের দিকে তাকিয়ে থাকা যে কি কাঁকি ত। আমি
বুঝেচি।

যাই বলো বাছা, তুমি নিজে কিছু নাওনি, পরকেই পব দিলেচো!

মাদি, একটা গর্জ আমি ক'ব্বো, আমি স্থাবের উপরে জ্বরণন্তি করিনি—কোনোদিন এ কথা বলিনি বেখানে আমার দাবী আছে দেখানে আমি জ্বোর খাটাবো। যা পাইনি তা কাড়াকাড়ি করিনি। আমি দেই জিনিব চেরেছিনুম্ যার উপরে কারো স্বন্ধ নেই—সমস্ত জীবন হাতজ্বোড় ক'রে অপেক্ষাই ক'ব্নুম্; মিগ্যাকে চাইনি ব'লেই এতদিন এমন ক'বে ব'লে থাক্তে হ'লো—এইবার সত্য কয় তো দল্লা ক'ববেন। ও কে-ও—মাদি, ও কে গ

কই, কেউ তো না যতীন।

যাদি, তুমি একবার ও বরটা দেখে এসো গে, আদি বেন—

না বাছা, কাউকে তো দেখ নুম্না।

আমি কিন্তু স্পষ্ট যেন—

কিন্তু না যতীন— ঐ যে ডাক্ডার বাবু এসেচেন।

দেখুন আপনি ও র কাছে থাক্লে উনি বড়ো বেশি কথা কন্। করবাজি

এম্নি ক'রে তো জেগেই কাটালেন। আপনি শুতে যান, আমার দেই লোক্ট এথানে থাক্বে।

না মাান না, তুমি যেতে পাবে না।

আছা, বাছা, আমি না হয় ঐ কোণটাতে গিয়ে ব'স্চি।

না, না, তুমি আমার পাশেই ব'সে থাকো—আমি তোমার এ হাত কিছুতেই ছাড্চিনে—শেষ পর্যাস্ত না। আমি যে তোমারই হাতের মাহুষ, তোমারই হাত থেকে ভগবান আমাকে নেবেন।

আচ্ছা বেশ, কিন্তু আপনি কথা কবেন না, যতীন বাবু। দেই ওৰুণ্টা থাওয়াবার সময় হ'লো—

সমন্ন হ'ল ? মিথ্যা কথা। সমন্ন পার হ'রে গেচে—এখন ওমুধ থাওরানো কেবল ফাঁকি দিয়ে সান্ধনা করা। আমার তা'র কোনো দরকার নেই। আমি ম'রতে ভন্ন করিনে। মাসি, যমের চিকিৎসা চ'ল্ তা'র উপরে আবার সব ডাক্তার জড়ো ক'রেচো কেন—বিদান্ন ক'রে দাও, সব লান্ন ক'রে দাও। এখন আমার একমাত্র ভূমি—আর আমার কাউকে দরক নই—কাউকে না— কোনো মিথ্যাকেই না।

আপনার এই উত্তেজনা ভালো হ'চেচ না।

তাহ'লে তোমরা যাও—আমাকে উত্তেজিত ক'ে । মাসি, ডাকা গেচে পু আছো, তাহ'লে তুমি এই বিছানার উঠে া—আমি তোমা কোলে মাধা দিয়ে একটু শুই।

আচ্ছা শোও বাবা, লক্ষীটি, একটু ঘুমোও।

না নাদি, ঘুনোতে ব'লো না— ঘুনোতে ঘুনোতে হয় তো আর ঘুম ভাঙ্ না। এখনো আর একটু আমার জেগে থাক্বার দরকার আছে। তুর্ শক্ত ভন্তে পাচোনা? ঐ যে আস্চে। এখনি আস্বে।

বাবা যতীন, একটু চেম্বে দেখো—ঐ যে এদেচে। একবারটি চাও। কে এদেচে ? স্বপ্ন ? শ্বপ্ন নর বাবা, মণি এসেচে—ভোমার খণ্ডর এসেচেন।
তুমি কে ?
চিন্তে পার্চো না বাবা, ঐ তো তোমার মণি।
মণি, সেই দরজাটা কি সব পুলে গিয়েচে ?
সব পুলেচে, বাপ আমার, সব খুলেচে।
না মাসি, আমার পায়ের উপর ও শাল নয়, ও শাল নয়, ও শাল মিধ্যে,
ও শাল ফাঁকি।

শাল নর যতীন। বউ তোর পারের উপর প'ড়েচে—গুর মাধার হাত রেখে একটু আশীর্কাদ কর্।—অমন ক'রে কাঁদিস্নে বৌ, কাঁদ্বার সময় আস্চে—এখন একটুখানি চুপ্কর্!

[ ১৩२ >-- वाधिन ]

## অপরিচিতা

3

আজ আমার বন্ধস সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো,
না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই
কুলের মত থাহার বুকের উপরে ক্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই
পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মত গুটি ধরিয়া
উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো—তাহাকে ছোটো করিয়াই নি<sup>থিব।</sup>
 ছোটোকে বাহারা সামাল্ল বনিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুরিবেন।

কলেকে যতগুলা পরীক্ষা পাস করিবার সব আি চুকাইয়াছি।
চেলেবেলার আমার স্থলর চেহারা লইরা পণ্ডিতমশার আমার ক শিমুল ছল ও
মাকালফলের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্ধাপ করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন।
ইহাতে তথন বড়ো লক্ষা পাইতাম—কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, য়ি
কল্মান্তর থাকে তবে আমার মুথে স্থরূপ এবং পণ্ডিতমশারদের মুথে বিদ্ধাপ
আবার যেন এম্নি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এককালে গরীব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেয-মাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তথন বয়স অল্ল। মা'র হাতেই আমি মারুষ। মা গরীবের

খরের কেন্তে, তাই, আমরা বে ধনী একথা তিনিও ভোলেন না, আমাকেও কুলিতে দেন না। শিগুকালে আমি কোলে-কোলেই মাছ্য—বোধ করি সেইজভ শেষপর্যক আমার প্রাপ্রি বরসই হইল না। আজো আমাকে দেখিলে মনে হইবে আমি অরপুর্ণার কোলে গজাননের ছোট্রো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মাম। তিনি আমার চেরে বড়লোর বছর ছরেক বড়ো। কিন্তু কল্পর বালির ২ত তিনি আমানের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুবিরা লইরাছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িরা এখানকার এক গণ্ডুবও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো কিছুর জন্তই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হর না।

কন্তার পিতামাত্রেই স্বীকার করিবেন আমি সংপাত্র। তামাকটুকু পর্বান্ত ধাই না। ভালোমাত্র্য হওয়ার কোনো রঞ্জাট নাই, তাই আমি নিতাও ভালোমাত্র্য। মাতার আদেশ মানিরা চলিবার ক্ষমতা আমার আছে—বঙ্গত না-মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মত করিয়াই আমি প্রস্তুত ইইয়াছি - যদি কোনো কন্তা স্বর্গরা হন তবে এই স্থলক্ষণটি

অনেক বড়ো-দর হইতে আমার সম্বন্ধ মাসিরাছিল। কিন্তু মামা, যিনি
পৃথিবীতে আমার ভাগাদেবতার প্রধান একেট, বিবাহসম্বন্ধ তাঁর একটা
বিশেষ মত ছিল। ধনীর কলা তাঁর পছন্দ নর। আমাদের দরে বে বেবে
আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি
আসক্তি তাঁর অন্থিমজ্জার জড়িত। তিনি এমন বেকাই চান বাহার টাকা
নাই অথচ যে টাকা দিতে কন্ত্র করি না। বাহাকে শোষণ করা চলিবে
অথচ বাড়িতে আসিলে শুড়শুড়ির পরিবর্তে বাধাহাঁকার তামাক দিলে বাহার
নালিশ পাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটতে কণিকাতার আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বণিল, "ওহে, মেরে বদি বলো একটি ধাসা মেরে আছে।"

কিছুদিন পূর্বেই এম এ. পাস করিরাছি। সাম্নে বতদুর পর্বান্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধু ধু করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেধাবি নাই, চাকরি নাই, নিজে

A No.

বিষয় দেখিবার চিস্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই,—থাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুত্মির মধ্যে আমার হান্ত তথন বিশ্বব্যাপী নারারপের মরীচিকা দেখিতেছিল,—আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতানে তাহার নিখাদ, তরুমার্মরে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, "মেয়ে বদি বলো, তবে—"আমার শরীর মন বসম্ভবাতাদে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মত কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছারা ধুনিতে লাগিল। হরিশ মান্ত্রটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল ত্বার্ত্ত। আমি হরিশকে বলিগাম "একবার মানার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখ।"

হরিশ আদর জমাইতে অবিতীয়। তাই সর্ব্যাহ তাহার থাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেরের চেয়ে মেরের বাপের থবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেম্নি। এককালে ইহাদের বংশে লক্ষার মঙ্গণ-ঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শৃত্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্ত কিছু বাকি আছে। দেশে বংশন্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাদ করিতেছেন।
• সেখানে গরীব গৃহত্ত্বের মতই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই ম্বতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষার ঘটটি একবারে উপুড় করিয়া দিতে বিধা হইবে না।

এ-সব ভালো কথা। কিন্তু মেরের বয়স যে পনেরো সাই শুনিরা মামার
মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই ? না দে। য নাই—বাপ
কোথাও তার মেরের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট
মহার্থ, তাহার পরে ধুক্ক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলি সবুর করিতেছেন
কিন্তু মেরের বয়প সবুর করিতেছে না।

বাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল।
বিবাকের ভূমিকা অংশটা নির্বিদ্ধে সমাধা হইরা গেল। কলিকাতার বাহিরে
বাকি বে পৃথিবীটা আছে সমস্টটাকেই মামা আগুমান বীপের অন্তর্গত বলিরা
কানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোলসর পর্যান্ত সিরাছিলেন।

মানা বলি মন্থ হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পূল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতার একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল নিজের চোধে মেরে দেখিয়া আসিব। লাহল করিয়া প্রতাব করিতে পারিলাম না। কস্তাকে আলীর্কাদ করিয়ার জস্ত বাহাকে পার্ঠানো হইল সে আমানের বিমুখাদা,—আমার পিস্তত ভাই। তাহার মত, কটি এবং কক্ষতার পরে আমি বোলো-আনা নির্ভর করিতে পারি। বিমুখা কিরিয়া আসিয়া বলিলেন, শম্প নয় হে! খাঁটি সোনা বটে।" বিমুখার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। বেখানে আমার বলি চমংকার, সেখানে তিনি বলেন চলনসই। অত্যন্ত ব্রিকাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সক্ষে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

ş

বলা বাছলা, বিবাহ-উপলক্ষ্যে ক্যাপক্ষকেই কলিকাভার আসিতে ছইল।
কন্তার পিতা শন্তুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই ষে
বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আনীর্কাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা,
গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। স্পুক্রব বটে। ভিডের মধ্যে
দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোব পঞ্বার মত চেহারা।

আশা করি আমাকে দেখিরা তিনি খুসি ইইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেন না তিনি বড়োই চুপ্চাপ। যে ছটি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পুরা জার দিয়া বলেন না। মামার মুখ তথন অনর্গল ছুটিতেছিল—ধনে মানে আমারের হান যে সহরের কারো চেরে কম নয় েটটকেই তিনি নানাপ্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শক্তুনাথবার এ কথায় একেবারে ঘোগই দিলেন না—কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হা কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া ঘাইতাম। কিছু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শক্তুনাথবার্র চুপ্চাপ ভাব দেখিরা ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নিক্ষীব,—একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর বাই থাক্ তেজ থাকাটা দোবের—অতএব মামা মনে মনে খুদি হইলেন। শক্তুনাথবার যথন উঠিলেন তথন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই জীবে বিশার করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণসম্বন্ধে চুইণকে পাকাপাকি কথা ঠিক হইবা সিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্ত চতুর বলিনাই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তার কোথাও তিনি কিছু কাঁক রাণেন নাই। টাকার অভ তো ছির ছিলই, তা'র পরে গছনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সে-ও একেবারে বাঁথাবাঁথি হইবা সিন্নাছিল। আমি নিজে এ সমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না—জানিতাম না, দেনা-পাওনা কি ছির হইল। মনে জামিতাম এই স্থুল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ—এবং সে অংশের ভার বাঁর উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বন্ধত আশ্রুর্যা পাকা লোক বলিনা মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্মের সাম্প্রী। বেথানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেথানে সর্ব্বশ্রহ তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন এ একেবারে ধরা কথা। এই জন্ম আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্তপক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব আমাদের সংসারের এই জেন, ইহাতে যে বাঁচুক্ আর যে মন্ধক্।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধুম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-সুমারী করিতে হইলে কেরাণী রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপরপক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে সেই কথা শ্বরণ করিয়া মামার সলে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যাও বানী, সধের কলার্ট প্রভৃতি যেখানে যত প্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্ধর কোলাহলের মতহতীছারা সঙ্গীত-সরস্বতীর পায় বন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আহেটিতে হারেতে জরি-জহরাতে আমার শরীরে যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত দেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাহে পাই করিয়া শিথিয়া ভাবী স্বত্তরের দক্ষে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে চুকিরা খুসি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বর্ষাত্রীদের জারণা সংকুলান হওয়াই শব্দ, তাহার পরে সমস্ত আরোজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শব্দুনাধ বাব্র ব্যবহারটাও নেহাৎ ঠাওা। তাঁর বিনরটা অজল নয়। মুথে তো কথাই নাই। কোমরে চানর বাধা, গলাভাঙা, টাকপড়া, মিস্ কালো এবং বিপুল শরীর তাঁর একটি উকিল বন্ধু বনি নিরত হাত

জোড় করিরা নাথা কেশাইর। নম্রভার সিতহাতে ও গলার বচনে কলার্ট পার্টির করভাল-বাজিরে হইতে স্থক করির। বরকর্তাদের প্রত্যেককে বারবার প্রচুররণে জাড়িবিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই একটা এক্পার-এক্পার হুইত।

আমি সভার বসিবার কিছুক্তণ পরেই মামা শলুনাখবাবুকে পাণের হরে 
ভাকিরা সইরা গেলেন। কি কথা হইল জানি না, কিছুক্তণ পরেই 
শলুনাখবাবু আমাকে আসির। বলিলেন, "বাবাজি, একবার এই দিকে 
আস্তে হ'চে।"

ব্যাপারণানা এই:—সকলের না হউক্ কিছ কোনো কোনো যায়বের জীবনের একটা-কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভিনিকোনামতেই কারো কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভর তাঁর বেহাই তাঁকে গহনার ফাঁকি দিতে পারেন—বিবাহকার্য শেব হইয় পেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়ি-ভাড়া, দওগাদ, লোকবিদার প্রভৃতি সবজে যে রকম টানাটানির পরিচয় পাওয় গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন দেওয়া-থোওয়াদম্বন্ধে এ লোকটির তারু মুখ্বের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজভা বাড়ির ভাক্রাকে হব্দ সলে আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়াদেবিলাম, মামা এক তক্তপোষে, এবং ভাক্রা তাহার দীড়িপালা ক্ষিপাধর প্রভৃতি লইয়ামেজেয় বিদয়া আছে।

শস্কুনাথবাৰ আমাকে বলিলেন, "তোমার মানা বলিতেছেন, বিবাহের কাজ স্থক হুইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া গেখিবেন ইহাতে তুমি কি বল ?"

আমি মাথা হেঁট করির। চূপ\_করিয়া রহিশাম। 🎁 🚉 🚉 🤌 🚉 । বিশ্ব মামা হলিলেন, "ও আবার কি বলিবে ? আমি যা বণিব তাই হইবে।"

শব্দুনাথবাবু আমার দিকে চাহিন্ন কহিলেন, দেই কথা তবে ঠিক ? উনি ধা বলিবেন তাই হইবে ? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই ?

আমি একটু খাড়-নাড়ার ইলিতে জানাইলাম এ-সব কথার আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।

আছে। তবে বোল, মেরের গা হইতে সমস্ত গছন। খুলিয়া আনিতেছি,— এই বলিয়া ডিনি উঠিলেন। মামা বলিলেন, "অফুপম এখানে কি করিবে ? ও সভার গিয়া বস্তৃক্।" শন্তনাথ বলিলেন, "না, সভায় নর, এখানেই বসিতে হইবে।"

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছার বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোৰের উপর মেলিয়া ধরিখেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহন্দের আমলের গহনা,— হাল ফেগানের ক্ষা কাজ নয়,—যেমন মোটা, তেম্নি ভারী।

ভাক্রা গহনা হাতে তুলিয়া বলিল, এ আর দেখিব কি ? ইহাতে থাদ নাই—এমন দোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।

ু এই বলিরা সে মকরমুখা মোটা একথানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল ভাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তথনি তাঁর নোট্বইরে গহনাগুলির কর্দ টুকিয়া লইলেন,—পাছে ।
বাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন,
গহনা যে পরিমাণে দিবার কথা এগুলি সংখ্যার, দরে এবং ভারে তা'র
অনেক বেশি।

গহনাঞ্চলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শস্থুনাথ সেইটে ভাক্রার হাতে দিয়া বলিলেন, "এইটে একবার পর্থ করিয়া দেখ।"

ভাৰুৱা কহিল, ইহা বিলাতী মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্তই আছে।

শৃক্কুবাৰু এরারিংজোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।"

মামা দেটা ছাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই ক্সাকে তাঁহার। আশীর্কাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিজ তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিছ তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জ্টিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন— "অমুপম যাও, তুমি সভার গিয়া বোদ গো।"

শক্ত্রাথবাবু বলিলেন, "না, এখন সভার বসিতে হইবে না। চলুন আগে আপনাদের থাওয়াইয়া দিই।"

মামা বলিলেন, সে কি কথা ? লগ্ধ— শক্ষুনাথবাৰু বলিলেন—"সেক্ষন্ত কিছু ভাবিবেন না—এখন উঠুন।" লোকটি নেহাৎ ভালোমান্থৰ-ধরনের কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরষাজনেরও আহার হইয়া গেল। আমোজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু রালা ভালো এবং সমন্ত বেশ পরিকার পরিচ্ছের বলিয়া সকলেরই ভৃপ্তি হইল।

বর্ষাত্তদের থাওয়া শেষ হইলে শস্কুনাথবাবু আমাকে গাইতে বলিলেন।
মামা বলিলেন সে কি কথা ? বিবাহের পূর্ব্বে বর খাইবে কেমন করিয়া ?

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভূমি কি বল ? বিদিয়া ঘাইতে দোষ কিছু আছে ?"

মূর্জিমতী মাতৃআজ্ঞান্তরপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিক্লছে চলা আমার পক্ষে
অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তথন শস্কুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, "আপনাদিগকে অনেক কট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের বোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্মা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—"

মামা বলিলেন,—"ত। সভার চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।" শক্ষুনাথ বলিলেন, "তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই ?" মামা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—ঠাটা করিতেছেন নাকি ?

শস্কুনাথ কহিলেন—"ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্বায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।"

মামা ছই চোথ এতবড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

শকুনাথ কহিলেন, "আমার কলার প্রনা আমি চুরি করিব একথা বারা মনে করে তালের হাতে আমি কলা দিতে পারি না

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিবেন না। কারণ প্রমাণ হইলা গেছে আমি কেহই নই।

তা'র পরে যা ধইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লাইন ভাঙিয়া-চুরিয়া জিনিবপত্ত লাঞ্ডভণ্ড করিয়া বরবাত্তের দল দক্ষযভোৱ পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যাও রসনচৌকি ও কলাট একসলে বাজিল না এবং

ব্দরের কাড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাধের কর্দ্তব্যের বরাৎ দিয়া কোখার যে মহানির্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

৩

বাজির সকলে তো রাগিরা আঞ্চন। কক্সার পিতার এত গুমর ! কলি বে চারপোরা হইরা আসিল ! সকলে বন্দিল, দেখি, মেরের বিয়ে দেন কেমন করিয়া ?" কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভর বার মনে নাই তা'র শান্তির উপায় কি ?

সমস্ত বাংলা দেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ—বাহাকে কন্তার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এতবড়ো সংপাত্রের কপালে এতবড়ো কলছের দাগ ফোন্ নষ্টগ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া সমায়োহ করিয়া আঁকিয়া দিল ? বর্ষাত্রয়া এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া থাওয়াইয়া দিল,—পাক্ষয়টাকে সমস্ত অরুভুক্ক সেথানে টান-মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফ্সোশ মিটিত।

নিবাহের চুক্তিভল ও মানহানির দাবীতে নালিশ করিব বলিরা মামা অত্যন্ত গোল করিরা বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল তাহা হইলে তামাসার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাছল্য আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গভিকে বছুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পারে ধরিয়া আদিয়া পড়েন গোঁফের রেথার তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্ত এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রং একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল—এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ক্লিয়াইতে পারি না। সেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল লো। কপালে তা'র চন্দন আঁকা, গায়ে তা'র লাল গাড়ি, মুখে তা'র কল্পার রক্তিমা, ছুমরের ভিতরে কি বে তা কেমন করিয়া বলিব ৮ আমার কল্পনোকের

কল্পলতাটি বসম্বের সমস্ব স্থুলের ভার আমাকে নিবেদন করিরা দিবার জন্ত নত হইরা পঞ্চিরাছিল।—হাওরা আসে, গন্ধ পাই, পাতার শন্ধ তানি—কেবল আর একটিমাত্র পা-ফেলার অপেক্ষা—এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরদ্বাটুকু এক-মুহুর্ত্তে অসীম হইরা উঠিল!

এতদিন যে প্রতিসন্ধ্যার আমি বিষ্ণার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অন্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম। বিষ্ণার বর্ণনার ভাষা অভান্ত সন্ধীণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি কুলিলের মত আমার মনের মাঝগানে আগুন আলিয়া দিয়াছিল। বৃথিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্রুর্যা, কিন্তু না দেখিলাম ভাহাকে চোখে, না দেখিলাম ভা'র ছবি; সমস্তই অস্পষ্ট হইয়ারছিল;—বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, ভাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না—এইজন্ত মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মত দীখনিশ্বাস ফেলিয়া বড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি মেয়েটিকে আমার ফটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল।
পছন্দ করিয়াছে বই কি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন
বলে সে ছবি তা'র কোনো-একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে
দরজা বন্ধ করিয়া এক একদিন নিরালা গুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে
না ? যথন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তথন ছবিটির উপরে কি তা'র মুখের
ছইখার দিয়া এলোচুল আদিয়া পড়ে না ? হঠাৎ বাহিরে কারো পায়ের শন্ধ
পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তা'র হুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া
ফেলে না ?

• দিন যায়। একটা বৎপর গেল। হ'মা তো লক্ষায় বিবাহ সম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল আমার অপমানের কথা ধখন সমাজের লোকে তুলিয়া যাইবে তথন বিবাহের চেটা দেখিবেন।

এদিকে আমি শুনিলাম সে মেরের নাকি ভালো পাএ ছুটিরাছিল কিয় সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিরা আমার মন পুলকের আবেশে ভরিরা গোল। আমি কল্পনার দেখিতে লাগিলাম সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাধিতে ভুলিরা যায়। তা'র বাপ তা'র মুখের পানে চান আর ভাবেন আমার মেরে দিনে দিনে এমন ইইয় যাইতেছে কেন ? হঠাৎ

কোনোদিন তা'র ঘরে আসিয়া দেখেন মেয়ের ছই চক্ষু জলে ভরা। জিজাসা করেন. না তোর কি হইয়াছে বলু আমাকে।—নেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জন মুছিলা বলে, কই, কিছুই তোহয় নি বাবা !—বাপের এক মেলে বে,—বড়ো আদরের মেয়ে। যথন অনাবৃষ্টির দিনের ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্থ হইয়। পড়িয়াছে তথন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তথন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের বারে। তা'র পরে ? তা'র পরে মনের মধ্যে দেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে দে যেন কালো সাপের মত রূপ ধরিয়া ফোঁদ করিয়া উঠিল। সে বলিল, বেশ তো, আর একবার বিবাহের আদর দাজানো হোক, আলো জনুক, দেশ বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তা'র পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এস। - কিন্তু যে ধারাটি চোথের জলের মত শুল্র, সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, যেমন করিয়া আমি একদিন দময়স্তীর পুষ্পাবনে গিয়াছিলাম তেমনি করিছা আমাকে একবার উডিরা যাইতে দাও-আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার স্থথের থবরটা দিয়া আদিগে।—তা'র পরে ৪ তা'র পরে চঃথের রাভ পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, क्লोन ফ্লটি মুখ তুলিল - এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমন্ত পৃথিবীর আর সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মামুষ। তা'র পরে ? তার পরে আমার কথাটি মুরালো।

কিন্ত কথা এমন করিরা স্থ্রাইল না। বেগানে আসিয়। তাহা অস্থ্রান হইরাছে সেথানকার বিবরণ একটুথানি বলিয়া আমার এ লেথা শেব করিয়া দিই।

মাকে লইনা তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবাবেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেল-গাড়িতে খুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি থাইতে থাইতে মাধার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো হপ্লের ঝুম্ঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন্ টেশনে জাগিনা উঠিলাম। আলোতে জন্ধকারে মেশা দে-ও এক স্বপ্ন ;—কেবল আকাশের তারাগানি চিরপরিচিত—

আর সবই অঞ্জানা অপপেষ্ট ;— টেশনের দীপ কয়টা খাড়া হইয়া দীড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা, এবং যাহা চারিদিকে তাহা যে কতই বহুলুরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ীর মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন—আলোর নীচে সবুজ পদা টানা—তোরল বাক্স জিনিবপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন সপ্রলোকের উলটুপালট্ আস্বাব, সবুজ প্রদোষের মিট্মিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন-একরকম হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সমলে সেই অস্কৃত পৃথিবীর অস্কৃত রাত্তে কে বলিয়া উঠিল – শীগ্রির চলে আর, এই গাড়িতে জারগা আছে।

মনে হইল যেন গান শুনিলাম। বাঙালী মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কি
মধুর তাহা এম্নি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচম্কা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ
ব্বিতে পারা যায়। কিন্তু এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বিলয়া একটা
শ্রেণীভূকে করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি মায়ুয়ের গলা—শুনিলেই মন
বলিয়া ওঠে, এমন তো আর শুনি নাই।

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সতা। রূপ জিনিষ্টি বড়ো কম নর কিন্তু মানুবের মধ্যে যাতা অন্তরতম এবং অনির্প্তনীর আমার মনে হয় কঠস্বর যেন তারি চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানালা খুলিরা বাহিরে মুখ বাড়াইরা দিলাম—কিছুই দেখিলাম না। প্লাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইরা গার্ড তাহার একচক্ষ্ লঠন নাড়িরা দিল, গাড়ি চলিল,—আমি জানালার কাছে বিদরা রহিলাম। আমার চোখের সাম্নে কোনো মুর্বি ছিল না—কিন্তু কর্বের মধ্যে আমি একটি হলরের রূপ লেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাম্মী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যার না। ওগো স্বর, অচেনা কঠের স্বর, এক নিমেবে ভূমি যে আমার চিরপরিচরের আসনটির উপরে আসিয়া বিদরাছ। কি আশ্র্বী গ্রিপ্তি ভূমি—চঞ্চল কালের ক্ষ্ত্র হলরের উপরে স্থানীর মত কৃটিয়াছ অব্রচ তা'র চেউ লাগিয়া একটি পাপ্তিও টলে নাই, অপরিমের কোমলতার এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মূদকে তাল দিতে দিতে চলিল—আমি মনের মধ্যে গান ভনিতে ভনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধ্যা—"গাড়িতে ভাষগা

আছে।" আছে কি, জারগা আছে কি ? জারগা যে পাওয়া যায় না. কেট যে কা'কেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত, সে যে मान्ना. त्मि छित्र इहेलाहे य एठनात चात चन्छ नाहे। अत्भा स्थामन स्वत. त्य জন্মের অপ্রপ রূপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয় ? জায়গা আছে. আছে-শীল্ল আসিতে ডাকিয়াছ, শীল্লই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রে ভালো করিয়া খুম হুইল না। প্রায় প্রতি ষ্টেশনেই একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল, যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাতেই নামিয়া যায়।

পরদিন সকালে একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের कां हैं क्लारमत हिक है - मान कामा हिल किए इटेरव ना । नामिया पारि भ्रािंकर्प्य मार्ट्नात वार्कानिमन वाम्बादभव नहेशा गाष्ट्रित कन्न वर्राका করিতেছে। কোন এক ফৌজের বড়ো জেনেরালসাহেব ভ্রমণে বাহির হইরাছেন। ছই তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম ফার্ষ্টক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পডিলাম। সব গ্লাডিতে ভিড। ছারে ছারে উকি মারিয়া বেডাইতে লাগিলাম। এমন সময় সেকেণ্ড-ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনারা আমাদের গাড়িতে আহ্বন না-এখানে ক্রারগা আছে।

আমি তো চ'ম্কিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্য্যমুর কণ্ঠ, এবং সেই গানেরই ধুয়া—"জায়গা আছে।" ক্ষণমাত্র বিশ্ব না করিয়া মাত্রে শইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিষপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মত অক্ষম ছনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চ'ল্ডি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা ষ্টেশনেই পড়িয়া রহিল—গ্রাছই করিলাম না।

তা'त পরে-কি শিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে তাহাকে কোণায় স্তব্ধ করিব, কোণায় শেষ করিব ? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই স্থরটিকে চোথে দেখিলাম। তথনো তাহাকে সূত্র বলিছাই মনে হইল। মারের মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, তাঁর চোথে পদক পড়িতেছে না। মেয়েটির বছস বোলো কি সতেরে। হইবে—কিন্তু নাবাটোর ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইছা দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মাণ, সৌন্দর্যোর শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমানাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব: এমন কি. সে যে কি রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা থব সত্য যে, তা'র বেশে ভষায় এমন কিছই 'ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। মে নিজের চারিদিকের সকলের চেয়ে অধিক-রজনীগদ্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মত সরল বৃষ্ণটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে দে গাছকে দে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে ছটি তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল. তাহাদিগকে শইয়া তাহার হাদি এবং কথার আর অন্ত ছিল ন। আমি হাতে একথানা বই লইন্না সেদিকে কান পাতিয়া রাথিয়াছিলাম। যেটুকু कात्न जानिए जिल्ला त्म (ত। नमन्त्र हे (इलगासूयरानत नाम (इलगासूयी कर्या) তাহার বিশেষৰ এই যে, তাহার মধ্যে বয়দের তফাৎ কিছুমাত্র ছিল না-ছোটোদের সঙ্গে দে অনায়াদে এবং আনন্দে ছোটো হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকণ্ডলি ছবিওয়াল। ছেলেদের গল্পের বই—তাহারই কোন একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্ত মেশ্বেরা তাহাকে ধরিষা পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় ·তা'রা বিশপটিশ বার গুনিয়াছে। নেয়েদের কেন যে এত সাগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই স্থাকঠের সোনার কাঠিতে দকল কথা যে সোনা হইবা ওঠে। মেরেটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তা'র সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিক্রিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা বধন তা'র মুখে গল্প শোনে তথন গল্প নমু তাহাকেই শোনে, তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝরণা ঝরিয়া পড়ে। তা'র সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার দেদিনকার সমত্ত স্থাকিরণকে সঞ্জীব করিয়া তুলিল, আমার মনে ইইল আমাকে বে প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্টন করিয়াছে সে ঐ তরুণীরই আঁট্রান্ত অদ্ধান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার।—পরের টেশনে পৌছিতেই থাবারওয়ালাকে ডাকিয়া দে পুব থানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল, এবং মেয়েদের সঙ্গৈ মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমায়্রের মত করিয়া কলহান্ত করিতে করিতে অসলোচে থাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া—আমি কেন বেশ সহজে হাদিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম নাণ হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম নাণ

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে নো-মনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষ মাত্ম্ব, তবু ইহার কিছুমাত্র সংক্ষাচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মত থাইতেছে সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না, অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ল্ম হয় নাই। তাঁর মনে হইল এ মেয়ের বয়স হইয়াছে, কিছ শিক্ষাহয় নাই। মাহঠাৎ কারো সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মাহুষের সঙ্গে দুরে দুরে থাকাই তা'র অভাাদ। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর পুর ইছল কিছ স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো ষ্টেশনে আদিয়া থামিল। সৈই জেনেরালসাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই ষ্টেশন হইতে উঠিবার উজোগ করিতেছে।
গাড়ীতে কোথাও জায়গা নাই। বারবার আমাদের গাড়ীর সাম্নে দিয়া
ভা'রা ত্রিয়া গেল। মা ভো ভয়ে আড়েই, আমিও মনের মধ্যে শান্তি
পাইতেভিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পলাল পুর্বে একজন দেশী রেলোয়ে কর্মচারী, নাম-লেথা ছইথানা টিকিট গাড়ির ছই বেঞে শিমরের কাছে শট্কাইয়া দিয়া আমাকে বলিল, এ গাড়ির এই ছই বেঞ আগে হইতেই ছই সাহেব রিজার্ড করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্ত গাড়িতে বাইতে হইবে:

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইরা দাঁড়াইরা উঠিলাম। মেরেটি হিন্দিতে বলিল, না আমরা গাড়ি ছাড়িব না।

দে লোকটি রোথ করিয়া বলিল, না ছাড়িয়া উপায় নাই।

কিন্তু মেরেটির চলিফুতার কোনো লক্ষণ না দেখিরা সে নামিরা গিয়া ইংরেজ টেশন মাষ্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, আমি ছঃখিত কিন্তু— শুনিয়া আমি কুলি কুলি করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েট উঠিয়া ছই চক্ষে আগ্নবর্ধণ করিয়া বলিল, "না আপনি যাইতে পারিবেন না, বেমন আছেন বসিয়া থাকুন।"

বলিয়া দে খারের কাছে দাঁড়াইয়া ষ্টেশন-মাষ্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা একথা মিথ্যা কথা—বলিয়া নামলেখা টিকিট খুলিয়া প্ল্যাটকর্মো ছুঁড়িয়া ফেলিয়া নিল।

ইতিমধ্যে আর্দালিসমেত ইউনিফর্শপরা সাহেব হারের কাছে আদিরা দাড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তা'র আসবাব উঠাইবার জন্ম আর্দালিকে প্রথম ইসারা করিয়াছিল। তাহার পরে মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তা'র কথা শুনিয়া, তাব দেথিয়া, ষ্টেশন-মাষ্টারকে একটু ম্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কি কথা হইল জানি না। দেখা গেল গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি ছুড়িয়া তবে টেন ছাড়িল। মেয়েটি তা'র দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানা-মূঠ থাইতে হারু করিল, আর আমি লক্ষায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থানিল। মেয়েটি জিনিষপত্র বাঁধিয়া প্রস্তত—

টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উস্ভোগ
করিতে লাগিল।

মা তথন আরে থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসাকরিলেন, ভোমার নাম কিমাণ

মেরেটি বলিল, আমার নাম কল্যাণী।
তানিয়া বা এবং আমি ছইজনেই চ'ব্কিঃ উঠিলাম।
তোমার বাবা—
তিনি এথানকার ডাক্তার, তাঁর নাম শস্কুনাথ সেন।
তা'র পরেই সবাই নামিয়া গেল।

## উপসংহার

মামার নিষেধ অমান্ত করিয়া মান্ত্-আজ্ঞা ঠেলিয়া তা'র পরে আমি কানপুরে আদিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জ্ঞোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি—শন্তুনাথবাবুর হাদর গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, আমি বিবাহ করিব না।

আমি জিজাসা করিলাম, কেন ? সে বলিল, মাড়আজা।

কি দৰ্বনাশ! এ পক্ষেও মাতৃল আছে না কি ?

তা'র পরে বুঝিলাম, মাভৃভূমি স্মাছে। সেই বিবাহ ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেরেদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই স্থরটি যে আমার হৃদরের মধ্যে আজও বাজিতেছে—সে যেন কোন্ ওপারের বাশি—আমার সংসারের বাছির হইতে আদিল—সমত সংসারের বাছিরে ডাক দিল। আর সেই যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল, "জায়গা আছে," সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধ্যা হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন ইইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ আনি বিবাহের আশা করি ? না ্রোনোকালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই একরাত্রির অজানা কঞ্চের মধুর স্থরের আশা—জারগা আছে। নিশ্চরই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথার ? তাই বংসরের পর বংসর যায়,—আমি এইথানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ ভানি, যখন স্থাবিধা পাই কিছু তা'র কাজ করিরা দিই—আর মন বলে, এই তো জারগা পাইরাছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিছু ভাগা আমার ভালো, এই তো আমি জারগা পাইরাছি।

[ ১৩২১—কার্ত্তিক ]

## তপশ্বিনী

>

বৈশাধ প্রায় শেষ হইয়া আদিল। প্রথম রাত্রে গুমট গোছে, বাঁণ গাছের পাতাটি পর্যান্ত নড়ে না, আকাশের তারাগুলো যেন মাধা ধরার বেদনার মতো দব্দব্ করিতেছে। রাত্রি তিনটের সময় বির্ধির্ করিয়া একট্পানি বাতাস উঠিল। বোড়ণী শৃক্ত মেবের উপর খোলা জানালার নীচে শুইয়া আছে, একটা কাপড়ে মোড়া টিনের বাক্স তার মাধার বালিশ। বেশ বুঝা যার ধুব উৎসাহের সঙ্গে সে কৃষ্ক্ত সাধন করিতেছে।

প্রতিদিন ভোরে চারটার সময় উঠিয়া স্নান করিয়। যোড়ণা ঠাকুর পরে গিয়া বদে। আফ্রিক করিতে বেলা হইয়া ষায়। তারপরে বিজ্ঞারত মশায় স্মাসেন; সেই ধরে বিদিয়াই তাঁর কাছে সে গীতা পড়ে। সংস্কৃত সে কিছু কিছু শিধিয়াছে। শঙ্করের বেদাস্কভাষা এবং পাতশ্বদদর্শন মুল গ্রন্থ হইতে পড়িবে এই তার পণ। বয়স তার তেইশ হইবে।

্বরক্ষার কাজ হইতে যোড়শী অনেকটা তকাং থাকে—সেটা যে কেন সম্ভব হইল তার কারণটা লইরাই এই গল্প। নামের সঙ্গে মাণনবার্ব শভাবের কোনো সাদৃশু ছিল না। তাঁর মন গলানো বড়ো শক্ত ছিল। তিনি ঠিক করিরাছিলেন যতদিন তাঁর ছেলে বরদা অন্তত বি এ পাশ না করে ততদিন তাঁর বউমার কাছ হইতে সে দ্বে থাকিবে। অথচ পড়ান্তনাটা বরদার ঠিক থাতে মেলে না, সে মাস্থবটি সৌথীন। জীবন-নিক্ষের মধুসঞ্চায়ের সম্বন্ধ মৌমাছির সঙ্গে তার মেজাজটা মেলে কিন্তু মৌচাকের পানায় বে পরিশ্রমের ধরকার সেটা

তার একেবারে সম্ব না। বড় আশা করিমাছিল বিবাহের পর হইতে গোফে তা দিয়া দে বেশ একটু আরামে থাকিবে, এবং সেই সলে সিগারেটগুলো সদরেই ছুঁকিবার সময় আসিবে। কিন্তু কপালক্রমে বিবাহের পরে তার মলল সাধনের ইচ্ছা তার বাপের মনে আরো বেশী প্রবল হইয়া উঠিল।

ইক্ষুলে পণ্ডিতমহাশর বরদার নাম দিয়াছিলেন, গোতম মুনি। বলা বাছলা সেটা বরদার ব্রহ্মতেজ দেখিরা নয়। কোনো প্রশ্নের সে জবাব দিত না বলিয়াই তাকে তিনি মুনি বলিতেন এবং বখন জবাব দিত তখন তার মধ্যে এমন কিছু গব্য পদার্থ পাওয়া বাইত যাতে পণ্ডিত মশায়ের মতে তার গোতম উপাধি সার্থক হইমাছিল।

माथन ८२७ माहोरतत कारह मसान लरेशा कानिरान, हेळून এवः घरतत निकक, এইরূপ বড়ো বড়ো তুই ইঞ্জিন আগে পিছু জুড়িয়া দিলে তবে বরদার সন্গতি হইতে পারে। অধম ছেলেদের বারা পরীক্ষা সাগর তরাইয়া দিয়া থাকেন এমন সব नामकाना माञ्चात ताळि नगरी नाएए नगरी। शर्यास वतनात नएक लागिया तरिएलन । সত্য যগে সিদ্ধি লাভের জন্ম বড়ো বড়ো তপন্থী যে তপন্থা করিয়াছে সে ছিল একলার তপস্তা-কিন্তু মাষ্টারের সঙ্গে মিলিয়া বরদার এই যে যৌথ তপস্তা এ ভার চেয়ে অনেক বেশী ছঃসহ। সে কালের তপস্থার প্রধান উত্তাপ ছিল অগ্নিকে লইয়া : এখনকার এই তাপদের পর্বাকা তাপের অধান কারণ অগ্নিশ্মারা; ভারা ব্রদাকে বভ জালাইল। তাই এত হঃখের পর যথন দে পরীক্ষায় ফেল क्त्रिम ज्थन जात्र माचना श्हेम এहे एए. स्म यमश्री माह्यात्र-ममाग्रस्तत्र भाषा दहें করিয়াছে। কিন্তু এমন অসামান্ত নিক্ষণতাতেও মাধনবাব হাল ভ্যাড়লেন না। বিতীয় বছরে আর এক দল মাপ্তার নিযুক্ত হইল, তাদের সঙ্গে রফা হইল এই যে বেতন তো তাঁরা পাইবেনই তারপরে বর্দা যদি ফাট ডিভিসানে পাশ कतिएक शास्त्र करत कालाब तकमिम मिमिटन । এবারেও বরদা वशा ममस्त्र किम করিত, কিন্তু এই আসর হুর্ঘটনাকে একটু বৈচিত্তা দারা সরস করিবার অভি-প্রায়ে একজামিনের ঠিক আগের রাত্রে পাড়ার কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া म এक है। कड़ा तक स्पत्र स्थानात्मत्र विक बारेन अवः ध्यस्त्रीत क्रमात्र स्मन कत्रिवात बन्न छाटक ब्यात मित्रहरून भर्याच हृष्टिछ रहेन मा, वाफि विभिन्नाहे मि কামটা বেশ অসম্পন্ন হইতে পারিল। রোগটা উচ্চ অঙ্গের সাময়িক পত্রের মত

এমনি ঠিক দিনে ঠিক সময়ে প্রকাশ হইল যে, মাথন নিশ্চর বৃদ্ধিল এ কাজটা বিনা সম্পাদকতার ঘটি তেই পারে না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া তিনি বরদাকে বলিলেন যে তৃতীরবার পরীক্ষার জন্ত তাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থাৎ তার সম্প্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ আরো একটা বছর বাড়িয়া গেল।

অভিমানের মাথার বরদা একদিন খুব ঘটা করিয়া ভাত থাইল না। তাহাতে ফল হইল এই সন্ধা বেলাকার ধাবারটা তাকে আরো বেলী করিয়া থাইতে হইল। মাথনকে সে বাবের মত ভর করিত তবু মরিয়া হইরা তাঁকে গিয়া বলিল "এখানে থাকুলে আমার পড়াগুনো হবে না।" মাথন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেলে সেই অসম্ভব ব্যাপার সন্ভব হইতে পার্বে ?" সে বলিল, "বিলাতে।" মাথন তাকে সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, এ সম্বন্ধে তাঁর যে গোলটুকু আছে সে ভূগোলে নয় সে মগজে। অপক্ষের প্রমাণ স্বন্ধণ বরদা বলিল, তারই একজন সভীর্থ এক্টেম্স স্কুলের ভূতীয় শ্রেণীর শেষ বেঞ্চিটা হইতে একেবারে এক লাফে বিলাতের একটা বড় একজামিন মারিয়া আনিয়াছে। মাথন বলিলেন বরনাকে বিলাতে পাঠাইতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তাঁর আগে তার বি এ পাশ করা চাই।

এ ও তো বড়ো মুখিল! বি এ পাশ না করিয়াও বরণা জনিয়াছে, বি এ পাশ না করিলেও দে মরিবে, অথচ জন্ম মৃত্যুর মাঝখানটাতে কোথাকার এই বি এ পাশ বিদ্ধা পর্বতের মত থাড়া হইয়া দাড়াইল; নড়িতে চাড়তে সকল কথায় ঐথানটাতে গিয়াই ঠোকর থাইতে হইবে ? কলিকালে অগত্য মুনি করিতেছেন কি ? তিনিও কি জটা মুড়াইয়া বিএ পাশে লাগিয়াছেন ?

খুব একটা বড়ো দীর্ঘনিখাস ফেলিঃ বরদা বলিল, বার বার তিনবার; এইবার কিন্তু শেষ। আর একবার পেন্সিলের লাগ দেওয়া কী বইগুলো তাকের উপর হইতে পাড়িরা লইয়া বরদা কোমর বাধিতে প্রস্তুত্ত হইতেছে, এমন সমর একটা আঘাত পাইল সেটা আর তার সহিল না। ক্লুনে যাইবার সময় গাড়ীর খোঁজ করিতে গিয়া সে ধবর পাইল যে, ক্লুনে যাইবার গাড়ী ঘোড়াটা মাধন বেচিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, "গ্লই বছর লোকসান গেল কত আর এই ধরচ টানি!" কুল ইাটিয়া যাওয়া বরদার পক্ষে কিছুই শক্ত নর । কিন্তু লোকের কাছে সে এই অপমানের কি কৈন্দিরৎ দিবে!

অবশেবে অনেক চিন্তার পর একদিন ভোরবেলায় তার মাধার আসিল, এ সংসারে মৃত্যু ছাড়া আর একটা পথ খোলা আছে যেটা বিএ পাশের অধীন নর, এবং ষেটাতে দারা, হতে ধন জন সম্পূর্ণ জনাবশুক। সে আর কিছু নর সন্ন্যাদী হওরা। এই চিন্তাটার উপর কিছুদিন ধরিয়া গোপনে সে বিত্তর দিগারেটের ধোঁয়া লাগাইল, তারপর একদিন দেখা গেল স্কুল ঘরের মেঝের উপর তার কী-বইএর ছেঁড়া টুক্রোগুলো পরীক্ষা হর্মের ভগাবশেবের মত ছড়ানো পড়িয়া আছে—পরীক্ষার্থীর দেখা নাই। টেবিলের উপর এক টুক্রা কাগজ ভাঙা কাচের গেলাস দিয়া চাপা—তাহাতে লেখা "আমি সন্ন্যাদী— আমার আর গাড়ির দরকার হইবে না।

बीयुक वत्रमानन श्रामी।"

মাথনবাবু কিছুদিন কোনো খোঁজই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন বরদাকে নিজের গরজেই ফিরিতে হইবে, খাঁচার দরজা খোলা রাখা ছাড়া আর কোন আয়োজনের দরকার নাই। দরজা খোলাই রহিল, কেবল সেই কাঁ-বইগুলার ছেঁড়া টুক্রা দাফ হইয়া গেছে—আর সমস্তই ঠিক আছে। ঘরের কোলে সেই জলের কুঁজার উপরে কানা-ভাঙা গেলাসটা উপুড় করা তেলের দাগে মলিন চৌকিটার আসনের জায়গায় ছারপোকার উৎপাত ও জার্ণতার ক্রটী মোচনের জন্ম একটা প্রাতন এটলাসের মলাট পাতা; একধারে একটা শুল্ল প্যাক্বাল্পের উপর একটা টিনের তোরঙ্গে বরদার নাম জাঁকা; দেওয়ালের গায়ে তাকের উপর একটা মলাট ছেঁড়া ইংরেজি-বাংলা ভিজ্ঞনারি, হরপ্রসাদ শাল্পার ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকশুলা পাতা, এবং মলাটে রাণী ভিক্টোরিয়ার মুখ আঁকা জনেকশুলো এক্সোইজ বই। এই খাতা ঝাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতে অগডেন কোপ্যানির সিগারেটবান্ধনাহিনী বিলাতী নটানের মুর্দ্ধি ঝরিয়া পড়িবে। সন্নাস আশ্রমের সময় পথের সান্ধনার জন্মে এগুলো যে বরদা সঙ্গে লম্ব নাই তাহা হইতে বুঝা ঘাইবে তার মন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

আমাদের নায়কের তো এই দশা; নাম্নিকা বোড়ণী তথন স্বেমাত্র

ত্রবাদেশী। বাড়িতে শেষ পর্যান্ত স্বাই তাকে খুকি বলিয়া ডাকিত, খণ্ডর বাড়িতেও সে আপনার এই চিরনৈশবের থাতি লইয়া আদিয়াছিল, এইজন্ত তার সামনেই বরদার চরিত্র সমালোচনায় বাড়ির দালীগুলার পর্যান্ত বাধিত না। শাশুড়ি ছিলেন চির কথা—কর্তার কোনো বিধানের উপরে কোনো কথা বলিবার শক্তি তাঁর ছিল না, এমন কি মনে করিতেও তার ভর করিত। শিস্পাশুড়ির ভাষা ছিল খুব প্রথম, বরদাকে লইয়া তিনি খুব শক্ত শক্ত কথা খুব চোখা চোখা করিয়া বলিতেন, তার বিশেষ একট্ট কারণ ছিল। পিতামহদের আমল হইতে কোলীত্রের অপদেবতার কাছে বংশের মেয়েদের বলি দেওয়া এবাড়ীর একটা প্রথা। এই পিসী যার ভাগে পড়িয়াছিলেন সে একটা প্রকাণ্ড র্মান্তাবার। তার গুণের মধ্যে এই যে বে বেশীদিন বাঁচে নাই। তাই আদর করিয়া বোড়শীকে তিনি যথন মুক্তাহারের সক্ষেত্রনা করিতেন, তথন অন্তর্যামী বুরিতেন বার্থ মুক্তাহারের জন্ত যে আক্ষেপ সে একা যেড়িশকে লইয়া নয়।

এ ক্ষেত্রে যে মুক্তাহারে যে বেদনাবোধ আছে সেকথা সকলে ভূলিয়াছিল। পিসি বালতেন, "দাদা কেন যে এত মাষ্টার পণ্ডিতের পিছনে থরচ করেন তা বৃঝিনে, লিথে পড়ে দিতে পারি বরদা কথনই পাশ ক'র্তে পার্বে না।" পারিবে না এ বিশ্বাস ধোড়শীরও ছিল, কিছু সে একমনে কামনা করিত যেন কোনো গতিকে পাস করিয়া বরদা অস্তত পিসীর মুখের ঝাঁদ্রুটা মারিয়া দেয়। বরদা প্রথমবার ফেল করিবার পর মাখন যথন বিতীয়বার মাঠারের বাহ বাধিবার চেষ্টায় লাগিলেন—পিসি বলিলেন "ধন্তি বলি দাদাকে। মাহুথ ঠেকেও তে। শেখে।" তথন ধোড়গা দিনরাত কেব- এই অসন্তব ভাবনা ভাবিতে লাগিল, বরদা এবার যেন হঠাং নিজের আশ্চর্যা গোপন শক্তি প্রকাশ করিয়া অবিশ্বাসী জগংটাকে স্তন্তিত করিয়া দেয়; মে যেন প্রথম শ্রেণীতে সব প্রথমের চেয়েও আবো আরো আরো অনেক বড়ো হইয়া পাস করে—এত বড়ো, যে বয়ং লাট সাহের সঙ্কার পাঠাইয়া দেখা করিবার জন্ত তাহাকে তলব করেন, এমন সময়ে করিরাজের অব্যর্থ বড়িটা ঠিক পরীক্ষাদিনের মাধার উপর বুছের বোমার মত আসিয়া পড়িল। সেটাও মন্দের ভালো হইত যদি লোকে সন্দেহ না করিত। পিসি বলিকেন, "ছেলের এদিকে বুছি নেই ওধিকে আছে।" লাট

সাহেবের তলব পড়িল না। বোড়নী মাধা হেঁট করিয়া লোকের হাসাহাসি সৃষ্ট্ করিল। সময়োচিত জোলাপের প্রহসন্টার তার মনেও যে সন্দেহ হয় নাই এমন কথা বলিতে পারি না।

এমন সময় বরণা কেরার হইল। বোড়ণী বড়ো আশা করিয়াছিল, অন্তত এই ঘটনাটাকেও বাড়ির লোক গুৰ্বটনা জ্ঞান করিয়া অন্ততাপ পরিতাপ করিবে। কিন্তু তাহাদের সংসার বরদার চলিয়া যাওয়াটাকেও পুরা দাম দিল না। স্বাই বলিল, "এই দেখ না, এল ব'লে!" যোড়ণী মনে মনে বলিতে লাগিল, "কথ্খনো না! ঠাকুর লোকের কথা মিখ্যা হোক্! বাড়ির লোককে যেন হায় হার ক'রতে হয়!"

এইবার বিধাতা যোদ্দীকে বর দিলেন-তার কামনা সফল হইল। একমাদ গেল বরদার দেখা নাই; তবু কারো মুখে কোনো উদ্বেগের চিক্ দেখা যায় না। ছই মাদ গেল তখন মাখনের মনটা একটু চঞ্চল হইয়াছে. কিন্তু বাহিরে সেটা কিছু প্রকাশ করিলেন না। বউমার সঙ্গে চোখোচোথি হইলে তাঁর মূথে যদিব। বিষাদের মেঘ-সঞ্চার দেখা যায় পিসির মুখ একেবারে জৈষ্ঠ মাদের অনার্ষ্টির আকাশ বলিলেই হয়। কাজেই সদর দরজার কাছে একটা মামুৰ দেখিলেই যেঃডণী চ'মকিয়া ওঠে, আশঙ্কা পাছে তার স্বামী ফিরিয়া আসে। এমনি করিয়া যথন তৃতীয় মাস কাটিল, তথন ছেলেটা বাড়ির সকলকে-মিথা। উদ্বিগ্ন করিতেছে বলিয়া পিসি নালিশ ক্লক করিলেন। এও ভালো, অবজ্ঞার চেয়ে রাগ ভালো। পরিবারের মধ্যে ক্রমে ভয় ও হঃথ ঘনাইয়া আদিতে লাগিল। থোঁজ করিতে করিতে ক্রমে এক বছর যথন কটিল, তথন মাথন যে বরদার প্রতি অনাবশুক কঠোরাচরণ করিয়াছেন সেকথা পিদিও বলিতে স্থক করিলেন। ছই বছর যথন গেল, তথন পাড়া প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিল, বরদার পড়াগুনায় মন ছিল না বটে, কিন্তু মানুষটি বড়ো ভালো ছিল। বরদার অদর্শনকাল যতই দীর্ঘ হইল, ততই তার ভভাব নিৰ্মাণ ছিল, এমন কি. সে যে তামাকটা পৰ্যায়ঃ খাইত না এই অদ্ধ বিশ্বাস পাড়ার লোকের মনে বন্ধমূল হইতে লাগিল। স্কুলের পণ্ডিতমশার স্বয়ং বলিলেন এইজন্তেই তো তিনি ব্যদাকে গোত্ম মুনি নাম দিয়াছিলেন, তথন ছইতেই উহার বৃদ্ধি বৈরাগ্যে একেবারে নিরেট হইয়াছিল। পিদি প্রত্যহই

অন্তত একবার করিয়া তাঁর দাদার জেদী মেজাজের পরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বরদার এত লেখাপড়ার দরকারই বা কি ছিল ? টাকার তা অভাব নাই। যাই বল বাপু, তার শরারে কিন্তু দোষ ছিল না। আহা দোণার টুক্রো ছেলে।" তাঁর স্বামী যে পবিত্রতার আদশ ছিল এবং সংসারভদ্ধ সকলেই তার প্রতি অন্তায় করিয়াছে সকল ছঃখের মধ্যে এই সাস্থনায়, এই গৌরবে বোড়ণীর মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এদিকে বাপের বাধিত হনদের সমস্ত সেহ ছিগুণ করিয়া বোড়নীর উপর আসিয়া পড়িল। বৌমা যাতে হ্বথে থাকে মাধনের এই একমাত্র ভাবনা। তাঁর বড় ইচ্ছা, বোড়নী তাঁকে এমন কিছু ফরমাস্ব করে যেটা ছুল্ভ—অনেকটা কপ্ত করিয়া লোকসান করিয়া তিনি তাকে একটু খুসি করিতে পারিলে যেন বাচেন,—তিনি এমন করিয়া তাাগ স্বীকার করিতে চান যেটা তাঁর পক্ষে প্রায়ন্দিন্তের মত হইতে পারে।

( 2 )

বোড়ানী পনেরো বছরে পড়িল। ঘরের মধ্যে এক্লা বসিয়া যথন তথন তার চোথ জলে ভরিয়া আদে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারিদিকে যেন আটিয়া ধরে, তার প্রাণ ইপোইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিষটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিংটা, আলিমার উপর যে কয়টা ফ্লের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া থাড়া দাঁড়াইয়া আছে তার। সকলেই যেন আল্লরে অল্পরে তাকে বিরক্ত করিছে থাকিত। পদে পদে ঘরের থাট্টা, আল্নাটা, আল্মারিটা—তার জীবনের শৃঞ্জতাকে বিত্তারিত করিয়া ব্যাথা করে, সমস্ত জিনিষপত্রের উপর তার রার্গ হইতে থাকে:

সংসারে তার একমাত্র আরামের যায়গা ছিল ঐ জানালার কাছটা। যে বিশ্বটা তার বাহিরে সেইটেই ছিল তার সব চেয়ে আপন। কেননা, তার "ঘর হইল বাহির আর বাহির হইল ঘর।"

একদিন যথন বেলা দশটা; অন্তঃপুরে যথন বাটি, বারকোস, ধামা, চুণ্ডি, শিল-নোড়া ও পানের বাল্লের ভিড় জমাইয়া বরক্ষার বেগ প্রবল হইরা উঠিয়াছে, এমন সময় সংসারের সমস্ত ব্যস্ততা হইতে সতত্ত্ব হইরা জানালার কাছে বোড়শী আপনার উদাস মনকে শৃক্ত আকাশে দিকে দিকে রঙনা করিরা দিতেছিল। হঠাৎ "স্বয় বিশেষর" বলিয়া হাঁক দিয়া এক সন্মানী তাহাদের গেটের কাছে অশথতলা হইতে বাহির হইয়া আদিল। বোড়নীর সমস্ত দেহতন্ত মীড়টানা বীণার তারের মতো চরম ব্যাকুলতার বাজিরা উঠিল। সে ছুটিরা আদিরা পিদিকে বলিল, "পিদিমা ঐ সন্মানী ঠাকুরের ভোগের আরোজন কর।"

এই হৃদ্ধ হইল। সন্ধাসীর সেবা বোড়শীর জীবনের শক্তা হইয়া উঠিল।
এতদিন পরে খণ্ডরের কাছে বধ্র আব্দারের পথ খুলিয়াছে। মাধন উৎসাহ
দেখাইয়া বলিলেন, "বাড়িতে ভালো রকম একটা অতিথিশালা খোলা চাই।"
মাধনবাব্র আয় কিছুকাল হইতে কমিতেছিল, কিন্তু তিনি বারো টাকা হুদে
ধার করিয়া সংকর্মো লাগিয়া গেলেন।

সক্ষাসী ষথেষ্ট জুটিতে লাগিল। তাদের মধ্যে যে অধিকাংশ খাঁটি নম্ন মাথনের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বউমার কাছে তার আভাস দিবার জো কি! বিশেষত জ্ঞটাধারীরা যথন আহার আরামের অপরিহার্য্য ক্রাট লইয়া গালি দেয়, অভিশাপ দিতে ওঠে, তথন এক-একদিন ইচ্ছা হইত তাদের ঘাড় ধরিয়া বিদায় করিতে কিন্তু বোড়শীর মুথ চাহিয়া তাহাদের পায়ে ধরিতে হইত। এই ছিল তার কুঠোর প্রায়শ্চিত।

সন্ন্যাসী আদিলেই প্রথমে অস্তঃপুরে একবার তলব পড়িত। পিদি তাকে লইনা বদিতেন, বোড়শী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেবিত। এই সাবধানতার কারণ ছিল এই পাছে সন্মানী তাকে প্রথমেই মা বলিয়া ডাকিয়া বদে। কেন না কি জানি!—বরদার যে ফটোগ্রাফথানি ষোড়শার কাছেছিল সেটা তার ছেলে ব্যসের। সেই বালক মুখের উপর সোঁল পাড়ি জটাজ্ট ছাইভম যোগ করিনা দিলে সেটার যে রকম অভিব্যক্তি হইতে পারে তা বলা শক্ত। কতবার কতো মুখ দেখিনা মনে হইনাছে বুঝি কিছু মেলে; বুকের মধ্যে রক্ত ক্রত বহিনাছে, তারপর দেখা ঘার ক্রপ্তমার কাছটা অস্ত রক্ম।

এম্নি করিয়া বরের কোণে বিদিয়াও নৃতন নৃতন সন্থাসীর মধ্য দিয়া বোড়শী যেন বিশ্বজগতে সন্ধানে বাহির হইশাছে। এই সন্ধানই তার স্থা। এই সন্ধানই তার স্বামী, তার জীবন যৌবনের পরিপূর্ণতা। এই সন্ধানটিকেই বেরিয়া তার সংসারের সমত আয়োজন। সকালে উঠিয়া ইহার জন্তই তার সেবার কাজ আয়ন্ত হয়,—এর আগে রায়াবরের কাজ দে কখনো করে নাই, এখন এই কাজেই তার বিলাস। সমতক্রণই মনের মধ্যে তার প্রত্যাশার প্রদীপ আসানো থাকে। রাজে শুইতে যাইবার আগে, কাল হয়তো আমার সেই অতিথি আসিয়া পৌছিবে, এই চিছাই তার দিনের শেষ চিছা। এই যেমন সন্ধান চলিতেছে, অম্নি কেরমা বোড়লী নানা সন্ধাসীর প্রেষ্ঠ উপকরণ মিলাইয়া বরদার মৃর্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া ত্লিয়াছিল। পবিত্র তার বরদার মৃর্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া ত্লিয়াছিল। পবিত্র তার সভা, তেজঃপ্রক্ষ তার দেহ, গজীর তার জ্ঞান, অতি কঠোর তার ব্রত। এই সন্ধাসীকে অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কার ? সকল সন্ধাসীর মধ্যে এই এক সন্ধাসীরই তো পূজা চলিতেছে। স্বয়ং তার স্বন্ধর যে এই পূজার প্রধান প্রজারি, বোড়ণীর কাছে এর চেরে গৌরবের কথা আর কিছু ছিল না।

কিন্তু সন্ন্যাসী প্রতিদিনই তো আসে না। সেই ফাঁকগুলো বড়ো অসন্থ।
ক্রমে সে ফাঁকও ভরিল। বোড়নী ঘরে থাকিয়াই সন্ন্যাসের সাধনায় লাগিনা
গেল। সে মেঝের উপর কম্বল পাতিয়া শোয়, এক বেলা যা খার, তার মধ্যে
ফলমূলই বেনী। গায়ে তার গেক্কয়া রক্তের তসর, কিন্তু সাধব্যের লক্ষ্প
ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত চওড়া তার লাল পাড়, এবং কল্যানীর দিঁধির অর্জেকটা
ফুড়িরা মোটা একটা দিল্পুরের রেখা। ইহার উপরে খণ্ডরকে বলিয়া সংস্কৃত
পড়া ক্রক করিল। মুশ্ধবোধ মুথস্থ করিতে তার অধিক দিন লাগিল না—
পণ্ডিতমশায় বলিলেন,—"একেই বলে পুর্বজন্মার্জিত বিস্থা।"

পবিত্রতার সে বতই অগ্রসর হইবে সধ্যদীর সঙ্গে ভার অক্সরের মিলন ডডই পূর্ণ হইতে থাকিবে এই সে মনে মনে ঠিক করিমাছিল। বাহিরের লোকে সকলেই ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিল; এই সর্রাদী সাধুর শাব্দী স্ত্রীর পারের ধূলা ও আনীর্বাদ লইবার লোকের ভিড় বাড়িতে থাকিল,—এমন কি ব্যাং পিদি ও তার কাছে সম্ভব্ম চুপ করিরা থাকেন।

কিন্ত যোড়ণী যে নিজের মন জানিত। তার মনের রং তো তার গারের তসরের রঙের মতো সম্পূর্ণ গেরুরা হইয়া উঠিতে পারে নাই। আর ভোর বেলাটিতে ঐ বে বিরু ঝিরু করিয়া ঠাণ্ডা হাওরা দিতেছিল সেটা যেন তার

সমস্ত দেহ মনের উপর কোন একজনের কাণে কাণে কথার মত আসিয়া পৌছিল। উঠিতে আর ইচ্ছা করিতেছিল না। জোর করিয়া উঠিল, জোর করিয়া কাজ করিতে গেল। ইচ্ছা করিতেছিল জানালার কাছে বসিয়া তার মনের দূর দিগন্ত হইতে যে বাঁশির স্থর আসিতেছে, সেইটে চুপ্ করিয়া শোনে। এক এক দিন তার সমস্ত মন যেন অতিচেতন হুইয়া ওঠে, রৌদ্রে নারিকেলের পাতা গুলো ঝিল মিল করে সে যেন তার বকের মধ্যে কথা কহিতে থাকে। পণ্ডিতমশার গীতা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন সেটা বার্থ হইয়া যায়, অথচ সেই সময়ে তার জানালার বাহিরের বাগানে শুকনো পাতার উপর দিয়া যথন কাঠবিডালী থস থস কার্যা গেল, বছদুর আকাশের হৃদ্য ভেদু করিয়া চীলের একটি তীক্ষ ভাক আসিরা গৌছিল, ক্ষণে ক্ষণে পুকুরপাড়ের রান্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার একটা ক্লাস্ত শব্দ বাতাসকে আবিষ্ট করিল এই সমস্তই তার মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকুল করে। এ'কে তো কিছুতেই বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা যায় না। যে বিন্তীর্ণ জগৎটা তপ্ত প্রাণের-জগৎ পিতামহ ব্রহ্মার রক্তের উত্তাপ হইতেই যার আদিম বাষ্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছিল; যা তার চতুমুপের বেদ বেদাস্ত উচ্চারণের অনেক পুর্বের স্থাষ্ট, যার রক্তৈর সঙ্গে, ধ্বনির সঙ্গে, গল্পের সঙ্গে সমস্ত জীবের নাড়ীতে নাড়ীতে বোঝা পড়া হইয়া গেছে তারই ছোট বড়ো হাজার হাজার দৃত জীব-হৃদরের খাস মহলে আনাগোণার গোপন পথটা জানে--বোড়ণী তো কৃচ্ছ সাধনের কাঁটা গড়িয়া আজো সে পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

কাজেই গেরুরা রঙকে আরো ঘন করিয়া গুলিতে হইবে। যোড়ণী পণ্ডিত মশারকে ধরিরা পড়িল আমাকে বোগাসনের প্রণাণী বলিরা দিন! পণ্ডিত বলিলেন, "মা, তোমার তো এ সকল পন্থার প্রয়োজন নাই। সিদ্ধি তো পাকা আমলকির মতো আপনি তোমার হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে।" তার পৃণ্যপ্রভাব লইয়া চারিদিকে লোকে বিশ্বর প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাতে যোড়শীর মনে একটা ন্তবের নেশা জমিয়া গেছে। এমন একদিন ছিল বাড়ীর বি চাকর পর্যান্ত তাকে কুপাপাত্রী বলিয়া মনে করিয়াছে, তাই আজ যথন তাকে পুণাবতী বলিয়া সকলে ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিল তথন তার বছদিনের গৌরবের ভূষণা মিটিবার স্থ্যোগ হইল। সিদ্ধি যে সে পাইয়াছে একথা অস্বীকার

করিতে তার মুখে বাধে। তাই পণ্ডিত মশারের কাছে দে চুপ করিয়া রহিল।

মাধনের কাছে বোড়শী আসিয়া বলিল, কাবা, আমি কার কাছে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে শিধি বলতো ?

মাথন বলিলেন, সেটা না শিথিলেও তো বিশেষ অস্থবিধা দেখি না। তুমি যতদুর গেছ সেইখানেই তোমার নাগাল ক'জন লোকে পার ?

তা হউক প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে। এমনি হুর্দেব বে, মামুষও জুটিয়া গেল। মাথনের বিশ্বাস ছিল আধুনিক কালের অধিকাংশ বালাণীই মোটামুট তাঁরই মতো-অর্থাৎ ধার দার ঘুমার, এবং পরের কুৎসাঘটত ব্যাপার ছাড়া জগতে আর কোনো অসম্ভবকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে সন্ধান করিতে দেখিল, বাংলা দেশে এমন মামুষও আছে যে वाकि थुनना स्त्रनाम रेखत्रव नामत धारत थीति रेनियगत्रना चाविकात করিয়াছে। এই আবিষ্কারটা যে সত্য তার প্রধান প্রমাণ, ইহা ক্বফপ্রতিপদের ভোর বেলার স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং দরস্বতী ফাঁস করিয়। দিয়াছেন। তিনি যদি নিজবেশে আসিয়া আবিভূতি চইতেন তাহা হইলেও বরঞ্চ সন্দেহের কারণ থাকিত—কিন্তু তিনি তাঁর আশ্চর্য্য দেবলীলায় হাঁড়িচাঁচা পাধী হইয়া দেখা দিলেন। পাধীর লেজে তিনটা মাত্র পালক ছিল: একটি সাদা, একটি সবুজ, মাঝেরটি পাটকিলে;—এই পালক তিনটি যে সত্ম, রজ, তম, ঋক, যজু:, দাম, সৃষ্টি স্থিতি প্রদয়, আজ, কাল, পশু প্রভৃতি যে তিন সংখ্যার ভেত্তি লইয়া এই জগৎ তাহারই নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তারপর হইতে এই নৈমিধারণ্যে যোগী তৈরী হইতেছে; গুইজন এম এস সি ক্লাশের ছেলে কলেজ ছাড়িয়া এগানে যোগ অভ্যাস করেন, একজন সাব্জজ তার সমস্ত পেলেন্এই নৈমিবারণা কতে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন; এবং তার পিতৃ মাতৃহীন ভাগ্নেটকে এথানকার যোগী ব্রহ্মচারীদের সেবার জন্ম নিযুক্ত করিবা দিয়া মনে আশ্চর্যা শাস্থি পাইয়াছেন।

এই নৈমিৰারণা হইতে যোড়শীর জন্ম যোগ অভ্যাদের শিক্ষক পাওয়া গেল। সুতরাং মাধনকে নৈমিযারণা কমিটির গৃহ সভ্য হইতে হইল। গৃহীসভ্যের কর্দ্ধব্য নিব্দের আয়ের ষষ্ঠ অংশ সন্ন্যাসী সভ্যবের ভরণপোষণের জন্ত দান করা। গৃহীসভ্যবের শ্রদ্ধার পরিমাণ অন্নসারে এই ষষ্ট অংশ, অনেক সময় থার্শমিটারের পারার মতো সভ্য আছটার উপরে নীচে ওঠা নামা করে। অংশ কসিবার সময় মাখনেরও ঠিক ভুল হইতে লাগিল। সেই ভুলটার গতি নীচের অব্দের দিকে। কিন্তু এই ভুল চুকে নৈমিষারণ্যের যে ক্ষতি হইতেছিল ষোড়শা ভাহার পূরণ করিয়া দিল। বোড়শার গহনা আর বড়ো কিছু বাকী রহিল না, এবং ভার মাসহারার টাকা প্রতিমাদে সেই অন্তর্হিত গহনাগুলোর অন্থসরণ করিল।

বাড়ার ডাব্রুর অনাদি আসিয়া মাথনকে কহিলেন, "দাদা, ক'র্চো কি ? মেয়েটি যে মারা যাবে।"

মাথন উদ্বিধ মুথে বলিলেন, "তাইতো, কি করি।" যোড়ণীর কাছে তাঁর আর সাহস নাই। এক সময়ে তাকে অত্যন্ত মৃহস্বরে আসিয়া বলিলেন, "মা, এতো অনিয়মে কি তোমার শরীর টিক্বে ?"

ষোড়শী একটুথানি হাসিল, তার মর্ম এই, এমন সকল বুথা উদ্বেগ সংসারী বিষয়ী লোকেরই যোগ্য বটে।

(0)

বরদা চলিলা যাওয়ার পরে বারো বৎসর পার হইয়া গেছে, এখন যোড়ণীর বয়স পচিশ। একদিন যোড়ণী তার যোগী শিক্ষককে জিজ্ঞাসা জরিল, "বাবা, আমার স্বামী জীবিত আছেন কিনা, তা আমি কেমন ক'রে হানুব ?"

যোগী প্রায় দশ মিনিট কাল গুরু ছইয়া চোথ ব্রিয়া রহিলেন, তার পরে চোথ খুলিয়া বলিলেন, "জীবিত জাছেন।"

"কেমন ক'রে জানলেন ?"

"সে কথা এখনি ভূমি বৃষ্বে না। কিন্তু ঐ এটা নিশ্চয় জেনো স্থীলোক হ'রেও সাধনার পথে ভূমি যে এতদূর অগ্রসর হয়েচ সে কেবল তোমার স্থামীর অসামান্ত তপোবলে। তিনি দূর থেকেও তোমাকে সহধ্যিনী ক'রে নিরেছেন।"

বোড়শীর শরীর মন পুশকিত হইরা উঠিল। নিজের সহদ্ধে তার মনে হইল, ঠিক বেন শিব তপস্তা করিতেছেন আর পার্ব্বতী পদ্মবাজের মালা জপিতে জ্বপিতে তার জন্ত অপেক্ষা করিরা আছেন।

ষোড়শী এবার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোধায় আছেন তা কি জান্তে পারি ?"

যোগী ঈষৎ হান্ত করিলেন, তারণরে বলিলেন, "একথানা আগুনা নিয়ে এস।"

বোড়ণী আয়না আনিয়া যোগীর নির্দেশ মতো তাহার দিকে তাকাইয়। রহিল।

আধ্যন্টা গেলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন "কিছু দেখতে পাচচ ?"
যোড়নী বিধার স্থারে কহিল, "হাঁ, যেন কি দেখা যাচেচ, কিন্তু সেটা যে কি
তা স্পাই বুঝাতে পান্ধচিনে।"

"मामा किছ प्रथ है। कि ।"

"শাদাই তো বটে।"

"যেন পাহাড়ের উপর বরফের মতো ?"

"নিশ্চয়ই বরফ! কথনো পাহাড় তো দেখিনি তাই এতক্ষণ ঝাপ্দা ঠেকছিল।"

এইরূপ আশ্রেষ্য উপায়ে ক্রমে ক্রমে দেখা গেল বরদা হিমালয়ের অতি

রুপ্ম জায়গায় লঙ্চু পাহাড়ে বরফের উপর অনারত দেহে বিদিয় আছেন।

সেখান হইতে তপস্থার তেজ যোড়শীকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই এক

শেশ্য কাশ্য কাশ্য।

সেদিন বরের মধ্যে একলা বসিয়া যোড়শার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার স্থামীর তপজা যে তাঁকে দিনরাত বেরিয়া আছে, স্থামী কাছে থাকিলে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটতে পারিত সে বিচ্ছেদও যে তার নাই, এই আনন্দে তার মন ভরিয়া উঠিল। তার মনে ইইল সাধনা আরো অনেক বেশী কঠোঁর হওয়া চাই। এতদিন এবং পৌষ মাসটাতে যে ক্ষল সে গায়ে দিতেছিল এখনি সেটা ফেলিয়া দিতেই তার গায়ে কাটা দিয়া উঠিল। যোড়শার মনে হইল সেই লঙ চু পাছাড়ের হাওয়া তার গায়ে

স্থানিয়া লাগিতেছে। হাত জোড় করিয়া চোধ বুঝিয়া দে বসিয়া রহিণ, চোখের কোণ দিয়া অজস্ত্র জল পড়িতে লাগিল।

সেই্দিনই মধ্যাত্নে আহারের পর মাথন যোড়শীকে তার ধরে ডাকিয়া আনিয়া বড়ই সকোচের সব্দে বলিলেন, "মা এতদিন তোমার কাছে বলিনি, ভেবেছিলুম দরকার হবে না, কিন্তু আর চল্চে না। আমার সম্পত্তির চেয়ে আমার দেনা অনেক বেড়েচে,কোন্দিন আমার বিষয় ত্রোক্ করে বলা যায় না।"

বোড়ণীর মুথ আনন্দে দীপ্ত হইরা উঠিল। তার মনে সন্দেহ রহিল না বে, এ সমস্তই তার স্বামীর কাজ। তার স্বামী তাহাকে পূর্ণভাবে আপন সহধর্মিণী করিতেছেন—বিষয়ের ঘেটুকু ব্যবধান মাত্র মাঝে ছিল দেও বুঝি এবার সুচাইলেন। কেবল উত্তরে হাওয়া নয় এই যে দেনা এও সেই লঙ্ চুপাহাড় হইতে আসিয়া পৌছিতেছে, এ তার স্বামীরই দক্ষিণ হাতের স্পর্শ।

সে হাসি মুথে বলিল, "ভয় কি বাবা ?"

মাখন বলিলেন, "আমরা দাঁড়াই কোথায় ?"

(बाफ्नी विनन, "देनियांत्ररण ठाना तैर्द थाक्व।"

মাথন বুঝিলেন ইহার সঙ্গে বিষয়ের আলোচনা বৃধা। তিনি বাহিরের মরে বসিয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মোটর গাড়ি দরজার কাছে আসিয়া থামিল। সাহেবি কাপুড় পরা এক যুবা টপ্ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া মাধনের ঘরে আসিয়া একটা অভান্ত অসম্পূর্ণ ভাবের নমস্কারের চেষ্টা করিয়া বলিল, "চিন্তে পার্চেন না ?"

"একি ? বরদানাকি ?"

বরদা জাহাজে লক্ষর হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বারো বৎসর পরে সে আজ কোন এক কাপড় কাচা কল কোম্পানীর ভ্রমণকারী এজেণ্ট হইয়া ফিরিয়াছে। বাপকে বলিল, "আপনার যদি কাপড়-কাচা কলের দরকার খাকে খ্ব সন্তা ক'রে দিতে পারি।" বলিয়া ছবি আঁকা ক্যাটলগ পকেট ছইতে বাহির করিল।

ि हेर्किऽ—8 ९०८ ]

## পয়লা নম্বর

আমি তামাকটা পর্যান্ত খাইনে। আমার এক অন্তেদী নেশা আছে তারই আওতার অন্ত সকল নেশা একেবারে শিকড় পর্যান্ত ওকিয়ে ম'রে গেছে। সে আমার বই-পড়ার নেশা। আমার জীবনের মন্ত্রটা ছিগো এই:—

> सावक्कीत्वर नार्डे वा ब्लीत्वर सागः कृषा वहिर शर्छर ।

যাদের বেড়াবার সথ বেশী অথচ পাথেয়ের অভাব, তারা দেমন করে টাইম-টেবল্ পড়ে, অল্ল বয়সে আর্থিক অসম্ভাবের দিনে আমি তেম্নি ক'রে বইএর ক্যাটালগ পড়তুম্। আমার দাদার এক গুড়াখন্তর বাংলা বই বেরবামাত্র নির্বিচারে কিন্তেন এবং তার প্রধান অহলার এই দেনে বইয়ের একগানাও তার আজ পর্যান্ত থোওয়া যার নি। বোধ হয় বাংলা দেশে এমন সৌভাগ্য আর কারো ঘটে না। কারণ ধন বল, আয়ুং বল, অল্লমনম্ভ ব্যক্তির ছাতা বল, মংসারে যত কিছু সরণশীল পদার্থ আছে বাংলা বই হ'ছে সকলের চেয়ে সেরা। এর থেকে বোঝা যাবে দাদার পুড়খন্তরের বইয়ের আল্মারির চাবি দাদার প্রত্যান্তির্দিটির হেতুম্ ঐ কছবার আল্মারিন্তনার দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েছি। তথন আমার চক্সর জিভে জল এনেছে। এই বলেই যথেই হ'বে ছেলেবেলা খেকেই এতো অসম্ভব রকম প'ড়েছি যে পাল ক'য়্তে পারিনি। যতোখানি কম পড়া পাস করার পক্ষে অতাবক্সক তার সময় আমার ছিলোনা।

আমার ফেল-করা ছেলে বলে আমার মন্ত একটা স্থবিধে এই যে, বিশ্ব-বিভালরের বড়ার বিভার তোলা-জলে, আমার স্নান নয়—স্রোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজ কাল আমার ক্রান্ত অনেক বি-এ, এম-এ এনে পাকে; তারা যতোই আধুনিক হোক আজও তারা ভিক্টোরীয় যুগের নজর-বন্দী হ'রে ব'লে আছে। তাদের বিভার জগৎ টলেমির পৃথিবীর মতো, আঠারো উনিশ শতান্দীর সঙ্গে একেবারে যেন ইব্রু দিয়ে অঁটা, বাংলা দেশের ছাত্রের দল পুত্র পৌর্জাদিক্রমে তাকেই যেন চিরকাল প্রদক্ষিণ ক'র্তে থাক্বে। তাদের মানস-রথযাত্রার গাড়িখানা বহু কটে মিল বেছাম পেরিয়ে কাল্টিল রাম্বিন এনে কাৎ হ'রে প'ড়েছে। মান্টার মশায়ের ব্লুর বেড়ার বাইরে তারা সাহস ক'রে হাওয়া খেতে বেরোর না।

কিন্তু আমরা ষে-দেশের সাহিত্যকে খোঁটার মতে। ক্রির মনটাকে বেঁধে রেখে আগুর কাটাচ্চি সে-দেশে সাহিত্যটা তো স্থান্থ নর—সেট। শুখানকার প্রাণের সঙ্গে চ'লছে। সেই প্রাণটা আমার না থাক্তে পারে কিন্তু সই চলাটা আমি অন্থারণ ক'রতে চেষ্টা ক'রেছি। আমি নিজের চেষ্টান্থ ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান শিথে নিলুম্; অল্পনিন হ'ল রাশিয়ান শিথ্তে স্থক্ষ ক'রে ছিলুম্। আধুনিকতার যে এক্দপ্রেদ গাড়িটা ঘণ্টার ষাট মাইলের চেয়ে বেগে ছুটে চ'লেছে, আমি তারই টিকিট কিনেছি। তাই আমি হাক্স্প্লি ডারুয়িনে এমেও ঠেকে যাইনি, টেনিসন্কে বিচার ক'রতে ডরাইনে, এমন কি, ইবদেন মেটার শিক্ষের নামের নৌকা ধরে আমাদের মাদিক সাহিত্যে 'সক্ত খাতির বাধা কারবার' চালাতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়।

আমাকেও কোনদিন একদল মাত্র্য সন্ধান ক'রে চিনে নেবে এ আমার আশার অতীত ছিলো। আমি দেখ ছি বাংলা দেশে এমন ছেলেও হ'চারটে মেলে বারা কলেজ ও ছাড়ে না অথচ কলেজের বাইরে সরস্বতীর যে বীণা বাজে তার ভাকেও উতলা হ'য়ে ওঠে। তারাই জমে ক্রমে ছটি একটি ক'রে আমার ঘরে এসে স্কৃট্তে লাগ্লো।

এই আমার এক দিতীয় নেশা ধ'রুলো—বকুনি। ভদ্রভাষায় তাকে আলোচনা বলা যেতে পারে। দেশের চারিদিকে সামন্ত্রিক গু অসামন্ত্রিক সাহিত্যে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনি তা একদিকে এতো কাঁচা অন্তদিকে এতো পুরনো যে মাঝে মাঝে তার হাঁফ ধরাণো ভাপ ্যা গুমোটটাকে উদার চিন্তার খোলা হাওয়ায় কাটিরে দিতে ইচ্ছা করে। অথচ লিখ্তে কুড়েমি আসে। তাই মন দিয়ে কথা শোনে এমন লোকের নাগাল পেলে বেঁচে যাই।

দল আমার বাড়তে লাগ্লো। আমি থাক্ত্ম আমাদের গলির ছিতীর নম্বর বাড়িতে, এদিকে আমার নাম হ'চেচ অবৈতচরণ, তাই আমাদের দলের নাম হ'রে গিরেছিলে। বৈতা-বৈত সম্প্রদায়। আমাদের এই সম্প্রদারের কারো সমর অসমরের জ্ঞান ছিলো না। কেউ বা পাঞ্চ-করা ট্রামের টিকিট দিয়ে পত্র-চিছ্নিত একথানা নৃতন প্রকাশিত ইংরেজী বই হাতে ক'রে সকালে এসে উপত্তিত-তর্ক ক'র্তে একটা বেজে যার তবু তর্ক শেষ হয় না। কেউ বা সম্ব কলেকের নোট নেওরা থাতাখানি নিরে বিকেলে এসে হাজির, রাত যথন হুটো তথনো ওঠুবার নাম করে না। আমি প্রায় ভাদের থেতে বলি কারণ দেখেছি সাহিত্য থারা করে তাদের রসজ্জতার শক্তি কেবল মন্তিকে নয় রসনাতেও খুব প্রবল। কিন্তু যার করে তাদের রসজ্জতার শক্তি কেবল মন্তিকে নয় রসনাতেও খুব প্রবল। কিন্তু যার করে তাদের রসজ্জতার শক্তি কেবল মন্তিকে নয় রসনাতেও খুব প্রবল। কিন্তু যার তর সায় এই সমস্ত ক্ষ্বিতদের যথন তখন থেতে বলি তার অবস্থা যে কি হয় সেটাকে আমি তৃক্ত ব'লেই বরাবর মনে ক'রে আস্ত্রেম্ । সংসারে ভাবের ও জ্ঞানের যে সকল কুলাল চক্র ঘুর্চে, যাতে মানব-সভাতা কতক বা তৈরি হ'রে, অগুণের পোড় থেরে শক্ত হ'রে উঠুছে, কতক বা কাচা থাক্তে থাক্তেই ভেঙে ভেঙে প'ডুছে, তার কাছে বরকলার নড়া চড়া এবং রাল্লা বরের চুলোর আগন্তা কি চোথে পড়ে?

ভবানীর ক্রকৃটি ভঙ্গী ভবই জানেন এমন কথা কাব্যে পড়েছি। কিছ ভবের তিন চক্ষু; আমার এক জোড়া মাত, তরও দৃষ্টি শক্তি বই প'ড়ে প'ড়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে। স্থতরাং অসময়ে ভোজের ক্রোজন ক'র্তে ব'লে আমার স্ত্রীর ক্র-চাপে কি রকম চাপলা উপস্থিত হতো তা আমার নজরে প'ড়ত না। ক্রমে ভিনি ব্যোনিয়েছিলেন আমার বরে অসময়ই সময় এবং মনিয়মই নিয়ম। আমার সংসারের ঘড়ি তালকানা এবং আমার গৃহস্থালির কোটরে কোটরে উনপঞ্চাশ পবনের বাসা আমার যা কিছু অর্থ সামর্থ্য তার একটি যাত্র গোলা ছেণ ছিল, সে হ'ছে বই কেনার দিক; সংসারের অন্ত প্রায়েজন হাংগা মতো এই আমার স্থের বিলিতি কুকুরের উচ্ছিট ও শুকে কেমন ক'রে বে বেঁচেছিলো। তার রহুত আমার চেয়ে আমার 'রী বেশী জান্তেন।

নানা জ্ঞানের বিষয়ে কথা কওয়া আমার মতো লোকের পক্ষে নিতার দরকার। বিভা জাধির করিবার জন্তে নয়, পরের উপকার ক'র্বার জন্তেও নয়: ওটা হ'চেছ কথা ক'রে ক'রে চিস্তা করা, জ্ঞান হজম ক'রবার একটা ব্যায়াম প্রণালী। আমি যদি লেথক হ'তুম, কিম্বা অধ্যাপক হ'তুম তাহ'লে বকুনি আমার পক্ষে বাহলা হ'ড়তা। যাদের বাঁধা খাটুনি আছে খাওয়া হজন ক'রবার জন্তে তাদের উপায় খুক্তে হয় না—যারা ঘরে ব'দে খায় তাদের অন্ততঃ ছাতের উপর হন্হন ক'রে পায়চারি করা দরকার। আমার দেই দশা। তাই যথন আমার হৈতদল্টি জমেনি—তথন আমার একমাত্র হৈত ছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি আমার এই মানদিক পরিপাকের দশন্ব প্রাক্রিয়া দীর্ঘকাল নি:শব্দে বছন ক'রেচেন। যদিত তিনি প'রতেন মিল-এর সাড়ী এবং জার গলনার দোণা খাঁটি এবং নিরেট ছিলো না, কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে যে আলাপ শুনতেন--সৌজাত্য বিষ্ণাই (Eugencies) বলো, মেণ্ডেল তত্ত্বই বলো, আর গণিতিক যুক্তিশাস্ত্রই বলো, তার মধ্যে সন্তা কিম্বা ভেজাল-দেওয়া কিছই ছিলো না। আমার দল-দুদ্ধির পর হ'তে সে আলাপ থেকে তিনি বঞ্চিত হ'য়েছেন, কিন্তু দেজতো তাঁর কোনো নালিশ কোনোদিন শ্বনিনি।

আমার স্ত্রীর নাম অনিলা। ঐ শক্ষণীর মানে কি তা আমি জানিনে, আমার-শক্তরও যে জান্তেন তা নয়। শক্ষণী শুন্তে মিই এবং হঠাৎ মনে হয় ওর একটা—কোনো মানে আছে। অভিধান যাই বলুকু নামটার আসল মানে—আমার স্ত্রী তার বাপের আদরের মেয়ে। আমার শঞ্জি যথন আড়াই বছরের একটি ছেলে রেথে মারা যান তথন দেই ছোটো ছেলেকে যত্ত্ব ক'র্বার মনোরম উপায় স্বরূপে আমার শক্তর আর একটি বিবাহ করেন। তার উদ্দেশ্য যে কি রক্ম সফল হ'য়েছিলো তা এই ব'লেই বোঝা যাবে যে, তার মৃত্যুর ছ'দিন আগে তিনি অনিলার হাত ধ'রে ব'লেন, "মা আমি তো যাছি, এখন সরোজের কথা ভাব বার জন্ম ভূমে ছাড়া আর কেউ রইলো না।" তার স্ত্রীও ছিতীয়পক্ষের ছেলেদের জন্ম তিনি কি ব্যবস্থা করিলেন তা আমি ঠিক জানিনে। কিন্তু অনিলার হাতে গোপনে তিনি তাঁর জ্মানো টাকা লাছে সাত হাজার দিয়ে গেলেন। ব'লেন, এ টাকা হলে খাটাবার দ্বকার

নেই—নগদ ধরচ ক'রে এর থেকে ভূমি সরোজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ো।

আমি এই ঘটনার কিছু আশ্চর্যা হ'রেছিলুম্। আমার খণ্ডর কেবল বৃদ্ধিমান লোক ছিলেন তা নর, তিনি ছিলেন যাকে ব'লে বিজ্ঞা। অর্থাৎ বেঁাকের মাথার কিছু ক'রতেন না, হিসেব ক'রে চ'ল্তেন। তাই তাঁর ছেলেকে লেথাপড়া শিখিয়ে মারুষ ক'রে তোলার ভার যদি কারে। উপর তাঁর দেওরা উচিত ছিলো সেটা আমার উপর, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিলো না। কিছু তাঁর মেয়ে তাঁর জামায়ের চেয়ে যোগা এমন ধারণা যে কি ক'রে হলো তা তে। ব'ল্তে পারিনে। অথচ টাকাকড়ি সম্বন্ধে তিনি যদি আমাকে খ্ব থাঁটি ব'লে না জান্তেন তাহ'লে আমার স্ত্রীর হাতে এতো টাকা নগদ দিতে পার্তেন না। আসল তিনি ছিলেন ভিক্টোরিয়া যুগে ফিলিস্টাইন, আমাকে শেষ পর্যান্ত চিন্তে পারেন নি।

মনে মনে রাগ ক'রে আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম্ এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কবো না। কথা কইও নি। বিশ্বাস ছিলো কথা অনিলাকেই প্রথম কইতে হ'বে, এ সম্বন্ধে আমার শরণাপন্ন না হ'রে তার উপায় নেই। কিন্তু অনিলা যথন আমার কাছে পরামর্শ নিতে এলোনা তথন মনে কর্লুম ও বুঝি সাহদ ক'রচে না। শেষে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাদা ক'রলুম, "দরোজের পড়াওনোর কি ক'রচো ?" অনিলা ব'লে, "মাষ্টার রেথেচি, ইসুলেও গাচেচ।" আমি আভাগ দিলুম, সরোজকে শেখাবার ভার আমি নিজে নিতে রাজী আছি। আজকাল বিভাশিক্ষার যে সকল নতুন প্রণালা বেরিয়েচে তার কতক কতক ওকে বোঝাবার চেষ্টা ক'ব্লুম্। অনিলা হাও ব'লে না, নাও ব'লে না। এতোদিন পরে আমার প্রথম সন্দেহ হলো অনিলা আমাকে শ্রহা ক'রে না। আমি কলেজে পাশ করিনি সেজ্ঞ সম্ভবত ও মনে করে পড়াগুনো সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমার নেই। এতোদিন ওকে মৌজাত্য, অভিব্যাক্তবাদ এবং রেড়িয়ো চাঞ্চণ্য সম্বন্ধে य। কিছু ব'লেছি নিশ্চয়ই অনিলা তার মূল্য কিছু বোঝে নি। ও হয়তো মনে ক'রেচে দেকেও ক্লাসের ছেলেও এর চেয়ে বেশী জানে। কেননা মাষ্টারের হাতের কাণ-মলার পাাচে প্যাচে বিভা খালে আট হয়ে তাদের মনের মধ্যে বলে গেচে। রাগ ক'রে মনে মনে ৰ'লুৰ্, মেলেৰের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ ক'ল্বার আশা গে যেন ছাজে বিভাব্দিই যার প্রধান সম্পদ।

সংসারে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জীবন-নাট্য ধ্বনিকার আড়ালেই জ'মতে পাকে, পঞ্চমাঙ্কের শেষে দেই যবনিকা হঠাৎ উঠে যায়। আমি যথন আমার ভৈতদের নিয়ে বৈগদর তত্ত্তান ও ইব্মেনের মনস্তত্ত্ব আলেচনা ক'র্চি তথন মনে ক'রেছিলুম অনিলার জীবন-যজ্জবেদীতে কোনো আগুনই বুঝি **জ'**লে নি। কিন্তু আজকে যথন দেই অতীতের দিকে পিছন ফিরে দেখি তথন স্পষ্ট দেখুতে পাই বে—স্টেকস্তা আগুনে পুড়িয়ে—হাতুড়ি পিটিয়ে জীবনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন; অনিলার মর্শ্বন্থলে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। সেখানে একটি ছোট ভাই, একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়ত একটা ষাতপ্রতিষাতের দীলা চ'লছিলো। পুরাণের বাস্থকী যে পৌরাণিক পৃথিবীকে ধ'রে আছে দে পৃথিবী স্থির। কিন্তু সংসারে যে-মেয়েকে বেদনার পৃথিবী বহন ক'রতে হয় তার সে পৃথিবী মুহুর্তে মুহুর্তে নৃতন নৃতন আঘাত তৈরি ক'রে উঠচে। সেই চ'ল্তি ব্যথার ভার বুকে নিম্নে যাকে ধরকল্লার খুঁটিনাটির মধা দিয়ে প্রতিদিন চ'লতে হয় তার অন্তরের কথা অন্তর্যামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ বঝাবে ? অস্ততঃ আমি ভো কিছুই বুঝি না। কতো উদ্বেগ, কতে। অপমানিত প্রশাস, পীড়িত মেহের কতো অন্তর্গু তাকুণতা, আমার এতো কাছে নিঃশব্দতার অভারালে মধিত হ'লে উঠ্ছিলে। আমি তাজানিই নি। আমি জান্ত্রম যেদিন বৈতদলের ভোজের বার উপস্থিত হ'তো দেইদিনকার উত্তোগ পর্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব। আজ বেশ বুঝ্তে পার্চি পরম ব্যুপার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটো ভাইটিই দিশির সব চেয়ে অভ্যুত্তম হ'য়ে উঠেছিলো। সরোজকে মাসুষ ক'রে তোলা সম্বন্ধে আমার প্রামর্শ ও স্হায়তা এরা সম্পূর্ণ অনাবশ্রুক উপেক্ষা ক'র্তে আমি ওদিকটাতে তাকাই নি, তার যে কি রকম চ'ল্চে সেকথা কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিনি।

ইতিমধ্যে আমাদের গলিতে পর্লা নম্বর বাড়িতে লোক এলো। এ বাড়িটি সেকালের বিখ্যাত ধনী মহাজন উদ্ধব বড়ালের আমলে তৈরী। তারপরে দুই পুরুবের মধ্যে সে বংশের ধন জন প্রায় নিংশেষ হ'য়ে এলেচে, ছটি একটি বিধবা বাকি আছে। তারা এখানে থাকে না, তাই বাড়িটা পড়ো অবস্থাতেই আছে। মাঝে মাঝে বিবাহ প্রাভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে এ বাড়ি কেউ কেউ অল্পদিনের জক্ত ভাড়া নিয়ে থাকে, বাকি সময়টা এতো বড়ো বাড়ির ভাড়াটে প্রায় জোটে না। এবার এলেন, মনে কর, তাঁর নাম রাজা সিতাংভ মৌলি এবং ধ'রে নেওয়া যাক্ তিনি নরোত্তম পুরের জমিদার।

আমার বাড়ির ঠিক পাশেই অকল্মাং এতো বড়ো একটা আবির্জাব আমি হরতো জানতেই পার্তুম্ না। কারণ, কর্ণ যেমন একটি সহজ কবজ গারে দিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন আমারও তেম্নি একটি বিধিদত্ত সহজ কবচ ছিলো। সেটি হ'চেচ আমার স্বাভাবিক অভ্যমনস্কতা। আমার এ বর্ণাট পুব মজবুত ও মোটা। অতএব সচরাচর পৃথিবীতে চারিদিকে যে সকল ঠেলাঠেলি গোলমাল গালমন্দ চ'ল্তে থাকে তার থেকে আত্মরক্ষা ক'ব্বার উপকরণ আমার ছিলো।

কিন্তু আধুনিক কালের বড়োমানুষরা স্বাভাবিক উৎপাতের চেয়ে বেণী তার। অস্বাভাবিক উৎপাত। হ'হাত হ'পা একমুও যাদের আছে তারা হলো মানুষ, যাদের হঠাৎ কতক শুলো হাত পা মাথামুও বেড়ে গেছে তারা হলো দৈতা। অহরহ হন্ধাড় শব্দে তারা আপনার সীমাকে ভাঙ্তে থাকে এবং আপন বাছলা দিয়ে স্বর্গ মর্তাকে অতিই করে তোলে। তাদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া অসম্ভব। যাদের পরে মন দেবার কোনো প্রয়োজন নেই অপচ মন না দিয়ে থাক্বারও জোনেই তারাই হ'চে জগতের অস্বাহা, স্বয়ং ইক্স পর্যন্ত তাদের ভয় করেন।

মনে বুঝ লুম্ দিতাং । মৌলি এই দাসর মানুষ। এক একজন যে এতো বৈজার অতিরিক্ত হ'তে পারে তা আমি পূর্বে জানুতুম্ না। গাছি বোড়া লোক লম্কর নিয়ে যেন দশমুগু বিশ হাতের পালা জমিরেছে। কাজেই তার জালার আমার সারস্বত স্থর্গলোকটির বেড়া রোজ ভাঙ্তে লাগ্লো।

তার সলে আমার প্রথম পরিচর আমাদের গলির যোড়ে। এগলিটার প্রধান গুণ ছিলো এই যে, আমার মতো আনমনা লোক সামনের দিকে ন। তাকিয়ে, পিঠের দিকে মন না দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে ক্রক্ষেপমাত্ত না ক'রেও এখানে নিরাপদে বিচরণ ক'রতে পারে। এমন কি, এখানে সেই পর্য-চ'ল্তি অবস্থায় নেরেডিধের গল্প, ব্রাউনিঙের কাব্য অথবা আমাদের কোনো আধুনিক বাঙালী কবির রচনা সম্বন্ধে মনে মনে বিতর্ক করেও অপঘাত-মৃত্যু বাঁচিয়ে চলা যায়। কিন্তু দেদিন থামাকা একটা প্রকাণ্ড "হেইয়ো" গর্জ্জন শুনে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা খোলা ক্রহাম গাড়ির প্রকাণ্ড একজাড়া লাল ঘোড়া আমার পিঠের উপর পড়ে আর কি। যার গাড়ি তিনি শ্বয়ং হাঁকাচেন, পাশে তার কোচমান ব'সে। বাবু সবলে ছই হাতে রাশ টেনে খ'রেচেন। আমি কোনোমতে দেই সম্বীর্ণ গলির পার্ম্ববর্তী একটা তামাকের দোকানের হাঁটু আঁক্ডে ধ'রে আত্মরক্ষা ক'র্লুম্। দেখ লুম্ আমার উপর বাবু কুন্ধ। কেননা যিনি অসতর্কভাবে রথ হাঁকান অসতর্ক পদাতিককে তিনি কোনমতেই ক্ষমা ক'র্তে পারেন না। এর কারণটা পূর্বেই উল্লেখ ক'রেচি। পদাতিকের ছইটি মাত্র পা, সে হ'চেচ স্বাভাবিক মানুষ। আর যে বাক্তি ছুড়ি হাঁকিয়ে ছোটে তার আট পা; সে হলো দৈতা। তার এই অস্বাভাবিক বাক্তগ্র যারা জগতে সে উৎপাতের স্পৃষ্টি করে। ছই পা-ওয়ালা মানুষের বিধাতা এই আট পা-ওয়ালা আক্রিকটার জন্ত প্রস্তুত ছিলেন না।

শ্বভাবের স্বাস্থাকর নিয়মে এই অশ্বরথ ও সার্থি স্বাইকেই যথাসময়ে ভূলে যেতুম। কারণ এই প্রমাশ্রুর্যা জগতে এরা বিশেষ ক'রে মনে রাখ্বার জিনিস নয়। কিন্তু প্রত্যেক মান্ধুরের যে পরিমাণ গোলমাল ক'র্বার স্বাভাবিক বরাদ্ধ আছে এঁরা তার চেয়ে চের বেশী জ্বর দখল ক'রে ব'সে আছেন। এজন্ত যদিচ ইচ্ছা ক'র্লেই আমার তিন নম্বর প্রতিবেশীকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ভূলে থাক্তে পারি কিন্তু আমার এই পয়লা নম্বরের প্রতিবেশীকে এক মুহুর্ত্ত আমার ভূলে থাকা শক্ত। রাত্রে তার আট দশটা ঘোড়া আন্তাবলের কাঠের মেবের উপর বিনা সঙ্গীতের যে তাল দিয়ে থাকে তাতে আমার ঘুম সর্বাঙ্গে টোল থেয়ে ভূব্ডে যায়। আর ভোর বেলায় সেই আট দশটা ঘোড়াকে আট দশটা ঘোড়াকে যান দশটা বাড়াকে আট দশটা যথন সশব্দে ম'ল্তে থাকে তথন সৌজন্ত রক্ষা করা অসন্তব হয়ে দাড়ায়। তারপরে তার উড়ে বেহারা, ভোজপুরী বেহারা, তাঁর পাড়ে তেওয়ারি দারোয়ানের দল কেউই শ্বর-সংযম কিন্তা মিতভাবিতার পক্ষপাতী নয়। তাই ব'ল্ছিলুম্, ব্যক্তিটি একটিমাত্র কিন্তু তার গোলমাল ক'র্বার যন্ত্রে বিস্তর। এইটেই হ'চে দৈত্যের লক্ষণ।

সেটা ভার নিজের পক্ষে অশান্তিকর না হ'তে পারে। নিজের কুড়িটা নাসারছে নাক ডাকবার সমন্ব রাবণের হয়তো ঘূমের ব্যাঘাত হতো না, কিন্তু তার প্রতিবেশীর কথাটা চিন্তা ক'রে দেখো। সর্গের প্রধান লক্ষণ হ'চেচ পরিমাণ স্থমা, অপর পক্ষে একদা যে দানবের ছারা সর্গের নন্দন-শোভা নই হ'লেছিলো ভাদের প্রধান লক্ষণ ছিলো অপরিমিত। আজ সেই অপরিমিত দানবটাই টাকার থলিকে বহন ক'রে মানবের লোকালয়কে আক্রমণ ক'রেচে। ডাকে বাদ পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে বেতে চাই সে চারঘোড়া হাঁকিয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়ে—এবং উপরস্ত চোথ রাঙায়। প্র

সেদিন বিকেলে আমার হৈতগুলি তথনো কেউ আসে নি; আমি ব'দে ব'দে জোরার ভাঁটার তত্ত্ব সহজে একথানা বই প'ড্ছিলুম্ এমন সময়ে আমাদের বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে দরজা পেরিয়ে আমার প্রতিবেশীর একটা আরক-লিপি বন্ধন্ শব্দে আমার শাসির উপর এসে প'ড্লো। সেটা একটা টেনিসের গোলা। চক্রমার আকর্ষণ, পৃথিবীর নাড়ীর চাঞ্চল্য, বিশ্বগীতি-কাব্যের চিরস্তান ছল্লতন্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকে ছাড়িয়ে মনে প'ড্লো আমার একজন প্রতিবেশী আছেন, এবং অত্যন্ত বেশী ক' বা আছেন, আমার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনাবশুক অবচ নিরতিশর অবশুভাবী। পরক্ষণেই দেখি আমার বুড়ো অযোধাা বেহারাটা দৌড়তে দৌড়তে ইাপাতে ইাপাতে এসে উপন্থিত। এই আমার একমাত্র অন্থান ক্ষেত্র। এ'কে ডেকে পাইনে, হেঁকে বিচলিত ক'ব্তে পারিনে—হর্কলতার কারণ জিল্পান ক'ব্লে ব'লে একা মানুষ কিন্তু কাল বিস্তর। আজ দেখি বিনা তাগিদেই গোলা কুড়িয়ে সে পাশের বাড়ির দিক ছুট্চে। খবর পেলুম্ প্রত্যেকবার গোলা কুড়িয়ে দেবার জন্তে সে চার পঙ্গল ক'বে মড়ুরি পার।

দেশ শুমু কেবল যে আমার শাসি ভাঙ্চে, আমার শাসি ভাঙ্চে তা নর, আমার অনুচর পরিচরদের মন ভাঙ্তে লাগ্লো। আমার অকিঞ্চিৎকরত। সম্বন্ধে অযোধা বেহারার অবজ্ঞা প্রভাহ বেড়ে উঠ্চে, সেটা তেমন আশ্রন্থা নর কিন্তু আমার বৈত সম্প্রনায়ের প্রধান সন্ধার কানাইলালের মনটাও দেগ্চি পাশের বাড়ির প্রতি উৎস্ক হ'রে উঠ্লো। আমার উপর তার নিঠা ছিলো সেটা উপকরণ-মূলক নয়, অন্তঃকরণ-মূলক, এই জেনে আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম্ এমন সময় একদিন লক্ষ্য ক'রে দেখ্যুদ্ধে আমার অবোধাাকে অভিক্রম ক'রে

টেনিসের পালাতক গোলাটা কুড়িরে নিরে পাশের বাড়ির দিকে ছুট্টে। বুঝ নুষ্
এই উপলক্ষ্যে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ ক'র্তে চার। সন্দেহ হলো ওর মনের
ভাবটা ঠিক বন্ধবাদিনী মৈত্রেরীর মতো নয়—শুধু অমূতে ওর পেট ভ'র্বে না।

আমি পদ্দানদ্বের বাবুগিরিকে থ্ব তীক্ষ বিজ্ঞাপ ক'র্বার চেটা কর্তৃষ্। ব'ল্তৃম্ সাজ-সজ্জা দিয়ে মনের শৃভাতা ঢাকা দেওয়ার চেটা ঠিক যেন র'ঙীন মেঘ যায় স'রে, আকাশের ফাঁকা বেরিয়ে প'ড়ে। কানাইলাল একদিন প্রতিবাদ ক'রে বলে, "মান্থঘটা একেবারে নিছক ফাঁপ নয়, বি-এ, পাশ ক'রেচে।" কানাইলাল স্বয়ং বি-এ, পাশ-করা, এজন্ত ঐ ডিগ্রীটা সম্বন্ধে কিছু ব'ল্তে পায়্লুম্না।

পর্লা ন্যরের প্রধান গুণগুলি সশন্ধ। তিনি তিনটে যন্ত্র বাজাতে পারেন, কর্ণেট, এসরাজ এবং চেলো। যথন—তথন তার পরিচর পাই। সঙ্গীতের স্থর সহদ্ধে আমি নিজেকে স্থরাচার্য্য বলে অভিমান করিনে। কিন্তু আমার মতে গানটা উচ্চ অঙ্গের বিভা নয়। ভাষার অভাবে মার্য্য যথন বোবা ছিল তথনই গানের উৎপত্তি—তথন মার্য্য চিন্তা ক'ব্তে পার্তোনা ব'লে চীৎকার ক'বতো। আজও যে সব মার্য্য আদিম অবস্থার আছে তারা শুধু শুধু শন্ধ ক'ব্তে ভালোবাসে। কিন্তু দেখতে পেলুম্ আমার বৈতদলের মধ্যে অন্তত চারজন ছেলে আছে, পরলা-নম্বরে চেলো বেজে উঠ্লেই যারা গণিতের স্থায় শাল্পের নব্যতম অধ্যায়েও মন দিতে পারতোনা।

আমার দলের মধ্যে অনেক ছেলে বখন পর্যা নহরের দিকে হেল্চে এমন সমরে অনিলা একদিন আমাকে বল্লে, "পালের বাদ্ধিতে একটা উৎপাৎ ফুটেচে, এখন আমরা এখান থেকে অন্ত কোনো বাসায় গেলেই তো ভালো হয়।"

বড়ো খুদি হ'লুম্। আমার দলের লোকদের ব'লুম্, "দেখেচো মেরেদের কেমন একটা সহল বোধ আছে। তাই, যে সব জিনিব প্রমাণ বোগে বোঝা যার তা ওরা বুরুতেই পারে না, কিন্তু যে সব জিনিষের কোনো প্রমাণ নেই তা বুরুতে ওদের একটুও দেরী হয় না।"

কানাইলাল হেলে ব'লে "যেমন পোঁচো, ব্রহ্মনৈত্য, ব্রাহ্মণের পালের ধ্লার মাহাত্ম্য, পতি-দেবভা-পূজার পুণাফল ইত্যাদি ইত্যাদি।" আমি ব'রুন, "না হৈ, এই দেখো না আমরা এই পরলা নহরের জাঁক জমক দেখে তাত্তিত হ'রে গৈচি, কিন্তু অনিলা ওর সাজ-সজ্জার ভোলে নি।"

অনিলা হ'তিনবার বাজি-বদলের কথা ব'লে। আমার ইছাও ছিলো, কিছ কলিকাতার গলিতে গলিতে বাদা যুঁজে বেড়াবার মতো অধ্যবদার আমার ছিলো না। অবশেষে একদিন বিকেলবেলার দেখা গোলো কানাইলাল এবং সতীশ পরলা নম্বরে টেনিস্ খেল্ছে। তারপর জনশ্রতি শোনা গোলো যতী আর হরেন পরলা নম্বরে সঙ্গাতের মজলিসে একজন বন্ধ-হার্লোনিয়াম বাজায় এবং একজন বীয়া তবলায় সঙ্গত করে, আর অরণ নাকি সেখানে কমিক গান ক'রে খুব প্রতিপত্তি লাভ ক'রেছে। আমি এদের পাঁচ হ'বছর ধ'রে জানি কিছ এদের যে এসব গুণ ছিলো তা আমি সন্দেহও করিন। বিশেষত আমি জান্ত্ম্ অরণের প্রধান স্থের বিব্র হ'চেচ তুলনামূলক ধর্মতন্ধ, সে যে কমিক গানে ওতাদ তা কি ক'রে ব্রথ্বা ৪

সভ্য কথা বলি আমি পরলা নম্বরকে মুখে যতোই অবজ্ঞা করি মনে মনে **ঈর্ব্যা** ক'রেছিলুম। আমি চিন্তা ক'রতে পারি, বিচার ক'রতে পারি, দকল জিনিষের দার গ্রহণ ক'রতে পারি, বড়ো বড়ো দমস্তার দমাধান ক'রতে পারি—মানদিক সম্পদে সিতাংশু মৌলিকে আমার সমকক ব'লে কল্পনা করা অসম্ভব। কিছ তবু ঐ মানুষ্টিকে ঈ্বা। ক'রচি। কেন সে কথা যদি খুলে বলি তো লোকে হাসবে। সকাল বৈলায় দিতাংক একটা চরস্ক বোডায় চ'ডে বেডাতে বেরোতো—কি আশ্রুষ্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রাশ বাগিয়ে এই জন্ধটাকে সে সংযত ক'র্তো। এই দুখটি রোজই আমি দেখ্ডুম আর ভাব্ডুম, আহা আমি **মণি এই রক্ম অনায়াদে বোড়া হাঁকিয়ে ঃতে পার্তুন্! পটুয়ে ব'লে যে** জিনিষ্টা আমার একেবারেই নেই সেইটের পরে আমার ভারি একটা গোপন লোভ ছিলো। আমি গানের স্থর ভালো বুঝি নে কিন্তু জানাল। থেকে কতোদিন গোপনে দেখেছি দিতাংশু এসরাজ বাঙ্গাচ্চে। ঐ যন্ত্রটার পরে ভার একটা বাধাহীন সৌন্দর্যাময় প্রভাব আমার কাছে আশ্বর্ণা মনোহর বোধ হ'তো। আমার মনে হ'তো যন্ত্রটা যেন প্রেরদী নারীর মতো ওকে ভালোবাসে —দে আপনার সমস্ত হুর ওকে ইচ্ছা ক'রে বিকিন্ধে দিয়েচে। জিনিব পত্র বাড়ি ঘর জন্ত মাকুষ সকলের পরেই দিতাংশুর এই সহজ প্রভাব ভারি একটা 🕮 বিস্তার ক'র্তো। এই জিনিষটি অনির্বাচনীয়, আমি একে অভ্যস্ত ছুর্ল ভ না মনে ক'রে থাক্তে পার্ভূষ্ না। আমি মনে ক'র্ভূষ্ পৃথিবীতে কোনো কিছু প্রার্থনা করা এ লোকটির পক্ষে অনাবশ্রক, সবই আপনি এর কাছে এসে প'ড়বে, এ ইচ্ছা ক'রে যেথানে গিরে ব'স্বে সেইখানেই এর আসন পাভা।

তাই যথন একে একে আমার বৈতপ্তলির অনেকেই পরলা নছরে টেনিস্থেল্তে, কলাটি বাজাতে লাগ্লোতথন স্থান ত্যাগের ছারা এই লুক্দের উদ্ধার করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলুম্না। দালাল এনে থবর দিলে মনের মতো অন্থ বাসা বরানগর কাশীপুরের কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া যাবে। আমি তাতে রাজি। সকাল তথন সাড়েনটা। স্ত্রীকে প্রস্তুত হ'তে ব'লতে গেলুম্। তাঁকে ভাঁড়ার হরেও পেলুম্না, রায়া হরেও না। দেখি লোবার হরে জানালার গরাদের উপর মাথা রেথে চুপ্ ক'রে ব'সে আছেন। আমাকে দেথেই 'উঠে প'ড়্লেন। আমি ব'লুম্, শিশুই নতুন বাসায় যাওয়া যাবে।'

তিনি ব'লেন, "আর দিন পনেরে। সবুর করে।।" জিজাসা ক'র্লুম, "কেন ?"

অনিলা ব'ল্লেন; "সরোজের পরীক্ষার ফল শীঘ্র বেরোবে তার জ্বন্ত মনটা বড়ো উদ্বিয় আছে, এ কয়দিন আর নড়া চড়া ক'রতে ভালে। লাগ্চে না।

• অন্তান্ত অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয় আছে যা নিম্নে আমি আমার স্থীর সঙ্গে কখনো আলোচনা করিনে। স্থতরাং আপাতত কিছুদিন বাড়ি বদল মূলতবি রহিল। ইতিমধ্যে খবর পেলুম্ সিতাং ঐশীদ্ধই দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে বেরোবে স্থতরাং ছই নম্বরের উপর খেকে মত্ত ছায়াটা সরে যাবে।

অদৃষ্ট-নাট্যের পঞ্চমাঙ্কের শেষ দিকটা হঠাৎ দৃষ্ট হ'রে ওঠে। কাল আমার স্ত্রী তার বাপের বাড়িতে গিরেছিলেন আৰু ফিরে এসে তাঁর ধরে দরজা বন্ধ ক'র্লেন। তিনি জানেন আজ রাত্রে আমাণের বৈত দলের পূর্ণিমার ভোজ। তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ কর্বার অভিপ্রায়ে দরজায় ঘা দিলুম্। প্রথমে সাড়া পাওয়া গেলোনা। ডাক দিলুম্ "অমু!" থানিক বাদে অনিলা এফে দরজা খুলে দিলে।

আমি জিজাসা ক'র্লুম্ "আজ রাত্তে রালার জোগাড় সব ঠিক আছে তো ?" সে কোনো জবাব না দিয়ে মাথা হেলিলে জানালে বে আছে।

আমি ব'রুম্ "ভোমার হাতের তৈরী মাছের কচুরি আর বিশাতি আমড়ার চাট্নি ওদের খুব ভালো লাগে, সেটা ভূলো না।" এই ব'লে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল ব'সে আছে।

আমি ব'লুম্, "কানাই, আজ তোমরা একটু সকাল সকাল এসো।"

কানাই আশ্চর্য্য হ'লে ব'লে, "সে কি কথা ? আজ আমাদের সভা হবে নাকি ?" আমি ব'ল্লম্, "হবে বৈ কি । সমস্ত তৈরী আছে— মাল্লিম গার্কির নতুন গল্লের বই, বের্নসর উপর রাসেশের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন কি আমড়ার চাট্নি পর্যাস্ত।"

কানাই অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। পানিক বাদে ব'লে, "অবৈত বাবু, আমি বলি আজ থাকু।"

অবশেষে প্রশ্ন ক'রে জান্তে পার্লুম্ আমার খালক সরোজ কাল বিকেল বেলার আত্মহত্যা ক'রে ম'রেচে। পরীক্ষার সে পাশ হ'তে পারেনি তাই নিয়ে বিমাতার কাছ থেকে থুব গঞ্জনা পেয়েছিলো—সইতে না পেরে গলায় চালর বেঁধে ম'রেচে।

আমি জিজ্ঞাসা ক'র্লুম্, "তুমি কোথা থেকে শুন্লে ?"

দে ব'লে, "পর্লা নম্বর থেকে।"

পদ্ধলা নম্বর থেকে !—বিবরণটা এই :—সন্ধ্যার দিকে অনিগার কাছে যথন ধবর এলাে তথন সে গাড়ী ডাকার অপেকা না ক'রে অযোধাাকে সঙ্গে নিয়ে পথের মধ্যে থেকে গাড়ি ভাড়া ক'রে বাপের যাড়িতে গিয়েছিলাে। অযোধ্যার কাছ থেকে রাত্রে সিতাংশু মৌলি এ ধবর পেয়েই তথনি সেগানে গিয়ে পুলিশকে ঠাঙা ক'রে নিজে শ্বশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সংকার করিয়ে দেন।

ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে তথনি অন্তঃপুরে গেলাম। মনে ক'রেছিলুম্ অনিলা বোধ হয় দরজা বন্ধ ক'রে আবার তার শোবার ঘরে আত্রম নিয়েচে। কিন্ধ এবার গিছে দেখি ভাঁড়ারের সামনের বারান্দার বসে সে আমড়ার চাট্নির আয়োজন ক'ব্রে। যথন লক্ষ্য ক'রে তার মুথ দেখ লুম্ ওখন বৃশ্ধ লুম্ এক রাজে তার জীবনটা উলট পালট হ'য়ে গেচে।

আমি অভিবোগ ক'রে ব'রুষ্, "আমাকে কিছু বলোনি কেন ?"

সে তার বড়ো বড়ো হই চোথ তুলে একবার আমার মুথের দিকে তাকালে, কোনো কথা কইলে না। আমি লক্ষায় অত্যন্ত ছোটো হ'রে গেলুম্। হদি অনিলা ব'লতো, "তোমাকে ব'লে লাভ কি ?" তা হ'লে আমার জবাব দেবার কিছু থাক্তো না। জীবনের এই সব বিপ্লব, সংসারের স্থথ হৃথে নিয়ে কি ক'রে যে ব্যবহার ক'রতে হয় আমি কি তার কিছুই জানি।

আমি ব'রুম্, "অনিলা, এ সব রাখো, আজ আমাদের সভা হবে না।"

অনিলা আমড়ার থোসা ছাড়াবার দিকে দৃষ্টি রেথে ব'লে, "কেন হবে না. খুব হবে। আমি এতো ক'রে সব আয়োজন ক'রেচি সে আমি নষ্ট হ'তে দিতে পার্বো না।"

আমি ব'রুম্, "আজ আমাদের সভার কাজ হওয়া অসম্ভব।" দে ব'লে, "তোমাদের সভা না হয় না হবে আজ আমার নিমন্ত্রণ।"

আমি মনে একটু আরাম পেলুম্। ভাব লুম্ অনিলের শোকটা ততেঃ বেণী কিছু নয়। মনে ক'বলুম্, সেই বে এক সময়ে ওর সঙ্গে বড়ো বড়ো বিষয়ে কথা কইতুৰ্ তারই কলে ওর মনটা অনেকটা নিরাসক্ত হ'য়ে এসেচে। যদিচ সব কথা বোঝ্বার মতোঁ শিক্ষা এবং শক্তি ওর ছিলো না, কিন্তু তবু পার্দোনাল ম্যাগনেটিজ মুব'লে একটা জিনিস আছে তো।

শক্ষার সমন্ব আমার দৈত দলের ছুই চার জন কম প'ড়ে গেলো। কানাই তো এলোই না। পর্না নম্বরে ধারা টেনিসের দলে ধোগ দিয়েছিলো তারাও কেউ আসে নি। তুন্দুম্, কাল ভোরের গাড়িতে পতাংভ মৌলি চ'লে যাচে তাই তারা সেথানে বিদায় ভোজ থেতে গিরেচে। এ দিকে জনিলা আজ বে রকম ভোজের আয়োজন ক'রেছিলো এমন আর কোনো দিন ক'রে নি। এমন কি, আমার মতো বেছিদাবী লোকেও এ কথা মনে না ক'রে থাক্তে পারে নি যে, খরচটা অভিরিক্ত করা হ'য়েচে।

সে দিন থাওয়া দাওয়া করে সভাভঙ্গ হ'তে রাত্রি একটা দেড়টা হ'য়ে প্রেলা। আমি ক্লান্ত হ'রে তথনি ভতে গেলুম্। অনিলাকে জিজ্ঞাসা ক'ব্লুম্ "শোবে না ?" সে ব'লে, "বাসন গুলো ভুলুতে হবে।"

পরের দিন যথন উঠ্লুম্ তথন বেলা প্রায় আট্টা হবে। শোবার ঘরে

টিপাইরের উপর যেথানে আমার চষমাটা খুলে রাখি দেখানে দেখি আমার্ চষমা চাপা দেওরা একটুক্রো কাগল, তাতে অনিলার হাতের দেখাটি আছে "আমা চ'লুম্। আমাকে খুঁজ্তে চেষ্টা ক'রোনা। ক'র্লেও খুঁজে পাবেনা।"

কিছু ব্যুতে পার্লুম্ না। টিপাইরের উপরে একটি টনের বাল্প—দেটা খুলে দেখি, তার মধ্যে অনিলার সমস্ত গন্ধনা—এমন কি তার হাতের চুড়ি বালা পর্যান্ত, কেবল তার শাঁথা এবং হাতের লোহা ছাড়া। একটা খোপের মধ্যে চাবির গোচ্ছা, অন্ত অন্ত খোপে কাগজের মোড়কে করা কিছু টাকা দিকি ছুমানি। অর্থাৎ মাদের ধর্চ বাঁচিরে অনিলার হাতে বা কিছু জ'মে ছিলো তার শেষ প্রসাটি পর্যান্ত রেথে গেছে। একটি খাতায় বাসন কোসন জিনিস পত্রের ফর্দি, এবং ধোবার বাড়িতে যে সব কাপড় গেছে তার সব হিসাব। এই সলে গন্ধলা বাড়ির এবং মুদির দোকানের দেনার হিসাবও টেঁণকা আছে, কেবল তার নিজের ঠিকানা নেই।

এইটুকু ব্যুতে পার্লুম্ অনিলা চ'লে গেছে। সমন্ত বর তয় তয় ক'রে দেথ লুম্—আমার খণ্ডর বাড়িতে বোঁজ নিলুম্ কোণাও সে নেই। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা ঘ'ট্লে সে সম্বন্ধে কি রকম বাবহা ক'রতে হয় কোনো দিন আমি তার কিছুই ভেবে পাইনে। বুকের ভিতরটা হা হা ক'রতে লাগ্লো। হঠাৎ পয়লা নম্বরের দিকে তাকিয়ে দেথি সে বাড়ির দরজা জানালা বয়। দেউড়ির কাছে দরোয়ানজি গড়গড়ায় তামাক টান্চে। রাজা বাবু ভোরে চ'লে গেছেন। মনটার মধ্যে ছাঁাক্ ক'বে উঠ্লো। হঠাৎ ব্যুতে পার্লুম্, আমি থকা একমনে নব্যতম স্থান্তের আলোচনা ক'র্ছিলুম্ তখন মানব সমাজের প্রাতন্তম একটি অস্থায় আমার ঘরে জাল বিভার ক'য়ছিলো। ক্লোবেয়ার, টলাইয়, টুর্নেনভী প্রভৃতি বড়ো বড়ো গয়-লিথিয়ে-দের বইয়ে যখন এই রকমের ঘটনার কথা প'ড়েচি তখন বড়ো আননেদ স্ক্লোতিস্ক্ল ক'রে তার তম্ব কথা বিশ্লেষণ ক'রে দেখেচি। কিন্তু নিজের ঘরেই যে এটা এমন স্নিল্ডিত ক'রে ব'ট্রে পারে তা কোনো দিন ক্লোও কয়না করি নি।

প্ৰথম ধাৰাটাকে সাম্লে নিয়ে আমি প্ৰবীন তথক।নীর মতে। সম্প্র ব্যাপারটাকে ধংশাচিত হাল্কা ক'রে দেখ্বার চেটা ক'র্দুম্। যে দিন আমার ব্রিবাছ হ'বেছিলো দে দিনকার কথা মনে ক'বে শুক্ষ হাদি হাস্লুম্। মনে ক'বুলুম্ নাম্য কতো আকাজ্জা কতো আয়োজন কতো আবেগের অপবায় ক'রে থাকে। কতো দিন কতো রাত্রি কতো বৎসর নিিঃ মনে কেটে গেল; স্ত্রী ব'লে একটা সজীব পদার্থ নিশ্চর আছে ব'লে চোলা জ ছিলুম্ এমন সময় আজ হঠাৎ চোখ খুলে দেখি বৃদ্ধুদ্ধ কেটে গিয়েছে গেছে থাক্গে—কিন্তু জগতের সব বৃদ্ধুদ্ধ নয়। যুগ্যুগান্তবের জন্ম্ভূতকে অলিক্ষ ক'রে টিকে র'রেচে এমন সব জিনিবকে আমি কি চিন্তে শিখি নি ?

কিন্ত হঠাৎ দেখ্লুম্ এই আঘাতে আমার মধে াবা কালের জ্ঞানীটা মুর্চিত হ'বে প'ড়লো, আর কোনো আদিকালের প্রাণিটা লোল উঠে কুধার কেঁলে বেড়াতে লাগ্লো। বারান্দার ছাতে পারচারি ক'রতে ক'াত শৃন্ত বাড়িতে ঘূর্তে ঘূর্তে শেষকালে, যেখানে জানালার কাছে কতো দিন আমার স্ত্রীকে এক্লা চুপ্ ক'রে ব'লে থাক্তে দেখেচি, আমার সেই শোবার ঘরে গিয়ে পাগলের মতো সমস্ত জিনিস পত্র ঘাট্তে লাগ্লুম্। অনিলার চুল বাঁধ্বার আয়নার দেরাজ্ঞটা হঠাৎ টেনে খূল্ভেই রেশমের লাল ফিতের বাঁধা একতাড়া চিঠি বেরিয়ে পড়লো। চিঠিগুলো পয়লা নছর থেকে এসেচে। বৃক্টা জ'লে উঠ্লো। একবার মনে হ'লো সবগুলি পুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু যেখানে বড়োবেনা সেইখানেই ভয়ঙ্কর টাল। এ চিঠিগুলো সমস্ত না প'ড়ে আমার থাক্বার জোনেই।

এই চিঠিগুলো পঞ্চাশবার প'ড়েছি। প্রথম চিঠিগানা া চার টুক্রো ক'রে ছেঁজা। মনে হ'লো পাঠিকা প'ড়েই সোট ছিঁড়ে লে তারপরে আবার যত্ন ক'রে একথানা কাগজের উপরে গাঁদ দিয়ে জু'ড়ে রেখেচে। সে চিঠিগানা এই:—

"আমার এ চিঠি না প'ড়েই যদি তুমি ছিঁড়ে ফেলো তবু আমার ছঃও নেই। আমার যা ব'ল্বার কথা তা আমাকে ব'ল্তেই হ'বে।

আমি ভোমাকে দেখেচি। এতে। দিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচিচ কিন্তু দেখ্বার মতো দেখা আমার জীবনে এই ব্যক্তিস বছর বয়সে প্রথম ঘ'ট্লো। চোখের উপরে ঘুমের পর্দা টানা ছিলো; তুমি সোণার কাঠি ছুঁরে দিরেটি।— আজ আমি নব জাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখ্লুম্—যে তুমি স্বরং তোমার স্থাষ্ট কর্জার পরম বিশ্বরের ধন সেই অনির্বাচনীর তোমাকে। আমার যা পাবার আমি তা পেন্ধেচি, আর কিছু চাইনে, কেবল তোমার তব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হ'তুম্ তা হ'লে আমার এই তব চিটিতে তোমাকে লেখ্বার দরকার হ'তো না, ছন্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগতের কর্ষে তাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেতুম্। আমার এ চিঠির কোনো উত্তর দেবে না জানি—কিছু আমাকে ভূল বুঝো না। আমি তোমার কোনো ফতি ক'র্তে পারি এমন সন্দেহ মাত্র মনে না রেথে আমার পূজা নীরবে গ্রহণ ক'রো। আমার এই শ্রদ্ধাকে যদি তুমি শ্রদ্ধা ক'র্তে পারো তাতে তোমারও ভালো হবে। আমি কে, দে কথা লেখ্বার দরকার নেই কিছু নিশ্চরই তা তোমার মনের কাছে গোপন থাক্বে না।"

এমন পাঁচশথানা চিঠি। এর কোনো চিঠির উত্তর যে অনিধার কাছ থেকে গিয়েছিলো এ চিঠিগুলির মধ্যে তার কোনো নিদর্শন নেই। যদি থেতো তাহ'লে তথনি বেহুর বেজে উঠতো;—কিয়া তাহ'লে দোণার কাঠির জাছ, একেবারে ভেঙে স্তব গান নীরব হ'তো।

কিন্ধ এ কি আশ্চর্যা। সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক নিয়ে দেখেচে আৰু আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগুপির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখুলুম। আমার চোথের উপরকার ঘুমের পদ্দা কতো মোটা পদ্দা না জানি। পুরোহিতের হাত থেকে আনিলাকে আমি চেয়েছিলুম্, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে হাত গ্রহণ ক'ব্বার মূল্য আমি কিছুই দিইনি। আমি আমার হৈতে-দলকে এবং নব্য ভায়কে তার চেয়ে নেক বড়ো ক'বে দেখেচি। স্থতরাং যাকে আমি কোনো দিনই দেখিনি, এ নিমেধের জন্তও পাইনি, তাকে আর কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ ক'বে পেয়ে থাকে তবে কি ব'লে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ ক'ব্বো ব

শেষ চিঠিখানা এই :---

"বাইরে থেকে আমি তামার কিছু জানিনে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেচি তোমার বেদনা। এইথানেই বড়ো কঠিন আমার পরীক্ষা। আমাক্ষ এই পুক্ষের বাছ নিশ্চেষ্ট থাক্তে চায় না। ইচ্ছা করে ধর্গমর্ভের সমস্ত শাসন বিদীর্গ ক'রে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার ক'রে শানি। তারপরে এও মনে হর তোষার হংগই তোষার অন্তর্যামীর আসন।
সেটি হরণ ক'র্বার অধিকার আমার নেই। কাল ভোর বেলা পর্যন্ত মেরাদ নিয়েচি। এর মধ্যে যদি কোনো দৈববাণী আমার এই দ্বিধা মিটিরে দের ভাহ'লে বা হর একটা কিছু হ'বে। বাসনার প্রবল হাগুরার আমাদের পথ চলীবার প্রদীপকে নিবিয়ে দের। তাই আমি মনকে শান্ত রাখ্বো—এক মনে এই মন্ত্র জপ ক'র্বো বে, তোমার কল্যাণ হোক।"

বোঝা যাচেচ বিধা দূর হ'লে গেছে—ছইজনার পথ এক হ'লে মিলেচে। মাঝের থেকে দিতাংশুর লেখা এই চিঠিগুলো আমারই চিঠি হ'লে উঠ্লো— ওপ্তলি আজ আমারই প্রাণের স্তব মন্ত্র।

কতো কাল চ'লে গেলো, বই প'ড়তে আর ভালো লাগে না। আনিলাকে একবার কোনো মতে দেখবার জন্তে মনের মধ্যে এমন বেদনা উপস্থিত হ'লো কিছুতেই স্থির থাক্তে পার্লুম্ না। খবর নিয়ে জান্লুম্ সিতাংও তখন মশ্রি পাহাড়ে।

সেধানে গিয়ে অনেকবার সিতাংগুকে পথে বেড়াতে দেখেচি, কিন্তু তার সঙ্গে তো অনিলাকে দেখিনি। ভর হ'লো পাছে তাকে অপমান ক'রে ত্যাগ ক'রে থাকে। আমি থাক্তে না পেরে একেবারে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'রুলুম্। সব কথা বিস্তারিত ক'রে লেখ্বার দরকার নেই। সিতাংগু ব'লে, "আমি তাঁর কাছ থেকে জীবনে কেবল একটি মাত্র চিঠি পেয়েছি— সেটি এই দেখুন।"

এই বলে সিতাংগু তার পকেট থেকে একটি ছোটো এনামে গ্রা সোণার কার্ড কেন্ খুলে তার ভিতর থেকে একটুক্রো কাগজ বের ক'রে দিলে। তাতে লেখা আছে, "আমি চ'লুম্, আমাকে খুঁজ তে চেপ্তা ক'রো না। ক'র্লেও থোঁজ পাবে না।"

সেই অকর, সেই লেখা, সেই তারিখ এবং যে নীলরঙের চিঠির কাগজের অর্দ্ধেকথানা আমার কাছে, এই টুক্রোট তারি বাকি অর্দ্ধেক।

[ ১৩২৪—আবাঢ় ]

## পাত্র ও পাত্রী

( )

ইতিপূর্ব্বে প্রজাপতি কথনো আমার কপালে বদেন নি বটে, কিছু
একবার আমার মানসপলে ব'দেছিলেন। তখন আমার বয়দ বোলো।
ভারপরে—কাঁচাছুমে চমক লাগিয়ে দিলে বেমন ছুম আর আস্তে চায় না
—আমার সেই দশা হ'লো। আমার বন্ধু বান্ধবরা কেউ কেউ দারপরিগ্রহ
বাপারে দ্বিতীয়, • এমন কি, ভৃতীয় পক্ষে প্রোমোশন পেলেন আমি
কৌমার্য্যের পাস্ট্ বেঞ্চিতে ব'দে শুন্ত সংসারের কড়িকাঠ গণনা ক'রে
কাটিয়ে দিলুম।

আমি চোক্ষ বছর বন্ধনে এন্ট্রেক্স পাস ক'রেছিলুন্। তথন বিবাহ কিছা এন্ট্রেক্স পরীক্ষায় বন্ধস বিচার ছিলো না। আমি কোনোদিন পড়ার বই গিলি নি, সেইজ্বন্তে শারীরিক বা মানসিক অজীর্ণ রে গ আমাকে ভূগতে হয় নি। ইছর যেমন দাঁত বসাবার জিনিস পেলেই দেটাকে কেটে কুটে ফেলে, তা দেটা খাছাই হোক্ আর অথাছাই হোক্, শিশুকাল থেকেই তেম্নি ছাপার বই দেখ্লেই সেটা প'ড়ে ফেলা আমার সভাব ছিল। সংসারে পড়ার বইরের চেয়ে না-পড়ার বইয়ের সংখ্যা চের বেশী এইজ্বন্তে আমার স্থাবির সোরজ্গতে স্কুলপাঠ্য পৃথিবীর চেরে বেস্কুল-পাঠ্য স্ব্যি চোক্ষ লক্ষণ্ডশে বড়ো ছিলো। তব্, আমার সংস্কৃত পণ্ডিত মশারের নিদারণ ভবিত্ত্বাণী সব্বেও, আমি পরীক্ষার পাস ক'রেছিলুম।

আমার বাবা ছিলেন ভেপুটি মাজিট্রেট্। তথন আমরা ছিলেম সাতজ্জীরার কিছা জাহানাবাদে কিছা ঐ রকম কোনো একটা লায়গার। গোড়াতেই ব'লে রাথা ভালো দেশ, কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে আমার এই ইতিহাসে বে-কোনো লাই উল্লেখ থাক্বে তার সবগুলোই স্কুল্প ই মিথা।; ধানের রসবোধের চেরে কোতৃহল বেণী তাঁদের ঠ'ক্তে হ'বে। বাবা তথন তদত্তে বেরিয়েছিলেন। মারের ছিলো কি-একটা ব্রত; দক্ষিণা এবং ভোজন ব্যবস্থার জন্ম ব্যামাণ তাঁর দরকার। এই রকম পারমার্থিক প্রয়োজনে আমানের প্রিত্যশার ছিলেন মারের প্রধান সহার। এইজন্ম মা তাঁর কাছে বিশেষ ক্রত্ত্ত ছিলেন, যদিচ বাবার মনের ভাব ছিলো ঠিক তার উল্টো।

আছে আহারান্তে দান দক্ষিণার যে বাবহা হ'লো তার মধ্যে আমিও
তালিকাভ্ক হ'লুম্। সে পক্ষে যে-আলোচনা হ'য়েছিলো তার মর্ম্মটা এই—
আমার তো ক'ল্কাতা'য় কলেজে যাবার সময় হ'লো। এমন অবস্থার
পুত্রবিচ্ছেদহুঃথ দূর ক'রুবার জন্তে একটা সহপায় অবলম্বন করা কর্ত্তবা। যদি
একটি শিশুবধু মায়ের কোলের কাছে থাকে তবে তাকে মায়্ম্ম ক'রে যত্ত্ব
ক'রে তাঁর দিন কাট্তে পারে। পণ্ডিত মশায়ের মেয়ে কাশায়ারী এই কাজের
পক্ষে উপযুক্ত—কারণ সে শিশুও বটে স্থশীলাও বটে——আর কুলশাল্পের
গণিতে তার সক্ষে আমার অঙ্কে অক্ষে মিল। তা'ছাড়া ব্রাহ্মণের কন্তাদায়
মোচনের পারমাধিক ফলও লোভের সামগ্রী।

মারের মন বিচলিত হ'লো। মেরেটিকে একবার দেখা কর্ত্তর এমন আভাগ দেবামাত্র পণ্ডিত মশায় ব'লেন, তাঁর "পরিবার" কাল রাত্রেই মেরেটিকে নিয়ে বাসার এসে পৌচেছেন। মারের পছল হ'তে দেরি হ'লো না; কেননা ক্লচির পদে পুণ্যের বাটখারার যোগ হওয়াতে সহজেই ওজন ভার হ'লো। মা ব'লেন, "মেরেটি স্লক্ষণা" অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণ স্থাল্রী না হইলেও সাস্থানার কারণ আছে।

কথাটা পরম্পরায় আমার কানে উঠ্লো। বে পশুত মহাশরের ধাতু রূপকে বরাবর ভয় ক'রে এসেচি তাঁরই কন্সার সঞ্জে আমার বিবাহের সম্বন্ধ—
এরই বিসদৃশতা আমার মনকে প্রথমেই প্রবন্ধ বেগে আকর্ষণ ক'র্লো।
য়পকথার গরের মতে। হঠাৎ স্থবন্ধ প্রকরণ ফেন তার সমস্ত অনুস্থার বিসর্গ কেন্দে কেলে একেবারে রাজকন্তা হ'য়ে উঠ্লো। একদিন বিকেলে মা তাঁর ঘরে আমাকে ডাকিরে ব'লেন, "সন্থ, পঙ্জি মশারের বাসা থেকে আম আর মিষ্টি এসেচে, থেরে দেখ্।" মা জান্তেন আমাকে পঁচিশটা আম থেতে দিলে আর-পঁচিশটার ঘারা তার পাদপূর্ণ ক'র্লে তবে আমার হল মেলে। তাই তিনি রসনার সরস পথ দিয়ে আমার হলমকে আহ্বান ক'র্লেন। কাশীখরী তাঁর কোলে ব'সেছিলো। শ্বতি অনেকটা অস্পষ্ট হ'রে এসেচে, কিন্তু মনে আছে রাভতা দিয়ে তার খোঁপা মোড়া—আর গারে ক'ল্কাতার দোকানের এক সাটিনের জ্যাকেট; সেটা নীল এবং লাল এবং লেস্ এবং ফিতের একটা প্রত্যক্ত প্রলাপ। যতোটা মনে প'ড্চে রং শাম্লা, ভূক জোড়া, খুব ঘন, এবং চাধহটো পোবা প্রাণীর মত্যো, বিনা সঙ্গোচে তাকিয়ে আছে। মুথের বাকি অংশ কিছুই মনে পড়ে না—বোধ হয় বিধাতার কারখানায় তার গড়ন তথনো সারা হয় নি, কেবল একমেটে ক'রে রাখা হ'য়েচে। আর যাই হোক্ তাকে দেখ্তে নেহাৎ ভালো-মান্থরের মতো।

আমার ব্কের ভিতরটা স্থলে উঠ্লো। মনে মনে ব্র্লুম্, ঐ রাঙ্তাজড়ানো-বেণীওয়ালা জ্যাকেট্-মোড়া সামগ্রীট বোল আনা মামার,—আমি ওর প্রেড্, আমি ওর দেবতা। অন্ত সমস্ত হুর্লভ সামগ্রার জন্তেই সাধনা ক'র্ডে হয় কেবল এই একটি জিনিধের জন্ত নয়; আমি কড়ে আঙুল নড়ালেই হয়; বিধাতা এই বর দেবার জন্তে আমাকে সেধে বেড়াচেন। মাকে বে আমি বরাবর দেখে আস্চি, স্ত্রী ব'ল্ডে কি বোঝার তা আমার ঐ-প্রেজনা ছিলো। দেখেচি, বাবা অন্ত সমস্ত ব্রতের উপর চটা ছিলেন কিন্তু সানন্দ বোধ ক'র্তেন। মা তাঁকে ভালোবাস্তেন তা জানি কিন্তু কিনে বাবা মাগ ক'র্বেন, কিনে তাঁর বিরক্তি হবে এইটেকে মা যে একান্ত মনে ভয় ক'র্তেন এরই রস্টুকু বাবা তাঁর সমস্ত পৌরুষ দিয়ে সব চেয়ে উপভোগ ক'র্তেন। পূজাতে দেবতাদের বোধ হয় শড়ো-একটা কিছু আসে যার না, কেননা দেটা তাদের বৈধ বরান্ধ, কিন্তু মানুবের না কি ওটা অবৈধ পাওনা এই কল্তে ঐটের লোভে তাদের অসামাল করে। সেই বালিকার রূপগুণের টান সে দিন আমার উপরে পৌছয় নি, কিন্তু আমি যে পূজনীয় সে কণাটা সেই চোল বছর বরুসে

আমার পুরুবের রক্তে গাঁজিয়ে উঠ্লো। সে দিন থ্ব গৌরবের সজেই আমগুলো থেলুম্—এমন কি, নগর্কে তিনটে আম পাতে বাকি রাধ্নুম্ বা আমার জীবনে কথনো ঘটে নি; এবং তার জ্ঞান্ত সমস্ত অপরাহু কালটা অসুশোচনার গেলো।

দেদিন কাশীখরী থবর পার নি আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কোন্ শ্রেণীর—
কিন্তু বাড়ি গিয়েই বোধ হয় জান্তে পেরেছিলো। তার পরে বথনি তার সঙ্গে বেথা হ'তো দে শশবান্ত হ'য়ে নুকোবার জারগা পেতো না। আমাকে দেখে তার এই অন্ততা আমার খুব ভালো লাগতো। আমার আবির্ভাব বিশ্বের কোনো-একটা জায়গায় কোনো-একটা আমার হুব একটা প্রবল প্রভাব সঞ্চার করে এই জৈব-রাসায়নিক তথাটা আমার কাছে বড়ো মনোরম ছিলো। আমাকে দেখেও যে কেউ ভর করে বা লক্ষা করে কোনো একটা-কিছু করে সেটা বড়ো অপূর্ব্ধ। কাশীখরী তার পালানোর ছারাই আমাকে জানিয়ে যেতো জগতের মধ্যে দে বিশেষভাবে, সম্পূর্ণভাবে এবং নিগুতভাবে আমারই।

এতোকালের অকিঞ্ছিৎকরতা থেকে হঠাৎ একমুহুর্ত্তে এমন একান্ত গৌরবের পদ লাভ ক'রে কিছুদ্নি আমার মাথার মধ্যে রক্ত বাঁ বাঁ ক'রতে লাগুলো। বাবা যে রকম মাকে কর্ত্তব্যের বা রন্ধনের বা ব্যবস্থার ক্রটি নিয়ে সর্বলা ব্যাকৃণ্ট ক'রে ভূলেচেন, আমিও মনে মনে তারি ছবির উপরে দাগা বুলোতে লাগ্লুম্। বাবার অভিপ্রেত কোনো একটা লক্ষ্য সাধন ক'র্বার সময় মা যে রকম সাবধানে নানা প্রকার মনোহর কৌশলে কাল উদ্ধার ক'র্তেন আমি কয়নায় কাশীখরীকেও সেই পথে প্রবৃত্ত হ'তে দেখলুম্ মাঝে মাঝে মনে মনে তাকে অকাতরে এবং অকলাৎ যোটা অল্পের ব্যাহনোট থেকে আরম্ভ ক'রে হীরের গয়না পর্যান্ত দান ক'র্তে আরম্ভ ক'র্লুম্। এক-একদিন ভাত থেতে ব'দে তার খাওয়াই হ'লো না এবং জান্লার ধারে ব'দে জাঁচলের খ্ট দিয়ে সে চোথের জল মৃচ্চে এই করল দুখাও আমি মনশ্রুক্তে পারিনে। ছোটো ছেলেদের আ্মানির্জরতার সম্বন্ধে বাবা অত্যন্ত বেশী সত্তর্ক ছিলেন। নিজ্যের ঘর ঠিক করা, নিজের কাপড় চোপড় রাখা, সমন্ত আমাকে নিজের হাতে ক'র্তে হ'তে।। কিছু আমার মনের মধ্যে গার্হারের বে-চিন্ত্রেলি

ল্লাষ্ট রেখার জেগে উঠ লো তার মধ্যে একটি নাচে নিখে রাখ্টি। বলা বাছলা, আমার পৈতৃক ইতিহাসে ঠিক এই রক্ম ঘটনাই পূর্ব্বে একদিন ঘ'টেছিলো---এই কল্পনার মধ্যে আমার ওরিজিন্তালিট কিছু নেই। চিত্রটি এই,—রবিবারে মধ্যাত্র-ভোজনের পর আমি থাটের উপর বালিশে ঠেদান দিয়ে পা ছড়িয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় থবরের কাগজ প'ড্চি। হাতে গুড়গুড়ির নল। ঈবং ज्ञादित्म नगें। नीटि प'एड शिला। वात्रानाम व'एम कानीमत्री शादारक কাপড় দিচ্ছিলো, আমি তাকে ডাক দিলুম ; সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাতে নল তুলে দিলে। আমি তাকে ব'লুম, "দেখো, আমার ব'সবার ঘরের বাঁদিকের আলমারির তিনের থাকে একটা নীল রঙের মলাট দেওয়া মোটা ইংরাজি বই আছে সেইটে নিম্নে এসোতো।" কানী একটা নীল রঙের বই এনে দিলে; আমি ব'লুম, "আ:, এটা নয়; সে এর চেয়ে মোটা, আর তার পিঠের দিকে সোনালি অক্ষরে নাম লেখা।" এবারে দে একটা সবুজ ब्राह्म वहे जानल-एने। जामि धर्माम क'रत स्मावत उपत करण निरम द्यान উঠে প'ড় লুম। তখন কাশীর মুখ এতোটুকু হ'য়ে গেলো এবং তার চোখ ছল ছল ক'রে উঠলো। আমি গিয়ে দেখলুম তিনের শেলফে বইটা নেই, সেটা আছে পাঁচের শেলফে। বইটা হাতে ক'রে নিমে এনে নি:শব্দে বিছানার গুলুম কিছ কাশীকে ভূলের কথা কিছু ব'লুম না। দে মাথা হেঁট ক'রে বিমর্থ হ'ছে ধোবাকে কাপড় দিতে লাগ্লো এবং নির্ব্বদ্ধিতার দোষে সামীর বিলামে ব্যাঘাত ক'রেচে এই অপরাধ কিছুতেই ভুল্তে পার্লে না।

বাবা ডাকাতি তদন্ত ক'র্চেন, আর আমার এইভাবে দিন যাছে। এদিকে আমার সম্বন্ধে পণ্ডিভমশায়ের ব্যবহার আর ভাষা একমূহুর্জে কর্ত্বাচ্য থেকে ভাববাচ্যে এসে পৌছলো এবং সেটা নেরতিশন্ত সম্ভাববাচ্য।

এমন সময়ে ভাকাতি তদন্ত শেষ হ'রে গেলো, বাবা থরে ফিরে এলেন।
ক্ষামি জানি, মা আতে আতে সময় নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাবার বিশেষ প্রিয়
তরকারী রায়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু ক'রে সইয়ে সইয়ে কথাটাকে পাড়্বেন
ব'লে প্রস্তুত হ'য়ে ছিলেন। বাবা পণ্ডিতমশায়কে অর্থপুত্র ব'লে মুণা ক'ল্ডেন;
মা নিশ্চয়ই প্রথমে পণ্ডিতমশায়ের মূহরকম নিকা অবচ তার জীও কভার
প্রচুর রকমের প্রশংসা ক'রে কথাটার গোড়াপ্তন ক'ল্ডেন কিছ হেন্টাগ্রুমে

পশুত্তমশারের আনলিত প্রগল্ভতায় কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে গিরেছিলো।
বিবাহ যে পাকা, দিনকণ দেখা চ'ল্চে, একথা তিনি কাউকে জানাতে বাকি
রাথেন নি। এমন কি বিবাহকালে সেরেন্তাদার বাব্র পাকা দালানটি
কয়দিনের জন্মে তাঁর প্রয়োজন হবে যথাস্থানে সে আলোচনাও তিনি সেরে
রেখেচেন। শুভকর্মে সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য ক'র্তে সক্ষত হ'য়েচে।
বাবার আদালতের উকীলের দল চাঁদা ক'রে বিবাহের বায় বহন ক'র্তেও
রাজি। স্থানীয় এন্টে লাস্কুলের সেকেন্টারী বীরেশ্বরবাব্র ভৃতীয় ছেলে ভৃতীয়
ক্লালে পড়ে, সে চাঁদ ও কুমুদের রূপক অবলম্বন করে এরই মধ্যে বিবাহ
সন্থকে ত্রিপদীছলে একটা কবিতা লিখেচে। সেকেন্টারি বাবু সেই কবিতাটা
নিমে রাস্তায় ঘাটে যাকে পেয়েচেন তাকে ধ'রে ধ'রে শুনিয়েচেন। ছেলেটির
সন্থকে প্রামের লোক থুব আশান্বিত হ'য়ে উঠেচে।

স্থাতরাং ফিরে এসেই বাইরে থেকেই বাবা গুভসংবাদ গুন্তে পেলেন। তারপরে মায়ের কালা এবং অনাহার, বাড়ির সকলের ভীতিবিহ্বলতা, চাকরদের অকারণ জরিমানা, এজলাসে প্রবলবেগে মাম্লা ডিস্মিস্ এবং প্রচণ্ডতেজে শান্তিদান, পণ্ডিতমশায়ের পদ্চাতি এবং রাঙ্তা-জড়ানো বেণীসহ কানীখরীকে নিয়ে তাঁর অন্ধর্জান; এবং ছুট ফুরোবার পূর্কেই মাতৃসঙ্গ থেকে বিচ্ছিল্ল ক'রে আমাকে সবলে ক'ল্কাতায় নির্বাসন। আমার মনটা ফাটা ফুটবলের মতো চুপ্সে গেলো—আকালে আকালে হাওয়ার উপরে তার লাফালাফি একেবারে বন্ধ হ'লো।

( २ )

আমার পরিণরের পথে গোড়াতেই এই বিশ্ব—তার পরে আমার প্রতি বারে-বারেই প্রজাপতির বার্থ-পক্ষপাত ঘ'টেচে। তার বিভারিত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করিনে—আমার এই বিফলতার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত নোট ছটো একটা রেখে যাবো। বিশ বছর বয়দের পুর্বেই আমি পুরা দমে এম্-এ, পরীক্ষা পাদ ক'রে চোখে চষমা প'রে এবং গোঁকের রেখাটাকে তা' দেবার বোগা ক'রে বেরিয়ে এসেচি। বাবা তখন রামপুরহাট কিছা নোয়াখালি কিন্তা বারাসত কিন্তা ঐরকম কোনো একটা জারগার। এতোদিন তো শব্দাগর মছন ক'রে ডিগ্রিরজ পাওয়া গেলো এবার অর্থদাগর মছনের পালা। বাধা **তাঁর বড়ো বড়ো পেটুন সাহেবদের অ**রণ ক'র্তে গিয়ে দেধ্লেন তাঁর সব চেয়ে বড়ো সহায় যিনি তিনি পরলোকে, তাঁর চেয়ে যিনি কিছু কম তিনি পেপন্ নিয়ে বিলেতে, যিনি আনরো কমজোরী তিনি পাঞ্জাবে বদ্লি হ'রেছেন, আর যিনি বাংলা দেশে বাকি আছেন তিনি অধিকাংশ উমেনারকেই উপক্রমণিকায় আখাদ দেন কিন্তু উপসংহারে সেটা সংহরণ করেন : 🚂 নার পিতামহ যথন ডিপুটি ছিলেন তথন মুক্তবির বাজার এমন কলা ছিলোনা, তাই তখন চাক্রি থেকে পেন্সন এবং পেন্সন্ থেকে চাক্রি একই বংশে বেয়া-পারাপারের মতো চলতো। এখন দিন খারাপ তাই বাবা যথন উদ্বিয় হ'লে ভাব্ছি। দন যে তাঁর বংশধর গভর্মেণ্ট আপিদের উচ্চ থাচা থেকে সঙ্গাগরি আপিদের নিম দাঁড়ে অবতরণ ক'রবে কি না এমন সময় এক ধনী ব্রাহ্মণের একমাত্র ক্সা তাঁর নোটিদে এলো। ব্রাহ্মণটি কন্ট্যাক্টর, তাঁর মর্থাগমের প্রট প্রকাশ্য ভূতলের চেয়ে অনুশ্র রমাতলের দিক দিয়েই প্রশন্ত ছিলো। তিনি **म ममर** वर्ष किन डेलन क मनारन ९ मना डेलश डेलश मामशौ यथायान পাতে বিতরণ ক'রতে ব্যস্ত ছিলেন এমন সময়ে তাঁর পাড়ার আমার অভাগর হ'লো। বাবার বাদা ছিলো তাঁর বাড়ির সাম্মেই, মামে ছিলো এক রা**তা**। বলা বাছন্য ডেপুটির এম্-এ পাস-করা ছেলে কভানায়িলের পক্ষে খুব "প্রাংওপ্তা ফল"। এইজন্তো কন্টাইটর বাবু আমার প্রতি "উবাহ" হ'মে উঠেছিলেন। তাঁর বাস্ত আধুলিলম্বিত ছিলো সে পরিচয় পুর্বেই দিয়েচি---অস্তত সে বাছ ভেপুটি বাবুর হৃদয় প্রাক্ত অতি অনায়াসে পীছলো। क्य আমার হৃদয়টা তথন আরো অনেক উপরে ছিলো।

কারণ আমার বয়দ তথন কুড়ি পেরোয়-পেরোয়, তথন বাঁটি স্ত্রীয়য় ছাড়া
অন্ত কোনো রয়ের প্রতি আমার লোভ ছিলোনা। তথু তাই নয় তথনো
ভাবুকতার দীপ্তি আমার মনে উজ্জ্বণ। অর্থাৎ সহধর্মিণী শব্দের বে-অর্থ
আমার মনে ছিলো সে-অর্থটা বালারে চলিত ছিলোনা। বর্তমান কালে
আমানের দেশে সংসারটা চারদিকেই সমুচিত, মনন-সাধনের নেলায় মনকে
ভান ও ভাবেরু উদার কেত্রে ব্যাপ্ত ক'রে রাঝা আর ব্যবহারের বেশায় তাকে

দেই নংসারের অভি ছোটো মাপে ক্লশ ক'রে আনা এ আমি মনেও সহ্ ক'বৃতে পার্তুম্ না। বে-জ্রীকে আইডিয়ালের পথে সন্ধিনী ক'বৃতে চাই, সেই জ্রী ঘরক্রমার গারনে পায়ের বেড়ি হ'রে থাক্বে এবং প্রত্যেক চলাকেরার বন্ধার দিয়ে পিছনে টেনে রাখ্বে এমন ছপ্র্ছ আমি স্বীকার ক'রে নিতে নারান্ধ ছিলুম্। আসল কথা আমাদের দেশের প্রহসনে যাদের আধুনিক বলে' বিজ্ঞাপ করে, কলেন্ধ থেকে টাট্কা বেরিয়ে আমি সেই রক্ম নিরবছির আধুনিক হ'রে উঠেছিলুম্। আমাদের কালে সেই আধুনিকের দল এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ছিলো। আশ্রুষ্ঠ এই যে, তারা স্তাই বিশাস ক'বৃত্যে যে, সমান্ধকে মনে চলাই ছুর্গতি এবং তাকে টেনে চলাই উরতি।

এ-হেন আমি এইক সনংকুমার, একটি বলশালী ক্লাদায়িকের টাকার ধলির হাঁ-কর। মুখের দাম্নে এদে প'ড়্লুম্। বাবা ব'ল্লেন "ভভস্ত শীল্প।" व्याभि हुन, क'रत तरेनुम, मरन मरन जाव नुम् এक है स्वर्थ खरन बूर्य न'र् निरे। চোথ कान पूरण त्रांथ्लूम् - किছू পরিমাণ দেখা এবং অনেকটা পরিমাণ শোনা গেলো। মেয়েটি পু্তুলের মতো ছোটো এবং স্থন্দর—সে যে স্বভাবের নিয়মে ভৈরি হ'মেচে তা তাকে দেথে মনে হয় না—কে যেন তার প্রত্যেক চুলটি পাট **ক'রে তার ভুরুটি এঁকে,তাকে হাতে ক'রে গ'ড়ে তুলেচে। সে সংস্কৃত ভাষায়** গলার স্তব আবৃত্তি ক'রে প'ড়্তে পারে। তার মা পাথুরে কমলা পর্যন্ত গলার জলে ধৃষ্ণে জুত্রে র'বেধন ; জীবধাত্রী বহুদ্ধরা নানা জাতিকে ধারণ করেন ব'লে পृथिवीत मःम्लोर्म मद्यस जिनि मर्त्रानारे मङ्ग्रीहिज ; जांत्र व्यक्षिकाः न वावशात कलबरे माल, कारन कलहर मरखरा मूमनमान-वर्गीय नय এवर करन श्रीमाक উৎপন্ন হয় না। তাঁর জীবনের সর্ব্বপ্রধান কাজ আপনার এছকে গৃহকে কাপড় চোপড় হাঁড়িকুঁড়ি খাটপালং বাসন-কোসনকে শোধন এবং মাৰ্জ্জনা कता। काँत ममस्य क्वजा ममाभन क'न्टल दिना आफ़ारेटि र'स यात्र। ठाँत মেয়েটিকে তিনি সহতে সর্বাংশে এম্নি পরিশুদ্ধ ক'রে তুলেচেন বে তার নিজের মতো বা নিজের ইচ্ছা ব'লে কোনো উৎপাত ছিলো না। কোনো ব্যবস্থার যতো অস্থবিধাই হোক দেটা পালন করা তার পক্ষে সহজ হয় যদি তার কোনো সমত কারণ তাকে বুবিয়ে দেওয়া যায়। সে থাবার সময় ভালো কাপড় পরে না পাছে সক্তি ২য়, সে ছায়া সম্বন্ধেও বিচার ক'বতে শিখেচে। সে যেমন পানীর ভিতরেই ব'লে গলামান করে, তেম্নি অন্তাদশ প্রাণের মধ্যে আরত থেকে সংসারে চলে কেরে। বিধি-বিধানের পরে আমারো মান্তের যথেই শ্রদ্ধা ছিলো কিন্তু তাঁর চেয়ে আরো বেণী শ্রদ্ধা যে আর কারো পাক্রে এবং তাই নিয়ে দে মনে ক্ষমর ক'র্বে এটা তিনি সইতে পার্তেন না। এইজন্তে আমি যথন তাঁকে ব'ল্লম্, "মা, এ মেল্লর যোগা পাত্র আমি নই"— তিনি হেসে ব'ল্লেন, "না, কলিগুগে তেমন পাত্র মেলা ভার!" আমি বল্লম, "তাহ'লে আমি বিদার নিই!" মা ব'লেন, "সে কি মুমু, তোর পছন্দ হ'লো না ? কেন, মেল্লেটিকে তো দেখ্তে ভালো।" আমি ব'ল্ল্ম্, "মা আী তোকেবল চেয়ে চেয়ে দেখ্বার জন্তে নয়, তার বৃদ্ধি থাকাও চাই!" মা ব'লেন, "শোন একবার! এরি মধ্যে ভূই তার কম বৃদ্ধির পরিচয় কি পেলি!" আমি ব'ল্ল্ম্, "বৃদ্ধি থাক্লে মান্থ দিনরাত এই সব অনর্থক অকান্তের মধ্যে বাচ্তেই পারে না। ইাপিল্লে ম'রে যার।"

মায়ের মুথ ভকিয়ে গেলো। তিনি জানেন, এই বিবাগ সম্বন্ধে বাবা অপর পক্ষে প্রায় পাকা কথা দিয়েচেন। তিনি আরও জানেন যে, বাবা এটা প্রায়ই ভূলে যান যে, অত মামুধেরও ইচ্ছে ব'লে একটা বালাই পাকতে পারে। বস্তুত বাবা যদি অত্যস্ত বেশি রাগারাগি জবরদন্তি না ক'রতেন তাহ'লে হয় তো কালক্রমে ঐ পৌরাণিক পুতুলকে বিবাহ ক'রে আমিও একদিন প্রবল রোধে স্নান আছিক এবং ব্রত উপবাদ ক'রতে ক'রতে গঙ্গাতীরে দৃষ্ণাতি লাভ ক'রতে পার্তুম। অর্থাৎ মায়ের উপর যদি এই বিবাহ দেবার ভার থাকতো তাহ'লে তিনি সময় নিয়ে অতি ধীর মন্দ্র প্রযোগে ক্ষণে ক্ষণে কানে মন্ত্র দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুপতি ক'রে কাজ উদ্ধান ক'রে নিতে পারতেন। বাবা · যথন কেবলি ভৰ্জন গৰ্জন ক'ৰ্তে লাগ্লেন আমি তাঁকে মরিরা হ'বে ব'লুম্— দিলেচেন, কেবল বিবাহের বেলাতেই কি আত্মনির্ভর চ'ল্বে না ?" কলেজে লজিকে পাশ ক'রবার বেলায় ছাড়া স্থায়শাস্ত্রের জোরে কেউ কোনো দিন সফলত। লাভ ক'রেচে এ আমি দেখি নি। সঙ্গত যুক্তি কুতর্কের আগুনে কথনো জলের মতো কাজ করে না, বরঞ্চ তেলের মতোই কাজ ক'রে থাকে। বাবা ভেবে রেথেচেন তিনি অন্ত পক্ষকে কথা দিয়েচেন, বিবাহের ঔচিন্তা

সম্বন্ধে এর চেম্নে বড়ো প্রমাণ আর কিছুই নেই। অথচ আমি যদি তাঁকে শ্বরণ করিয়ে দিতুম যে পণ্ডিতমশায়কে মাও একদিন কথা দিয়েছিলেন তবু সে কথায় শুধ যে আমার বিবাহ ফেঁদে গেলো তা নয় পণ্ডিতমশায়ের জীবিকাও তার সঙ্গে সহমরণে গেলো-তাহ'লে হুই উপলক্ষে একটা ফৌজনারী বাধ তো। বৃদ্ধি বিচার এবং ক্রচির চেয়ে শুচিতা মন্ত্রন্ত ক্রিয়াকর্ম্ম যে ঢের ভালো. তার কবিদ্ধ যে স্থগভীর ও স্থন্দর, তার নিষ্ঠা যে অতি মহৎ, তার ফল যে অতি উত্তম, সিম্বলিজ্মটাই যে আইডিয়ালিজ্ম এ কথা বাবা আজকাল আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সময়ে অসময়ে আলোচনা ক'রেছেন। আমি রসনাকে থামিয়ে রেখেচি কিন্তু মনকে তোচপ করিয়ে রাখ তে পারি নি। বে-কথাটা মুখের আগার কাছে এসে ফিরে যেতো সেঠা হ'চ্ছে এই যে, এ সব যদি আপনি মানেন তবে পালবার বেলায় মুর্গি পালেন কেন ? আরো একটা কথা মনে আসতো : বাবাই একদিন দিনক্ষণ পালপার্বাণ বিধিনিষেধ দান দক্ষিণা নিয়ে তাঁর অম্ববিধা বা ক্ষতি ঘ'ট্লে মাকে কঠোর ভাষায় এ সব অফুষ্ঠানের পণ্ডতা নিয়ে তাড়না ক'রেচেন। মা তথন দীনতা স্বীকার ক'রে, অবলা জাতি স্বভাবতই অবুঝ ব'লে, মাথা হেঁট ক'রে বিরক্তির ধাকাটা কাটিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ ভোজনের বিস্তারিত আয়োজনে প্রবৃত্তত হ'য়েচেন। কিন্তু বিশ্বকর্মা লজিকের পাকা ছাঁচে ঢালাই ক'রে জীব প্রজন করেন নি। অতএব কোনো মান্লুধের কথায় বা কারে সঞ্চতি মেই এ কথা ব'লে তাকে রাগিয়ে নেওয়া যায় না, রাগিয়ে দেওয়া হ মাত্র। তারশাস্ত্রের দোহাই পাড়লে অতায়ের প্রচণ্ডতা বেড়ে ওঠে,—যার পোলিটিকাল বা গাইস্থা অ্যাজিটেশনে শ্রদ্ধাবান তাদের এ কলাটা মনে রাং উচিত। ঘোড়া যথন তার পিছনের গাড়িটাকে অন্তায় ফ**াকে তার উপ** লাথি চালায় তথন অন্তায়টা তো থেকেই যায় মাঝের থেকে তার পাকে জ্বস্ব ক'রে। যৌবনের আবেগে অল্প একট্রগানি তর্ক ক'রতে গিল্পে আ্বা मिटे में में इ'टमा। (श्रीतां विकी अरम्हित हो एवटक तका शास्त्रा गिएमा वा কিন্তু বাবার আধুনিক যুগের তহবিলের আশ্রয়ও খোওয়ালুম। বাবা ব'লে "বাও তুমি আত্মনির্ভর করোগে!" আমি প্রণাম ক'রে ব'লুম্, "যে আজে মা ব'লে ব'লে কাদতে লাগ লেন।

বাবার দক্ষিণ হস্ত বিমুগ হ'লো বটে কিন্তু মাঝখানে মা থাকাতে ক্ষণে ক্ষ

মানি-অর্ডারের পেরাদার দেখা পাওরা যেতো। মেঘ বর্ষণ বন্ধ ক'রে দিলে, কিন্ধ গোপনে স্লিগ্ধ রাজে নিশিরের অভিষেক চ'ল্তে লাগ্লো। তারই জোরে ব্যবসা সূক্ ক'রে ছিলুম্। ঠিক উনআশি টাকা দিয়ে গোড়াপত্তন হ'লো। আজ সেই কারবারে যে-মূলধন থাট্চে তা ঈর্ষ্যাকাত্তর জনশ্রুতির চেয়ে অনেক ক্ম হ'লেও বিশালক্ষ টাকার চেয়ে কম নয়।

প্রজাপতির পেয়াদার। আমার পিছন পিছন ফির্তে লাগ্লো। আগে যে-সব ছার বন্ধ ছিলো এখন তার আর আগল রইলো না। মনে আছে একদিন যৌবনের ছনিবার ছরাশায় একটি যোড়শীর প্রতি (বয়দের অয়টা এখনকার নিষ্ঠাবান পাঠকদের ভয়ে কিছু সহনীয় ক'রে ব'লুম্) আমার সদয়কে উন্থ ক'রেছিল্ম কিন্তু থবর পেয়েছিল্ম কন্তার মাতৃপক্ষ লক্ষ্য ক'রে আছেন সিবিলিয়ানের প্রতি—অন্তত ব্যারিষ্টারের নীতে তাঁর দৃষ্টি পৌছর না। আমি তার মনোযোগ-মীটরের জিরোপয়েন্টের নীচে ছিলুম। কিন্তু পরে সেই পরেই অন্ত এক দিন শুধু চা নয় লাঞ্চ থেয়েচি, রাজে ডিনারের পর মেয়েদের সঙ্গে ছইস্ট থেলেচি, তাদের মূথে বিলেতের একেবারে থায় মগলের ইংরেজি কথাবার্তা ভনেচি। আমার মৃদ্ধিল এই যে, রাদে**লস্**, ডেজাটেড ভিলেজ এবং আাডিসন্ ষ্টাল্ প'ড়ে আমি ইংরিজি পাকিয়েচি, এই মেরেদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার কর্ম নয়। O my, O dear, O dear প্রভৃতি উদ্ভাষণগুলো আমার মূগ দিয়ে ঠিক শ্বুরে বেরোতেই চায় না। আমার যতোটুকু বিভা তাতে আমি অবতাস্ত হাল ইংরেভি ভাষায় বড়োজোর হাটেবাজারে কেনা-বেচা ক'র্তে• পারি কিন্তু বিংশ শতান্দীর ইংরেজিতে প্রেমালাপ করার কথা মনে ক'র্লে সামার প্রেমট দৌড় মারে। অব্বত এদের মুখে বাংলা ভাষার যে রকম ছভিক্ষ ভাতে এনের সলে খাটি বিকিমী স্থ্রে মধুরালাপ ক'র্তে গেলে ঠ'ক্তে হ'বে। ভাতে মজুরি পোধাবে না। তাষাই হোক্, এই সব বিলিতি গিল্টি করা মেয়ে একদিন আমার পক্ষে সুলভ হ'রেছিলো। কিন্তু রুদ্ধ দরজার ফাঁকের থেকে যে মায়াপুরী দেখেছিলুম্ দর্জা যথন থুল্লো তথন আর তার ঠিকানা পেলুম্ না। তথন আমার কেবল মনে হ'তে লাগ্লো সেই যে কামার এওচারিণী নিরথক নিয়মের নিরত্তর পুনরার্ভির পাকে ৃঅহোরাত বুরে বুরে আপনার জড়বুলিকে ভৃপাক রতো, এই মেরেরাও ঠিক দেই বৃদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদৰ কাষদার সমত তৃত্তাতিতৃত্ত উপসর্গগুলিকে প্রদক্ষিণ ক'রে দিনের পর দিন বৎসরের পর বংসর আনারাদে অফ্লান্ডচিতে কাটিয়ে দিচে। তারাও যেমন ছেঁায়া ও নাওয়ার লেশমাত্র খালন দেখালে অশ্রদ্ধার কন্টকিত হ'য়ে উঠতো এরাও তেম্নি এক্দেন্টের একটু খুঁৎ কিছা কাটা চাম্চের অল্প বিপর্যায় দেখালে ঠিক তেম্নি ক'রেই অপরাধার মন্ত্রাছ সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে ওঠে। তারা দিশি পুত্ল, এরা বিলিতি পুতৃল। মনের গতি-বেগে এরা চলে না, অভ্যাসের দম দেওয়া কলে এদের চালায়। ফল হ'লো এই য়ে, মেয়ে জাতের উপরেই আমারে মনে মনে অশ্রদ্ধা জন্মালো, আমি ঠিক ক'রলুম্, ওদের বৃদ্ধি যথন কম তথন লান আচমন উপরাদের অকর্ম-কাও প্রকাত না হ'লে ওরা বাচে কি ক'রে। বইয়ে প'ছেচি একরকম জীবাণু আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে কিন্তু মানুষ্ব ঘোরে না, মানুষ্ব চলে।. সেই জীবাণুর পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের সঙ্গেই কি বিধাতা হতভাগা পুরুষমানুষের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিয়েচেন।

এদিকে বরস যতো বাড়তে চ'ল্লো বিবাহ সহদ্ধে দ্বিধাও ততো বেড়ে উঠ্লো।
মান্থ্যের একটা বরস আছে যথন সে চিন্তা না ক'রেও বিবাহ ক'র্তে পারে।
সে বয়স পেরোলে বিবাহ ক'র্তে ছঃসাহসিকতার দরকার হয়। আমি সেই
বে-পরোয়া দলের লোক নই। তা ছাড়া কোনো প্রকৃতিস্থ মেরে বিনা
কারণে এক নিঃখাসে আমাকে কেন যে বিরে ক'রে ফেল্বে আমি তা
কিছুতেই ভেবে পাই নে। শুনেচি ভালোবাসা অন্ধ কিন্তু এখানে সেই অরের
উপর তো কোনো ভার নেই। সংসার-বৃদ্ধির ছটো চোখেক চেয়ে আরো
বেণী চোথ আছে—সেই চফু যথন বিনা নেশায় আমার দিকে তাকিয়ে দেখে
তথন আমার মধ্যে কি দেখতে পায় আমি তাই ভাবি। আমার শুণ নিশ্রয়ই
অনেক আছে কিন্তু সেলো তো ধরা প'ড়তে দেরি লাগে, এক চাহনিতেই
বোঝা যায় না। আমার নাশার মধ্যে যে-থর্কতো আছে বৃদ্ধির উন্নতি তা
পূরণ ক'রেচে জানি কিন্তু নাসাটাই থাকে প্রভাক্ষ হ'রে আর ভগবান বৃদ্ধিকে
নিরাকার ক'রে রেখে দিলেন। (যাই হোক্ যথন দেখি কোনো সাবালক মেয়ে
অত্যন্ত্র কালের নোটিসেই আমাকে বিয়ে ক'র্ডে অত্যন্ত্রমাত্র আপত্তি করে না
তথন নেম্বনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরে। কমে।)আমি যদি মেরে

হতুম তা'হলে এরি সনৎকুমারের নিজের ধর্ক নাসার দীর্ঘনিঃখাসে তার আশা এবং অহন্ধার ধূলিসাৎ হ'তে থাকৃতো।

এমনি ক'রে আমার বিবাহের বোঝাইহীন নৌকাটা মাঝে মাঝে চড়ার ঠেকেচে কিন্তু বাটে এসে পৌছর নি। ত্রী ছাড়া সংসারের অক্তান্ত উপকরণ ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে বেড়ে চ'লতে লাগ্লো। একটা কথা ভূগে ছিলুম্বয়সও বাড়্চে। হঠাৎ একটা ঘটনায় সে কথা মনে করিয়ে দিলে।

অত্তের খনির তদক্তে ছোটনাগপুরের এক দহরে গিয়ে দেখি পণ্ডিতমশার শেখানে শাল বনের ছারায় ছোট একটি নদীর ধারে দিবাি বাদা বেধে ব'দে আছেন। তাঁর ছেলে দেখানে কাজ করে। দেই শালবনের প্রাস্থে আমার তাঁবু প'ড়েছিলো। এখন দেশ জুড়ে আমার ধনের খাতি। পণ্ডিতমশায় ব'লেন, কালে আমি যে অসামাভ হ'য়ে উঠ্বে এ তিনি পূর্বেই জানতেন। তা হবে, কিন্তু আশ্চর্যারকম গোপন ক'রে রেথেছিলেন। তা ছাড়া কোন লক্ষণের হার। জেনেছিলেন আমি তো তা ব'লতে পারি নে। বোধ করি অসামান্ত লোকদের ছাত্র অবস্থায় যত্বগত্ত জ্ঞান পাকে না৷ কানাখরী খণ্ডর বাড়িতে ছিলো, তাই বিনা বাধার আমি পণ্ডিতমশারের খরের গোক হ'রে উঠ লম। কয়েক বৎসর পূর্বের তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হ'রেচে— কিন্তু তিনি নাৎনীতে পরিবৃত। সবশুলি তাঁর স্বকীয়া নয়, তার মধ্যে ছটি ছিলো তাঁর প্রণোক্ষত দাদার। বুদ্ধ এদের নিয়ে আপনার বার্দ্ধকোর অপরাহুকে নানা রঙে রঙীন ক'রে তুলেছেন। তার অমরুশতক আ্যাসিপশতী হংসদৃত প্লাছদৃতের লোকের ধারা মুড়িগুলির চারদিকে গিরিনদীর কেনোচ্ছুল প্রবাহের মতো ু এই মেরেগুলিকে বিরে বিরে সহাজে ধ্বনিত গ্রে উঠ্চে। স্থামি ছেসে ব'রুম্, শপগুতমশার, ব্যাপার থানা কি !<sup>শ</sup> তিনি ব'লেন, "বাবা, ভোমাদের ইংরাঞ্চি শাল্লে ব'লে যে শনিগ্রহ টাদের মালা পরে থাকেন, এই আমার দেই টাদের মালা।"

সেই দরিত বরের এই দৃশুটি দেখে হঠাং আমার মনে প'ড়ে গেলো আমি একা। বৃঝ্তে পার্দুম্ আমি নিজের ভাবে নিজে ক্লান্ত হয়ে প'ড়েচি। পণ্ডিতমশার জানেন না যে, তাঁর বয়স হ'য়েচে, কিন্তু আমার যে হ'য়েচে সে আমি স্পাঠ জান্সুম্। বয়স হ'য়েচে ব'ল্তে এইটে বোঝায়, নিজের চারিদিককে ছাড়িয়ে এসেচি—চারপাশে চিলে হ'রে ফাঁক হ'রে গেচে। সে ফাঁক টাকা দিয়ে খ্যাতি দিয়ে বোজান যায় না। পৃথিবী থেকে রদ পাচ্চি নে কেবল বস্তু সংগ্রহ ক'রচি এর বার্থকতা অভ্যাস বশত ভূলে থাকা যায় কিন্তু পণ্ডিত-মশারের ঘর যথন দেখলুম তথন বুঝলুম, আমার দিন শুক আমার রাত্তি পণ্ডিতমশায় নিশ্চয় ঠিক ক'রে ব'লে আছেন যে আমি তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ: এই কথা মনে ক'রে আমার হাসি এলো। এই বস্তুজগৎকৈ বিরে একটি অদুগু আনন্দলোক আছে। সেই আনন্দলোকের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগস্তুত্র না **থাক্লে** আমরা ত্রিশঙ্কুর মতো শৃক্ত <mark>থাকি</mark>। পণ্ডিত-মশারের সেই যোগ আছে, আমার নেই এই তফাং। আমি আরাম কেদারার তুই হাতার তুই পা তুলে দিয়ে দিগারেট খেতে খেতে ভাব্তে লাগ্লুম পুরুষের জীবনের চার আশ্রমের চার অধিদেবতা। ধুবা<u>লো মা; গৌবনে স্ত্রী; প্রো</u>চ্ क्छा, श्रुवर्ष ; वार्क्तका नारनी, नारती है अमृनि क'रत स्माहतम् मशानित्व পুরুষ আপনার পূর্ণতা পায় । এই তত্তা মর্মারিত শালবনে আমাকে আবিষ্ট ক'রে ধ'রলো। মনের সামনে আমার ভাবী বৃদ্ধ বয়সের শেষ প্রান্ত পর্যান্ত তাকিমে দেখ লুম্—দেখে তার নিরতিশয় নীরসতায় হালয়টা হাহাকার ক'রে উঠ লো। ঐ মরুপথের মধ্য দিয়ে মুনফার বোঝা ঘাড়ে ক'রে নিয়ে কোথায় গিয়ে মুখ থুব্ডে প'ডে ম'রতে হ'বে ! আর দেরি ক'রলে তো চ'লবে না। সম্প্রতি চল্লিশ পেরিয়েছি—যৌবনের শেষ থলিটি ঝেডে নেবার জন্মে পঞ্চাশ রাস্তার ধারে ব'দে আছে, তার লাঠির ডগাটা এইথান থেকে দেখা যাচেচ। এখন পকেটের কথাটা বন্ধ রেখে জীবনের কথা একট খানি ভেবে দেখা যাক। কিন্তু জীবনের যে অংশে মূলভূবি প'ড়েচে সে-অংশে আর তো ফিরে যাওয়া চ'ল্বে না। তবু তার ছিল্লতায় তালি লাগাবার সময় এখনো সম্পূর্ণ যায় নি।

এখান থেকে কাজের গতিকে পশ্চিমের এক সহরে যেতে হ'লো। সেথানে বিশ্বপতি বাবু ধনী বাঙালী মহাজন। তাঁকে নিয়ে আমার কাজের কথা ছিলো। লোকটি থুব ভ্রিয়ার, স্থতরাং তাঁর সঙ্গে কোনো কথা পাকা ক'র্তে বিস্তর সমন্ন লাগে। এক দিন বিরক্ত হ'য়ে যথন ভাব্ চি এ কে নিয়ে আমার কাজের স্থবিধা হ'বে না, এমন কি, চাকরকে আমার জিনিষপত্র প্যাক ক'র্তে ব'লে দিয়েচি হেনকালে বিশ্বপতি বাব সন্ধ্যার সমন্ন এসে আমাকে ব'লোন

"আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেক রকম লোকের আলাপ আছে আপনি একটুমনোযোগ ক'র্লে একটি বিধবা বেঁচে যায়।"

ঘটনাট এই —নক্তৃঞ্বাৰু বেরেলিতে প্রথমে আসেন একটি বাঙাধী-ইংরাজি কুলের হেড্মালার হ'লে। কাজ ক'রেছিলেন ধুব ভালো। দকলেই আশ্চর্য্য হ'মেছিলো এমন স্থযোগ্য স্থশিক্ষিত লোক দেশ ছেডে এতদুরে সামান্ত বেতনে চাক্রি ক'রতে এলেন কি কারণে। কেবল যে প্রীক্ষা পাদ ক'রাতে তাঁর খ্যাতি ছিলো তা নয়, সকল ভালো কাছেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। এমন সমন্ত্র কেমন ক'রে বেরিয়ে প'ড়্লো তাঁর স্ত্রীর রূপ ছিলো বটে কিন্তু কুন ছিলোনা। সামান্ত কোন জাতের মেয়ে, এমন কি জার ছোঁওয়া লাগলে পানীয় জলের পানীয়তা এবং অন্তান্ত নিগৃত দান্তিক গুণ নষ্ট হ'য়ে গায়৷ তাঁকে ধৰন সবাই চেপে ধ'রলে ভিনি ব'ল্লেন, "হাঁ, জাতে ছোটো বটে কিন্তু তবু দে তাঁর ন্ত্ৰী।" তথন প্ৰশ্ন উঠ লো, এমন বিবাহ বৈধ হয় কি ক'রে ? যিনি প্রশ্ন ক'রেছিলেন নন্দক্ষণ্ড বাবু তাকে ব'ল্লেন, "আপনি তো শালগ্রাম দাক্ষী ক'রে' পরে পরে ছটি স্ত্রী বিবাহ ক'রেচেন এবং দ্বিচনেও দন্তুই নেই ভার বছ প্রমাণ দিয়েটেন। শালগ্রামের কথা ব'লতে পারিনে কিন্তু অন্তর্যামা জানেন আমার বিবাহ আপনার বিবাহের চেয়ে বৈধ, প্রতিদিন প্রতিমুহুর্তে বৈধ—এর চেয়ে বেশী কথা আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রতে চাইনে।" যাকে নলক্ষ্ণ এই কথা গুলি ব'ল্লেন তিনি খুদি হন নি। তার উপরে ধোকের অনিষ্ট ক'র্বার ক্ষমতাও ভাঁর অসামাল ছিলো। স্তরাং দেই উপদ্রবে নন্দক্ষণ বেরিলি ত্যাগ ক'রে এই বর্তমান সহরে এদে ওকাগতি স্কুরু ক'রণেন । লোকটা অত্যন্ত খুঁৎথুতে ছিলেন,—উপৰাধা পাক্লেও অভ্যায় মকন্দমা তিনি কিছুতেই নিতেন না। প্রথমটা তাতে তার যতো অস্ক্রিধা পোক শেষ কাশে - উন্নতি হ'তে লাগ্লো। কেননা হাকিমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'র্তেন। একথানি বাড়ি ক'রে একটু জমিয়ে ব'লেচেন এমন সময় নেশে মন্বন্ধর এলো। দেশ উজাভ হ'লে যায়। যাদের উপত্র সাহায্য বিতরণের ভার ছিলে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুরি ক'রছিলো ব'লে তিনি মাাজিট্রেট্কে জানাতেই ন্যাজিট্রেট্ ব'ল্লেন, "সাধুলোক পাই কোণায় ?" তিনি ব'ল্লেন, "আমাকে ধৰি বিশাস করেন আমি এ কাজের কতক ছার নিতে পারি " তিনি ভার পেলেন এবং এই ভার বহন ক'র্ভে ক'র্ভেই একদিন মধ্যাকে মাঠের মধ্যে এক গাছ তলায় মারা যান। ডাওকার ব'লে, তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হ'যে মৃত্যু হ'য়েচে।

গল্পের এতোটা পর্যান্ত আমার পূর্বেই জানা ছিলো। কেমন একটা উচ্চ ভাবের মেজাজে এঁরই কথা তুলে আমাদের ক্লাবে আমি ব'লেছিলুম, "এই নলক্ষণ্ণের মতো লোক যারা সংসারে ফেল ক'রে শুকিয়ে ম'রে গেচে,—নারেখেচে নাম, নারেখেচে টাকা,—তারাই ভগবানের সহযোগী হ'য়ে সংসারটাকে উপরের দিকে"—এইটুকু মাত্র ব'ল্তেই ভরা পালের নৌকা হঠাৎ চড়ায় ঠেকে যাওয়ার মতো, আমার কথা মাঝখানে বন্ধ হ'য়ে গেলো। কারণ আমাদের মধ্যে খ্ব একজন সম্পত্তি ও প্রতিপত্তিশালী লোক খবরের কাগজ প'ড়ছিলেন—তিনি তাঁর চমমার উপর থেকে আমার প্রতি দৃষ্টি হেনে ব'লে উঠ্লেন, "হিমার্ হিমার্!"

যাক্ গে। শোনা গেলো নন্দরুষ্ণের বিধবা দ্বী তাঁর একটা মেয়েকে নিয়ে এই পাড়াতেই থাকেন। দেয়ালির রাত্রে মেয়েটির জন্ম হ'য়েছিলো ব'লে বাপ তার নাম দিয়েছিলেন, দীপালী। বিধবা কোনো সমাজে স্থান পান না ব'লে সম্পূর্ণ এক্লা থেকে এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শিথিয়ে মায়্র ক'রেচেন। এখন মেয়েটির বয়স পাঁচিশের উপর হ'বে। মায়ের শরীর কর্ম এবং বয়সও কম নয়
—কোন্দিন তিনি মারা যাবেন তথন এই মেয়েটির কোথাও কোনো গতি হ'বে না। বিশ্বপতি আমাকে বিশেষ অয়্নয় ক'রে ব'লেন, শ্যদি এর পাত্র জ্বটিয়ে দিতে পারেন তো সেটা একটা পুণ্যকর্ম হ'বে।"

আমি বিশ্বপতিকে শুক্নো স্বার্থপর নিরেট কাজের লোক ব'লে মনে মনে একটু অবজ্ঞা ক'রেছিলুম্। বিধাতার অনাথা মেয়েটিব জন্ম জাঁর এই আগ্রহ দেখে আমার মন গ'লে গেলো। ভাব লুম্, প্রাচীন পৃথিবীর মৃত ম্যামণের পাক্যজের মধ্যে থেকে খাছ্মবীজ বের ক'রে পুঁতে দেখা গেছে তার থেকে অছুর বেরিয়েচে—তেম্নি মাছ্যের মহয়ত্ত্ব বিপূল মৃত-ভূপের মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ মার্তে চায় না।

আমি বিশ্বপতিকে ব'লুম্, "পাত্র আমার জানা আছে, কোনো বাধা হ'বে না। আপনার কথা এবং দিন ঠিক করুন।" "কিন্তু মেয়ে না-দেখেই তো আর——"

"না-দেখেই হ'বে।"

"কিন্তু পাত্র যদি সম্পত্তির লোভ করে সে বড়ো বেনী নেই। মা ম'রে গেনে কেবল ঐ বাড়ীখানি পাবে, আর সামান্ত যদি কিছু পায়।"

"পাত্রের নিজের সম্পত্তি আছে সেজন্তে ভাবতে হ'বে না।"

"তাঁর নাম বিবরণ প্রভৃতি——"

"দে এখন ব'ল্বো না, তাহ'লে জানাজানি হ'য়ে বিবাহ ফেঁদে ধেতে পারে।" "মেয়ের মাকে তো তার একটা বর্ণনা দিতে হ'বে।''

"ব'শ্বেন, লোকটা অন্ত সাধারণ মানুষের মতো দোষে গুণে জড়িত। দোষ এতো বেশী নেই যে ভাবনা হ'তে পারে; গুণও এতো বেশা নেই যে, গোভ করা চলে। আমি যতো দূর জানি ভাতে কন্তার পিতামাতার। তাকে বিশেষ পছৰু করে, সুয়ং কন্তাদের মনের কথা ঠিক জানা যায় নি।"

বিশ্বপতিবাবু এই ব্যাপারে যথন অতান্ত কুণ্ডে হ'লেন তথন তাঁর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেলো। যে-কারণারে ইতিপূরে তাঁর সঙ্গে আমার দরে বন্ছিলো না, সেটাতে লোকসান নিমেও রেছিয়ী দলিল সই কর্বার জন্তে আমার উৎসাহ হ'লো। তিনি যাবার সময ব'লে গেলেন, "পাঞ্চিকে ব'ল্বেন অন্ত সব বিষয়ে যাই হোক এমন গুণবতী মেয়ে কোপাও পাবেন না।"

যে-মেয়ে সমাজের আশ্রয় পেকে এবং শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত তাকে থানি হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। যায় তাহ'লে সে মেয়ে কি আপনাকে উৎসর্গ ক'রতে কিছুমাত্র কুপণতা ক'র্বে ? দে-মেয়ের বড়ো রকমের আশা আছে তারি আশার অন্ত থাকে না। কিন্ত এই দীপালির দা উ মাটির, তাই আমার মতো মেটে ঘরের কোলে তার শিখাটির অম্থানা হ'বে না।

সন্ধ্যার সময় আলো ছেলে বিলিতি কাগজ প'ড্চি এমন সময় গবর এলো একটি মেয়ে আমার সজে দেখা ক'বতে এসেচে: বাড়ীতে স্ত্রীলোক কেউ নেই, তাই বাস্ত হ'য়ে প'ড়লুম্। কোনে! তদ্র উপায় উদ্ভাবনের পূর্বেই মেয়েটি ঘরের মধ্যে চুকে প্রণাম ক'বলে। বাইরে থেকে কেউ বিশ্বাস ক'ববে না, কিন্তু আমি অত্যন্ত লাজুক মায়্য। আমি না ভার মুখের দিকে চাইলুম্, না তাকে কোনো কথা ব'লুন্। সে ব'লে, "আমার নাম নীপালি।" গলাটি ভারি মিটি। সাহস ক'রে মুখের দিকে চেয়ে দেখ্লুম, সে মুখ বৃদ্ধিতে কোমলতাতে মাখানো। মাখায় ঘোমটা নেই—শাদা দিশি কাপড়, এখনকার ফেশানে পরা। কি বলি ভাব চি এমন সময়ে সে ব'লে, "আমাকে বিবাহ দেবার জন্মে আপনি কোনো চেষ্টা ক'র্বেন না।"

আর যাই হোক্ দীপালির মুখে এমন আপত্তি আমি প্রত্যাণাই করি নি। আমি ভেবে রেথেছিলুম্ বিবাহের প্রস্তাবে তার দেং মন প্রাণ ক্রতজ্ঞতাদ্ব ভবের উঠেচে।

জিজ্ঞাসা ক'র্লুম্, "জানা অজানা কোনো পাত্রকেই তুমি বিবাহ ক'র্বে না।" সে ব'লে, "না, কোনো পাত্রকেই না।"

যদিচ মনন্তব্যের চেয়ে বস্ততন্ত্বই আমার অভিজ্ঞতা বেশী—বিশেষত নারীচিত্ত আমার কাছে ইংরেজি বানানের চেয়ে কঠিন তবু কথাটার দাদা অর্থ আমার কাছে দত্য অর্থ বলে মনে হ'লো না। আমি ব'লুম্ "যে-পাত্র আমি তোমার জন্মে বেছেচি সে অবজ্ঞা ক'রবার যোগ্য নয়।"

দীপালি ব'ল্লে, "আমি তাঁকে অবজ্ঞা করিনে, কিন্তু আমি বিবাহ ক'র্বো না।" আমি ব'ল্লুম্, "সে লোকটিও তোমাকে মনের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে।"

"কিস্তু না, আমাকে বিবাহ ক'র্তে ব'ল্বেন না।"

"আছে। ব'ল্বো না, কিন্তু আমি কি তোমাদের কোনো কাজে গাগ্তে পারি নে ?"

"আমাকে যদি কোনো মেরে-ইস্কুলে পড়াবার কাজ জুটিয়ে দিয়ে এথান থেকে ক'ল্কাতায় নিয়ে যান তাহ'লে ভারি উপকার হয়।"

ব'লুম্, "কাজ আছে, জুটিয়ে দিতে পা'র্বো।"

এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। নেয়ে ইন্ধুলের থবর আমি কি জানি। কিন্তু মেয়ে ইন্ধুল স্থাপন ক'ৰুতে তো দোষ নেই।

নীপালি ব'লে, "আপনি আমাদের বাড়ি গিলে একবার মালের সঙ্গে এ-কথার আলোচনা ক'রে দেখুবেন ?"

আমি ব'লুম্, "আমি কাল সকালেই যাবো!"

দীপালি চ'লে গেলো। কাগজ পড়া আমার বন্ধ হ'লো। ছাতের উপর বেরিয়ে এমে চৌকিতে ব'স্লুম্। তারাগুলোকে জিজ্ঞানা ক'র্লুম্ কোট কোট যোজন দূরে থেকে তোমরা কি সতাই মামুদের জীবনের সমস্ত কর্মস্ত্র ও সম্বন্ধস্থ্য নিঃশব্দে ব'সে ব্লুচো ?

এমন সময়ে কোনো থবর না দিয়ে হঠাৎ বিশ্বপতির মেজা ছেলে শ্রীপতি ছাতে এসে-উপস্থিত। তার সঙ্গে যে আলোচনাটা হ'লো, তার মর্ম এই:—

শ্রীপতি দীপালিকে বিবাহ ক'র্বার আগ্রহে সমাজ ত্যাগ ক'র্তে প্রস্তুত।
বাপ বলেন, এমন হুকার্য্য ক'র্লে তিনি তাকে ত্যাগ ক'র্বেন। দীপানি বদে,
তার জন্মে এতো বড়ো হুংথ অপমান ও ত্যাগ স্বীকার কেউ ক'র্বে এমন শোগাতা
তার নেই। তা ছাড়া শ্রীপতি শিশুকাল থেকে ধনি গৃহে লালিত, দীপাদির
মতে সে সমাজচ্যত এবং নিরাশ্রয় হ'য়ে দারিদ্রের কট সহা ক'র্তে পার্বে না।
এই নিমে তর্ক চ'ল্চে, কিছুতে তার মামাংসা হ'চে না। ঠিক এং শঙ্কার
সময় আমি মাঝখানে প'ড়ে এদের মধ্যে আর একটা পাত্রকে হণ্ড়া ক সমস্তার জটিলতা অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলেচি। এইজন্তে শ্রীপতি হ'মে:
নাটকের পেকে প্রফ্ শিটের কাটা অংশের মতো বেরিয়ে গেতে ব'ল্চে:

আমি ব'ল্লুম্, "যথন এমে প'ড়েচি তথন বেরোচ্চিনে। আর 👉 সেইটি তা"হলে গ্রন্থি কেটে তবে বেরিয়ে প'ড়্বো।

বিবাহের দিন পরিবর্জন হ'লো না। কেবলমাত্র পাত্র পরিবর্জন হ'লো।
বিশ্বপতির অফুনয় রক্ষা ক'রেচি কিন্তু ভাতে তিনি সন্তুই হ'ন নি। দাপালির অফুনয় রক্ষা করি নি কিন্তু ভাবে বোধ হ'লো সে সন্তুই হ'মেচে। ইস্কুলে কাজ থালি ছিলো কিনা জানিনে কিন্তু আমার ঘরে কন্তার হান শৃন্ত ছিলো, সেটা পূর্ণ হ'লো। আমার মতো বাজে লোক যে নির্থক নয় আমার মর্গই সেটা জ্রীপতির কাছে প্রমাণ ক'রে দিলে। তার গৃহনী আমার ক'ল্কাভার বাজিতেই জ্র'ল্লো। ভেবেছিলুম্ সময়মতো বিবাহ না সেরে রাগার মুণত্তবি অসময়ে বিবাহ ক'রে পূরণ ক'রতে হবে। কিন্তু দেখুলুম্ উপরওয়ালা প্রসন্ধ হ'লে এটো একটা ক্লাম ডিভিয়েও প্রোমোশন পাওয়া যায়। আছ পঞ্চায় বছর বয়সে আমার ঘর নাংনীতে ভ'রে গেছে উপরন্ধ একটি নাতিও জুটেচে। কিন্তু বিশ্বপতি বাবুর সঙ্গে আমার কারবার বন্ধ হ'য়ে গেছে—কারণ তিনি পাত্রটিকে পছন্দ করেন নি।

## নামঞ্জুর গল্প

আমাদের আসর জ'মেছিলো পোলিটিক্যাল লন্ধাকাণ্ডের পালায়। হাল লার উত্তরকাণ্ডে আমরা সম্পূর্ণ ছুটি পাইনি বটে, কিন্তু গলা ভেঙেচে; ামেই অগ্নিনাহের থেলা বন্ধ।

বদভদের রক্ষভ্মিতে বিদ্রোহীর অভিনয় ক্ষর হ'লো। সবাই জানেন, এই নাট্যের পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্র আলিপুর পেরিয়ে পৌছলো আণ্ডামানের সমুদ্রকৃণে। পারাণীর পাুথের আমার বংগেষ্ট ছিলো, তবু গ্রাহের গুলে এপারের হাজতেই আমার ভোগসমান্তি। সহযোগীদের মধ্যে ফাঁসিকাঠ পর্যান্ত যাদের সর্ক্ষোচ্চ প্রোমোশন হ'য়েছিলো, তাদের প্রণাম ক'রে আমি পশ্চিমের এক সহরের কোলে হোমিওপাাধি চিকিৎসার পসার জমিরে ভুল্লেম।

তথনো আমার বাবা বেঁচে। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের এক বড়ো মহকুমার সরকারী উকীল। উপাধি ছিলো রায়-বাহাত্বর। তিনি বিশেষ-একটু ঘটা ক'রেই আমার বাড়ি বন্ধ ক'রে দিলেন। তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে আমার যোগ বিছিন্ন হ'য়েছিলো কি না অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু হ'য়েছিলো পকেটের সঙ্গে মনি অর্ডারের সম্পর্ক পর্যান্ত ছিলো না। যথন অন্ত্রমি হাজতে তথনি মান্তের মৃত্যু হ'য়েছিলো। আমার পাওনা শান্তিটা গেলো তাঁর উপর দিরেই।

আমার পিনি ব'লে ঘিনি পরিচিত তিনি আমার স্বোপার্জ্জিত কিয়া আমার পৈতৃক, তা নিমে কারো কারো মনে সংশব্ধ আছে। তা'র কারণ, আমি পাশ্চমে যাবার পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সম্পূর্ণই অব্যক্ত ছিলো। তিনি আমার কে, তা নিয়ে সন্দেহ থাকে তো থাকৃ, কিছু তাঁর সেই না পেলে সেই
আত্মীয়তার অরাজকতার কালে আমাকে বিষম হংগ পেতে হ'তো। তিনি
আজন্ম পশ্চিমেই কাটিয়েচেন, সেইথানেই বিবাহ, সেইথানেই বৈধবা।
সেইথানেই স্বামীর বিষয়সম্পত্তি। বিধবা তাই নিয়েই বদ্ধ ছিলেন।

তাঁর আবো-একটি বন্ধন ছিলো। বালিকা অমিয়া। কলাটি স্বামীর বটে, স্ত্রীর নম্ব। তা'র মা ছিলো পিনিমার এক যুবতী দাসী, জাতিতে কাছার। স্থামীর মৃত্যুর পর মেয়েটিকে তিনি বরে এনে পালন ক'র্চেন—দে জানেও নাথে, তিনি তা'র মানন।

এমন অবস্থায় তাঁর আর-একটি বন্ধন বাজ্লো, দে হ'চেচ আমি স্বায়ং।

যথন জেলথানার বাইরে আমার স্থান অত্যন্ত দ্বাণ, তথন এই বিধরা

আমাকে তাঁর ঘরে এবং হৃদয়ে আশ্রয় দিলেন। তা'র পরে বংক

লেহান্তে যথন জানা গেলো উইলে তিনি আমাকে বিষয় থেকে

করেননি, তথন স্বথে-হুংথে আমার পিদির চোবে জল প'ডুলো।

আমারপক্ষে তাঁর প্রয়োজন মুচ্লো। তাই ব'লে মেহ তো ঘুচ্

তিনি ব'ল্লেন, "বাবা, যেখানেই থাকো, আমার অশির্মাদ রইলো।" আমি

ব'ল্লেম, "দে তো থাক্বেই, দেই সঙ্গে তোমাকেও থাক্তে হবে, নইলে

আমার চ'ল্লে না। হাজৎ থেকে বেরিয়ে যে-মাকে আর দেখ্তে পাইনি,

তিনিই আমাকে পথ দেখিয় ভোমার কাছে নিয়ে এগেচেন।" পিদিয়া

তাঁর এতোকালের পন্চিমের ঘর-সংসার তুলে দিয়ে আমার গঙ্গে ক'ল্কাতায়

চ'লে এলেন। আমি হেসে ব'ল্লেম, "তোমার সেহ-গঙ্গার ধারকে

পদ্দিম থেকে পুর্বের বহন ক'রে এনেছি, আমি কলির ভগারখ।"

পিদিমা হাদ্লেন, আর চোবের জল মুছ্পেন। তাঁর মনের বধা কিছু বিধাও হ'লো; ব'ল্লেন, "অনেক নিন থেকে ইচ্ছে ছিলো মেরেটার কোনো-একটা গতি ক'রে শেব বয়সে তীর্য ক'রে বেড়াবো—কিন্তু বাবা, আজ বে তা'র উন্টো পথে টেনে নিয়ে চ'ল্লি।" আমি ব'ল্লুম, "পিদিমা, আমিই তোমার সচল তীর্য। বে-কোনো ভাগের কেন্তেই তুমি আত্মদান করে। না কেন, সেইপানেই তোমার দেবত। আপনি এসে তা গ্রহণ ক'র্বেন। তোমার যে পুণা আত্মা।"

স্বচেয়ে একটা যুক্তি তাঁর মনে প্রবল হ'লো। তাঁর আশকা ছিলো, স্বভাৰতই আমার প্রবৃত্তির বেশকটা আগুমান-মুখো, অতএব কেউ আমাকে সামলাবার না থাক্লে অবশেষে একদিন পুলিসের বাছবন্ধনে বন্ধ হবোই। তাঁর মংলব ছিলো, যে-কোমল বাছবন্ধন তা'র চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ও স্থামী আমার জন্ম তা'রই বাবস্থা ক'রে দিয়ে তবে তিনি তীর্থক্রমণে বা'র হ'বেন। আমার বন্ধন নইলে তাঁর মুক্তি নেই।

আমার চরিত্র-সংশ্বে এইখানে ভূল হিসেব ক'রেছিলেন। কুন্তিতে আমার বধ-বন্ধনের গ্রহটি অন্তিমে আমাকে শকুনি-গৃধিনীর হাতে স'পে দিতে নারাজ ছিলেন না, কিন্তু প্রজাপতির হাতে, নৈব নৈব চ। কল্যা-কর্ত্তারা ক্রটি চ্রেননি, তাঁহাদের সংখ্যাও অজস্র। আমার পৈতৃক সম্পত্তির বিপুল চলতার কথা সকলেই জান্তো, অতএব ইচ্ছা ক'র্লে সন্তবপর শুন্তরকে দেউলে দিয়ে কল্যার সঙ্গে সঙ্গে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা নহবতে সাহানা হাস্তে হাস্তে আদার ক'রতে পার্তেম। করিনি। আমার ভাবী চিরিক্রিক একথা যেন শ্বরণ রাখেন যে, সদেশদেবার সঙ্কল্পের কাছে এককালীন আমার এই বিশ পঁচিশ হাজার টাকার ত্যাগ। জমা-ধরচের অঙ্কটা অদুগু কালীতে লেখা আছে ব'লে যেন আমার প্রশংসার হিনাব থেকে বাদ না পড়ে। পিতামহ ভীত্মের সঙ্গে আমার মহৎ চরিত্রের এইখানে মিল আছে।

পিসিমা শেষ পর্যান্ত আশা ছাড়েননি। এমন সময়ে ভারতের পোলিটিক্যাল আকাশে আমাদের সেই ক্ষাত্রপ্রের পরবর্তী বৃগের হাওয়া বইলো। পূর্বেই ব'লেচি, এখনকার পালায় আমরা প্রধান নায়ক নই, তবু ফুট-লাইটের অনেক পিছনে মাঝে মাঝে নিত্তেজভাবে আমাদের আসা-যাওয়া চ'ল্চে। এতো নিত্তেজ যে পিসিমা আমার সম্বন্ধে নিশ্চিস্তাই ছিলেন। আমার জন্তে কালীঘাটে ক্ষায়েন ক'র্বার ইচ্ছে এককালে তাঁর ছিলো, কিন্তু ইলানিং আমার ভাগ্য-আকাশে লালপাণ্ডির রক্তমেঘ একেবারে অল্ঞ থাকাতে তাঁর আর থেয়াল রইলোনা। এইটেই ভুল ক'রলেন।

সেদিন পূজোর বাজারে ছিলো খদ্দরের পিকেটিঙ্। নিতান্ত কেবল দুর্শকের মতন গিয়েছিলেম—আমার উৎসাহের তাপমাত্রা ১৮ অঙ্কেরও নীচে ছিলো, নাড়ীতে বেশি বেগ ছিলো না। সেদিন যে আমার কোনে। মাশ্রার কারণ থাক্তে পারে দে-খবর আমার কৃত্তির নক্ষত্র ছাড়া আর স্বার কাছে ছিলো অগোচর। এমন সময় খদরপ্রচারকারিলী কোনো বাঙালী মহিলাকে পুলিশ সার্জ্জন দিলে ধাকা। মুহুর্ত্তের মধ্যেই আমার আহিংদ অসহযোগের ভাবখানা প্রবল ছুঃসহযোগে পরিণত হ'ল। স্কৃতরাং অনতিবিলমে গানার হ'লো আমার গতি। তা'র পরে যথানিমমে হাজতের লালায়িত করলের থেকে জেলখানার অন্ধকার জঠর-দেশে অবতরণ করা গেলো। পিসিমাকে ব'শে গেলেম, "এইবার কিছুকালের জন্তে তোমার মুক্তি। আপাতত আমার উপবৃক্ত অভিভাবকের অভাব রইলোনা, অত্রব এই স্থোগে তুমি তীর্থ্জমন ক'রে নাওগে। অমিয়া থাকে কলেজের হদ্টেলে; বাচ্ছাত্রেও দেখ্বার শোন্বার লোক আছে, অত্রব এখন তুমি দেবদেবার যোলো আনা মন দিলে দেবমানব ক'রো কোনো আপত্তির কথা থাকবেন।"

জেলথানাকে জেলথানা ব'গেই গণ্য ক'রে নিয়েছিলেম। দেখানে কোনোরকম দাবীদাওয়া আবদার উৎপাত করিনি। দেখানে মুখ, সন্ধান, দৌজন্ত, মুহৃৎ ও মুখান্তের অভাবে অত্যন্ত বেশি বিশ্বিত ইইনি। কঠোর নিয়মগুলোকে কঠোরভাবেই থেনে নিয়েছিলেম। কোনোরকম আশিত্তি করাটাই লক্ষার বিষয় ব'লে মনে ক'রতেম।

মেয়াদ পূরো হবার কিছু পূর্নেই ছুট পাওয় গেলো। চারিদিকে ধ্ব হাততালি। মনে হ'লো যেন বাংলাদেশের হাওয়ায় বাজ তে লাগ্লো, এন্কোর, এক্সেলেণ্ট্। মনটা থারাপ হ'লো। ভাব লেম, যে ভূগ্লো সেই কেবল ভূগ্লো। আর মিষ্টায়মিতরে জনাঃ, রস পেলে দশে মি'লে। সেও বেশিক্শ নয়; নাট্যমঞ্চের পর্দ্ধা প'ড়ে যায়, আলে: নেভে তা'র পরে ভোল্বার পালা। কেবল বেড়িহাতকড়ার দাগ যার হাজে গিয়ে লেগেছে তা'রই চির্দিন মনে থাকে।

পিসিমা এখনো তীর্থে। কোথায় তা'র চিকানাও জানিনে। ইতিমধ্যে পূজোর সময় কাছে এলো। একদিন সকালবেলার আমার সম্পাদক-বন্ধু এসে উপস্থিত। ব'ল্লেন, "ওতে, পূজোর সংখ্যার জল্পে একটা লেখা চাই।" জিজাসা ক'র্লেম, "ক্বিতা?" "আরে না। তোমার জীবনবৃত্তান্ত।"

"সে তো তোমার একসংখ্যাম ধ'র্বে না।"

**"একসংখ্যায় কেন** ? ক্রমে ক্রমে বেরোবে।"

"সতীর মৃতদেহ স্থণশনচক্রে টুক্রো টুক্রো ক'রে ছড়ানো হ'য়েছিলো।
আমার জীবনচরিত সম্পাদকী চক্রে তেম্নি টুক্রো টুক্রো ক'রে সংখ্যার
সংখ্যার ছড়িয়ে দেবে এটা আমার পছনদস্ট নয়। জীবনী যদি শিখি গোটা
আকারে বের ক'রে দেবো।"

"না হয় তোমার জীবনের কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা লি'থে দাও না।"

"कि-त्रकम घटेना ?"

"তোমার সবচেয়ে কঠোর অভিজ্ঞতা, খুব যাতে ঝাঁজ।"

"কি হ'বে লি'থে ?"

"লোকে জান্তে চায় হে।"

"এতো কৌতুহল ? আচ্ছা, বেশ, লিখ বো।"

"মনে থাকে যেন, দূব চেয়ে যেটাতে তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা।"

্তিৰ্থাৎ সৰচেয়ে যেটাতে ত্বংখ পেয়েছি লোকের তা'তেই সৰচেয়ে মজা। আচ্ছা বেশ। কিন্তু নামটামশুলো অনেকথানি বানাতে হ'বে।"

"তাঁতো হবেই। যেগুলো একেবারে মারাত্মক কথা, তা'র ইতিহাসের চিক্ষ বদল না ক'র্লে বিপদ্ আছে। আমি সেইরকম মরীয়াগোছের জিনিষ্ই চাই। পেজ প্রতি তোমাকে—"

"আগে লেখাটা দেখো, তা'র পরে দরদস্তর হ'বে।"

"কিন্ত আর কাউকে দিতে পার্বে না ব'লে রাণ্চি। যিনি যতো দর হাঁকুনু আমি তা'র উপরে—"

"আছা, আছা, সে হ'বে।"

শেষকালটা উঠে যাবার সময় ব'লে গেলেন, "তোমানের ইনি, বুঝতে পার্চো? নাম ক'রবো না, ঐ যে তোমানের সাহিত্যধুরন্ধর—মন্ত লেথক ব'লে বড়াই; কিন্তু যা বলো তোমার স্টাইলের কাছে তা'র স্টাইল, যেন ডসনের বুট আবে তালতলার চটি।" वृत्र (लम आमारक छेभरत रुष्ट्रिय (१९४१) हो। छेभनकामात् , जूननाव धृत्रस्तरक मानिरत (४९४१) हो हो लक्षा ।

এই গেল আমার ভূমিকা। এইবার আমার কঠোর অভিজ্ঞতার কাহিনী।

সন্ধ্যা কাগজ থেদিন থেকে প'ড়তে স্থক, সেইদিন থেকেই আহারবিহার-সম্বন্ধে আমার কড়া ভোগ। সেটাকে জেলবাত্রার রিহাসলি বলা হ'তো। দেহের প্রতি অনাদরের অভাস পাকা হ'রে উঠ লো। তাই প্রথমবার যথন ঠেললে হাজতে, প্রাণ-পূরুষ বিচলিত হরনি। তা'র পর বেরিয়ে এসে নিজের পরে কারো সেবা-গুল্লারার হস্তক্ষেপমাত্র বরনাস্ত করিন। পিসিমা তুঃখবোধ ক'র্তেন। তাঁকে ব'ল্তেম, "পিসিমা, মেহের মধ্যে মুক্তি, দেবার মধ্যে ক্রেন। তা ছাড়া, একের শরীরে অন্ত শরীরধারীর আইন ধাটানোকে বলে ডাইয়ার্কি, ধেরাজ্যা, – সেইটের বিক্রন্ধে আমানের অসহলোগ।" তিনি নির্মাণ ছেড়ে ব'ল্তেন, "আছো বাবা, তোমাকে বিরক্ত ক'র্বো না।" নির্মোধ, মনে মনে ভাব্তেম বিপদ্ কার্ট্লো।

ভূলেছিলেম, স্নেহ-সেবার একটা প্রহ্নরূপ আছে। তা'র মায়া এড়ানো
শক্তা। অকিঞ্চন শিব যথন তাঁর ভিক্নের ঝুলি নিয়ে লারিল্রাগোরবে ময়
তথন থবর পান না বে লক্ষা কোন্-এফসময়ে সেটা নরম বেশম দিয়ে ব্'নে
রেখেছেন, তা'র সোনার স্থতোর লামে স্থানক্ষত্র বিকিলে য়য়। য়য়ন রিদ্রের
অন্ন থাচিচ ব'লে সন্ন্যামী নিশ্চিন্ত, তথন জানে না যে অল্লপুর্ণা এমন মঙ্গাল
বানিয়েছেন বে, দেবহাজ প্রসাদ পাবার জল্পে নন্দার কানে কানে ফিল্ ফিল
ক'রতে থাকেন! আমার হ'লো সেই দশা। শয়নে বলনে অশনে লিসিমার
দেবার হন্ত গোপনে ইন্দ্রজাল বিন্তার ক'রতে লাগ্লো, সেটা দেশাজ্ববোধার
সেক্সমনস্ক চোথে প'ড়লো না। মনে মনে ঠিক দিয়ে ব'লে আছি, তপ্তা আছে
অক্স্ন। চমক ভাঙ্লো জেলখানায় গিয়ে। পিসিমা ও প্লিসের বাবস্থার
মধ্যে যে একটা ভেল আছে, কোনো-রক্ম এইডব্রিছারা তা'র সমন্তর ক'রতে
পারা গোলো না। মনে মনে কেবলই গীতা আওড়াতে লাগ্লেম, "নিইল্লখণা

, were

ভবাৰ্জ্ন।" হাররে তপস্থা, কথন্ যে পিসিমার নানাগুণ নানা উপকরণ-সংযোগে দ্বন্ধনেশ পেরিয়ে একেবারে পাক্ষয়ে প্রবেশ ক'রেছে, তা জান্তেও পারিনি। জেলথানায় এসে সেই জায়গাটাতে বিপাক ব'ট্তে লাগ্লো।

ফল হ'লো এই যে বক্সাঘাতছাড়া আর কিছুতে যে-শরীর কাবুহ'তো না, ধে প'ডুলো অফুত্থ হ'রে। জেলের পেরালা যদি বা ছাডুলে জেলের রোগগুলোর মেরাদ আর ফুরোতে চায় না। কথনো মাধা ধরে, হজম প্রার হর না, বিকেল-বেলা জ্বর হ'তে থাকে। ক্রমে যথন মালাচন্দন হাততালি ফিকে হ'রে এমেছে, তথনো এ আপদ্গুলো টন্টনে হ'রে রইলো।

মনে মনে ভাবি, পিদিমা তো তাঁর্ধ ক'ব্বতে গেছেন, তাই ব'লে অমিয়াটার কি ধর্মজ্ঞান নেই ? কিন্তু দোষ দেবো কা'কে ? ইতিপূর্ব্ধে অম্বথে-বিম্নথে আমার দেবা ক'ব্বার জন্তে পিদিমা তা'কে অনেকবার উৎসাহিত ক'রেছেন—আমিই বাধা দিয়ে ব'লেছি, ভালো লাগে না। পিদিমা ব'লেছেন, "অমিয়ার শিক্ষার জন্তেই ব'ল্চি, ভোর আরামের জন্তে নয়।" আমি ব'লেচি, "হাঁদপাতালে নার্দিং ক'ব্বতে পাঠাও না।" পিদিমা রাগ ক'রে আর জবাব করেননি।

আজে শুয়ে শুয়ে মনে মনে ভাব ্চি, "না হয় একসময়ে বাধাই দির্মেচি, তাই ব'লে কি সেই বাধাই মান্তে হ'বে। অভক্জনের আনদেশের পরে এতে। নিঠা এই কলিয়ুগে!"

সাধারণত নিকট সংসারের ছোটোবড়ো অনেক ব্যাপারই দেশাব্যবোধীর চোথ এড়িয়ে যায়। কিন্তু অহ্নথ ক'রে প'ড়ে আছি ব'লে আজকাল দৃষ্টি হ'য়েছে প্রথর। লক্ষা ক'র্লেম আমার অবর্তমানে অমিয়ারও দেশাব্যবোধ পূর্বের চেরে অনেক বেশি প্রবল হ'য়ে উঠেছে। ইতিপূর্ব্বে আমার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার তা'র এতো অভাবনীয় উন্নতি হয়নি। আজ অসহযোগের অসহ আবেগে সে কলেজভ্যাগিনী; ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্কৃত। ক'র্তেও তা'র হুৎকক্ষা হয় না; অনাথাসদনের চাঁদার জন্তে অপরিচিত লোকের বাড়ীতে গিয়েও সে বুলি ফিরিয়ে বেড়ায়। এও লক্ষ্য ক'রে দেখলেম, অনিল তা'র এই কঠিন অধ্যবদার দে'থে তা'কে দেবী ব'লে ভক্তি করে,—ওর জন্মদিনে সেই ভাবেরই একটা ভাক্ষা ছন্দের জোত্র সে সোনার কালীতে ছাপিয়ে ওকে উপহার দিয়েছিলো।

আমাকেও ঐধরণের একটা-কিছু বানাতে হ'বে, নইলে অহাবিং৷ হ'চেচ : পিসিমার আমেলে চাকরবাকরগুলো ফগনিয়মে কাজ ক'রতো, হাতের কাছে কাউকে-না কাউকে পাওয়া থেতো। এখন একনাম ভলের দরকার হ'লে আমার মেদিনীপুরবাসী শ্রীমান্ জলধরের অকক্ষাৎ অভ্যাগমের প্রত্যাশার চাতকের মতে৷ তাকিয়ে থাকি; সমন্ত্র মিলিয়ে ওবুধ গাওরা সম্বন্ধে নিজের ভোলা মনের পরেই একমাত্র ভরদা। আমার চিরদিনের নিয়মবিক্তর হ'লেও রোগশয্যায় হাজিরে দেবার জন্মে অমিয়াকে হুই-একবার ডাকিয়ে এনেচি: কিন্তু দেখতে পাই, পায়ের শব্দ ভন্নেই দে দরজার দিকে চ'মকে তাকায়, কেবলি উদ্পুদ্ ক'রতে থাকে। মনে দয়া হয়, বলি, "অমিষা আৰু নি\*6য় তোদের মীটিং আভি।" অনিয়া বলে, "তা হোক্না দাদা, এখনো আছে-কিছুক্ষণ"—আমি বলি, "না, না, সে কি হয় ! কওঁল দ্ব ছাগে:" কিন্তু প্রায়ই দেখ্তে পাই, কর্তব্যের অনেক আগেই অনিয এমে উপস্থিত হয়। তা'তে অমিয়ার কর্ত্তব্য-উৎসাহের পালে যেন দম্কা হাওয়া নাগে, আমাকে ব**ড়ো বেশি-কিছু ব'ল্তে হ**য় না। শুধু অনিল নয় বিভালয় বজ্জক আরো অনৈক উৎসাহী যুবক আমার বাড়ির একতলায় বিকেলে চা এবং ইনস্পিরেশন গ্রহণ ক'রতে একত হয়। তা'রা সকলেই অমিয়াকে গুগলক্ষী ব'লে সন্তাষণ করে। একরকম পদবী আছে, যেমন রায়-বাহাছর, পাট করা চাদরের মতো, যাকেই দেওয়া যায় নির্ভাবনায় কাথে ঝুলিয়ে বেড়াতে পারে। আর-একরকম পদবী আছে যার ভাগ্যে জোটে দেবেচারা নিজেকে সদবীর দঙ্গে মাপসই ক'র্বার জত্তে অহরহ উৎকণ্ডিত হ'য়ে থাকে। স্পট্ট বুঝ্ণেম, 'অমিয়ার সেই অবস্থা। সর্বদাই অতাস্ত বেশি উৎদাহপ্রদীপ্ত হ'লে না ধার্কণে ভা'কে মানায় না। থেতে ভতে তা'র সময় না-পাওয়াটা বিশেষ সমারোহ ঁ ক'রেই ঘটে। এপাড়ায় ওপাড়ায় খবর পৌছয়। কেউ যখন বলে, এমন ক'ৰ্লে শরীর টিঁক্বে কি ক'রে, দে একটুথানি হাসে—আশগা দেই হানি। ভক্তরা বলে, আপনি একটু বিশ্রাম করুনগে, একরকম ক'রে কাঞ্চী সেরে নেবো,—দে তা'তে কুল হয়,—ক্লান্তি থেকে বাঁচানোই কি বড়ো কৰা ! ছঃখ-গৌরব থেকে বঞ্চিত করা কি কম বিড়গনা? তা'র তাাগ-খীকারের **ফর্দের মধ্যে আমিও** প'ড়ে গেছি। আমি যে তা'র এতোবড়ো জেল-খাটা

দাদা, উল্লাসকর, কানাই, বারীন, উপেক্স প্রভৃতির সঙ্গে এক জ্যোভিছ-মণ্ডলীতে যার স্থান, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পার হ'য়ে তা'র যে-দাদা গীতার শেষ দিকের অধ্যায়ের মুখে অগ্রসর হ'য়েছে, তা'কেও যথোচিত পরিমাণে দেথবার সে সময় পায় না। এতোবড়ো স্থাক্রিফাইস। যেদিন কোনো কারণে তা'র দলের লোকের অভাব হ'য়েছে সেদিন আমিও তা'র উৎসাহের মৌতাৎ জ্যোগাবার জন্তে ব'লেছি, "অমিয়া, ব্যক্তিগত মায়্র্রের সঙ্গে সম্বন্ধ তোর জ্প্তে নয়, তোর জ্প্তে বর্জনান যুগ।" আমার কথাটা সে গস্তীরম্থে নীরবে মেনে নিয়েছে। জেলে যাওয়ার পর থেকে আমার হাসি অস্থানীলা বইচে—যায়। আমাকে চেনে না তা'য়া বাইরে থেকে আমাকে থ্ব গস্তীর ব'লেই মনেকরে।

বিছানায় একলা প'ড়ে প'ড়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাব্চি, 'বিমুখা বান্ধবা যান্তি: ' হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো, সেদিন কোথা থেকে একটা স্থাঙ্লা কুকুর আমার বারান্দার কোণে আশ্রম খুঁজ্ছিলো। গায়ের রেঁাওয়া উঠে পেছে, জীর্ণ চামড়ার তলায় কল্লালের আব্রু নেই,—আধ্মরা তা'র অবস্থা। অতান্ত ঘ্ণার দঙ্গে তা'কে দুর্ দূর ক'রে তাজিয়ে দিয়েছিলেম। আজ ভাব ছিলেম এতোটা বেশি ঝাঁজের সঙ্গে তা'কে তাজালেম क्ति ? तिशाना कुकूत व'त्न नम्न, अत नक्तिक मत्रगमना तिथा निख्छ व'तन। · প্রাণের সঙ্গীতসভায় ওর অস্তিছটা বেম্বরো, ওর রুগাতা বেরাদ্বি। ওর সঙ্গে निस्कत जुलना मरन अला। ठाउपिरकत ठलमान श्रीरंगत थातात मरश जामात অস্বাস্থ্য একটা স্থাবর পদার্থ—লোতের বাধ।। সে দাবী করে, শিয়রের कारक हुन क'रत व'रम थारका; आर्थात मावी, मिरक विमिरक ह'रन रवाहा । রোগের বাঁধনে যে নিজে বন্ধ, অরোগীকে সে বন্দী ক'র্তে চার,-এটা একটা অপরাধ। অতএব জীবলোকের উপর সব দাবী একেবারে পরিত্যাগ কর্বো মনে ক'রে গীতা খুলে ব'দলেম। প্রায় বখন স্থিতধী: অবস্থায় এসে পৌচেছি, মনটা বোগ অরোগের হব ছাড়িয়ে গেছে, এমন সময় অমুভব ক'র্লেম, কে স্মামার পাছুঁরে প্রণাম ক'র্লে। গীতা খেকে চোধ নামিয়ে দেখি, পিসিমার পোৰাম ওলীভূক্ত একটি মেয়ে। এ পৰ্যান্ত দুরের থেকেই সাধারণভাবেই তা'কে জাল্লি; বিশেষভাবে তা'র পরিচয় জানিনে—তা'র নাম পর্যাস্থ আমার

অবিদিত। মাথায় বোমটা টেনে ধাঁরে ধাঁরে দে আমার পারে হাত বুলিকে দিতে লাগ্লো।

তথন মনে প'ড্লো, মাঝে মাঝে দে আমার দরজার বাইরের কোণে ছায়ার মতো এদে বারবার ফিরে ফিরে গেছে। বোধ করি সাইস ক'রে ঘরে চুকুতে পারেনি। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মাগাধরার, গায়ে বাধার ইতির্ভান্ত সে আড়াল থেকে অনেকটা জেনে গিয়েছে। আজ সে লজ্জাভ্রম দ্র ক'রে ঘরের মধ্যে এদে প্রণাম ক'রে ব'স্লো। আমি যে একদিন একজন মেরেকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্তে হংখ-স্বীকারের অর্থা নারীকে দিরেছি, সে ইয়তো বা দেশের সমন্ত মেয়ের হ'য়ে আমার পায়ের কাছে তারি প্রাপ্তিশীকার ক'র্তে এসেছে। জেল থেকে বেরিয়ে অনেক সভান্ন অনক মালা পেয়েছি, কিন্তু আজ ঘরের কোণে এই যে অখ্যাত হাতের মানটুকু পেলেম এ আমার হালয়ে এদে বাক্লো। নিম্নৈগুলা হবার উমেদার এই জেলখাটা পুরুষের বছকালের গুকুনো চোথ ভিজে ওঠ্বার উপক্রম ক'র্লে। পুরেই ব'লেছি, সেবায় আমার অভ্যেস নেই। কেউ পা টিপে দিতে এলে ভালোই লাগাতো না, ধ'ম্কে তাড়িয়ে দিতেম। আজ এই সেবা প্রত্যাথান করার স্পর্কা মনেও উদয় হ'লো না।

খুলনা জেলার পিসিমার আদি খুণ্ডরবাড়ি। সেখানকার প্রামসপ্রকের ছাট-চারাট মেয়েকে পিসিমা আনিয়ে রেখেছেন। পিসিয়ার কাজকর্ষে পুজা অর্চনার তা'রা ছিলো তাঁর সহকারিনা। তাঁর নানারকম ক্রিয়াকর্ষে তাবের নাহ'লে তাঁর চ'লতো না। এ বাড়িতে আর সর্প্রেই অমিয়ার অধিকার ছিলো, কেবল পুজার ঘরে না। অমিয়া তা'র কারণ জান্তো না, জান্বার চেটাও ক'র্তো না। পিসিমার মনে ছিলো, অমিয়া ভালোরকম লেখাপড়া শিথে এমন ঘরে বিয়ে ক'র্বে যেখানে আচার-বিচারের বাধাবাধি নেই, আর বেবছিল যেখান থেকে থাতির না পেয়ে শৃত্ত হাতে ছিরে আসেন। এটা আক্রেপের কথা। কিন্তু এ ছাড়া ওর আর-কোনো গতি হ'তেই পারে না,—বাপের পাতক থেকে থেকে নেমেকে সম্পূর্ণ বাচাবে কে গুনেই কারণে অমিয়াকে তিনি চিলেমির চাল্তট বেয়ে আধুনিক আচার-হীনতার মধ্যে জিরীর্ণ হ'তে বাধা দেননি। ছেলেবেলা থেকে কর্মে আর ইংরেজিতে

ক্লাদে দে হ'দ্ধেছে ফার্সটি। বছরে বছরে মিশনারি ইস্কুল থেকে ফ্রন্থ প'রে বেণী ছলিকে চারটে-পাঁচটা ক'রে প্রাইজ নিয়ে এসেছে। যেবারে দৈবাৎ পরীক্ষার দিতীয় হ'দেছে দে-বারে শোবার ঘরে দরজা কি ক'রে কেঁদে চোখ ক্লিয়েছে; প্রায়োপবেশন ক'র্তে যায় আর কি। এম্ ক'রে পরীক্ষা দেবতার কাছে সিদ্ধির মানৎ ক'রে সে তারি সাধনায় দীর্ঘকা তত্ময় ছিলো। অবশেষে অসহযোগের যোগিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হ'দে পরীক্ষা-দেবীর বর্জ্জনসাধনাতেও দে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'ল। পাস্ গ্রহণেও যেমন, পাস্ছেদনেও তেন্থনি, কিছুতেই দে কারো চেম্নে পিছিয়ে থাক্বার মেম্নে নয়। পড়াওনো ক'রে তা'র যে থ্যাতি, পড়াওনো ছেড়ে তা'র হাতের কাছে ফির্চে, তা'রা চলে, তারা বলে, তারা অশ্রুদলিলে গলে, তা'রা কবিতাও লেথে।

বলা বাছল্য, পিসিমার পাড়ামেঁরে পোয়া মেরেগুলির পরে অমিয়ার একটুও
শ্রদ্ধা ছিলো না। অনাথাসদনে বে-সময়ে চালার টাকার চেয়ে অনাথারই
অভাব বেশি, সেই সময়ে এই মেট্রেলের সেথানে পাঠাবার জন্তা পিসিমার
কাছে অমিয়া অনেক আবেদন ক'রেছে। পিসিমা ব'লেচেন "সে কী কথা
—এরা তো অনাথা নয়, আমি বেঁচে আছি কী ক'র্তে প অনাথ হোক্
সন্থা হোক্ মেয়েরা চায় ঘর, সদনের মধ্যে তাদের ছাপ মেরে বস্তাবন্দী ক'রে
রাথা কেন ? তোমার যদি এতোই দয়া থাকে তোমার ঘর নেই নাকি ?"

যা হোক, মেয়েটি যথন মাথা হেঁট ক'রে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচে, আমি সঙ্কৃতিত অর্থচ বিগলিতচিত্তে একথানা থবরের কাগজ মুথের সাস ধ'রে বিজ্ঞাপনের উপর চোথ বুলিয়ে যেতে লাগ্লেম। এমন সময় াং অকালে অমিয়া ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত; নবমুগের উপযোগী ভাইফোঁটার একটা নুতন বাাখ্যা সে লিখেছে। সেইটে ইংরেজিতেও সে প্রচার ক'র্তে চায়; আমার কাছে তা'রই সাহায্য আবশুক। এই লেখাটির ওরিজিন্তাল আইডিয়াতে ভক্তনল খুব বিচলিত,—এই নিয়ে তা'রা একটা ধুম্ধাম ক'র্বে ব'লে কোমর বেঁধেছে।

খরে ঢুকেই সেবানিষ্ক্ত মেয়েটিকে দেখেই অমিশার মূথের ভাব অতাস্ত শক্ত হ'লে উঠ্লো। তা'র দেশ-বিশ্রুত দাদা যদি একটু ইসারামাত্র ক'রতে, তাহ'লে তা'র দেবা ক'র্বার লোকের কি অভাব ছিলো ? এতে৷ মানুষ থাক্তে শেষকালে কি এই——

থাক্তে পার্লে না। ব'ল্লে, "দাদা, হরিমতিকে কি তৃমি—" প্রশ্নতী লেষ ক'র্তে না দিয়ে ফদ্ ক'রে ব'লে ফেল্লেম, "পায়ে বড়ো বাধা ক'রছিলো।"

পুলিদ সার্জ্জনের হাতে একটি মেয়ের অপমান বাঁচাতে গিয়ে জেলথানায় গিয়েছিলেম। আজ একমেরের আজোল থেকে আর-এক মেয়েকে আজ্ঞানক ক'র্বার জন্তে মিথো কথা ক'লে ফেল্লেম। এবারেও লাভি স্থক হ'লো। অমিরা আমার পায়ের কাছে ব'দলো। হরিমতি তা'কে কুটিত মুহকটে কি-একটা ব'ল্লে দে ইবং মুখ বাঁকিয়ে জবাবই ক'র্লে না। হরিমতি আতে আতে আতে উঠে চ'লে গেলো। তগন অমিরা প'ড্লো আমার পানিয়ে। বিপদ্ ঘ'ট্লো আমার। কেমন ক'রে বলি, দরকার নেই, আমার ভালোই লাগে না। এতোদিন পর্যান্ত পিয়ের পায়ের সম্বন্ধে যে যায়তশাসন সম্পূর্ণ বজার রেথেছিলেম, দে আর টে কে না বৃথি!

. ধড়ফড় ক'রে উঠে ব'সে ব'ল্লেম, "অমিয়া, দে তোর শেগাটা, ওটা তৰ্জ্জমা ক'রে ফেলি।"

"এখন থাকু না, দাদা। তোমার পা কাম্ডাচেচ, একটু টিপে দিই না ?"

"না, পা কেন কাম্ডাবে ? হাঁ হাঁ, একটু কাম্ডাচে বটে। তা দেখ্ অমি, তোর এই ভাইকোঁটার আইডিরাটা ভারি ১৭ংকার। কা ক'রে তোর মাধার এলো, তাই ভাবি। ঐ বে লিখেছিদ "এইমান বুগে ভাইমের লগাট অভি
বিরাট, সমস্ত বাংলা দেশে বিভ্ত, কোনো স্টামাত্র বরে তা'র স্থান হয় না।" এটা খুব-একটা বড়ো কথা। দে, আমি লি'বে কেলি। With the advent of the present age, Brother's brow, waiting for its auspicious anointment from the sisters of Bengal, has grown immensely beyond the narrowness of domestic privacy, beyond the boundaries of the individual home. একটা আইডিরার মতো আইডিরা পেনে কলম পাগল হ'বে ছোটে।"

অনিয়ার পা-টেপার ঝোঁক একেবারে থেমে গেলো। মাধাট। ধ'রে

ছিলো, লিখ্তে একটুও গা লাগুছিলো না—তবু এস্পেরিনের বড়ি গিলে ব'দে গেলেম।

পরনিদ ছপুর-বেলায় আমার জলধর যথন দিবানির্দ্রায় রন্ত, দেউড়িতে দরোয়ানজি তুলদীনাদের রামায়ণ প'ড়্চে, গলির মোড় থেকে ভালুকনাচ-ভরালার ডুগ্ডুগি শোনা যাচে, বিশ্রামহারা অমিয়া যথন যুগলন্দ্রীর কর্ত্তরাপালনে বেরিয়েছে, এমন সময় দরজার বাইরে নির্জ্জন বারান্দায় একটি ভীক ছায়া দেখা দিলে। শেষকালে দ্বিধা ক'র্তে ক'র্তে কথন হঠাৎ একসময়ে সেই মেয়েটি একটা হাতপাথা নিয়ে আমার মাথার কাছে ব'সে বাতাস ক'র্তে লাগ্লো। বোঝা গেলো, কাল অমিয়ার মুথের ভাবথানা দে'থে পায়ে হাত দিতে আজ্ব আর সাহস হ'লো না। এতক্ষণে নববন্ধের ভাইফোঁটা-প্রচারের মীটিং ব'দেছে। অমিয়া বাস্ত থাক্বে। তাই ভাব ছিলুম্ ভরদা ক'রে ব'লে ফেলি, পায়ে বড়ো বাথা ক'র্চে। ভাগ্যে বিলিন।—মিথ্যে কথাটা মনের মধ্যে যথন ইতন্তক ক'র্চে, ঠিক সেই সময়ে অনাথাসদনের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট-হাতে অমিয়ার প্রবেশ। হরিমতির পাথা-দোলনের মধ্যে হঠাৎ চমক লাগ্লো;—তা'র হৃৎপিভের চাঞ্চলা ও মুখ্নীর বিবর্ণতা আন্দাজ করা শক্ত হ'লো না। অনাথাসদনের এই সেক্রেটারির ভয়ে তা'র পাথার গতি থুব মুছ হ'লে। না। অনাথাসদনের এই সেক্রেটারির ভয়ে তা'র পাথার গতি থুব মুছ

অমিয়া বিছানার একধারে ব'সে থুব শক্তম্বরে ব'ল্লে, "দেখো দাদা, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে কতো আশ্রমহারা মেয়ে বড়ো বড়ো পরিবারে প্রতিপালিত হ'য়ে দিন কাটাচেচ, অথচ সে দব ধনী ঘরে তাদের প্রয়োজন একটুও জক্ষরী নয়। গরীব মেয়ে, যারা থেটে থেতে বাধ্য—এরা তাদেরই . অর-অর্জানে বাধা দেয় মায়ে। এরা যদি সাধারণের কাজে লাগে—যেমন আমাদের অনাধা-সদনের কাজ—তা হ'লে—"

বৃধ্বেশ আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে হরিমতির উপরে বক্তৃতার এই শিলাবৃষ্টি। আমি ব'ল্লেম "অর্থাৎ তুমি চ'ল্বে নিজের সথ অক্ষ্সারে, আর আশ্রয়হীনারা চ'ল্বে ভোমার হুকুম অক্ষ্সারে; তুমি হ'বে অনাথাসননের সেক্রেটারি, আর ওরা হবে অনাথাসননের সেবাকারিথী। তা'র চেমে নিজেই লাগো সেবার কাজে, বুঝুতে পার্বে সেকাজ ভোমার অসাধ্য। অনাথানের অতিষ্ঠ করা

সংজ, দেবা করা সহজ নয়। দাবী নিজের উপরে করে।, অক্টের উপরে ক'রোনা।"

আমার ক্ষাত্রস্থভাব, মাঝে মাঝে ভূলে যাই, 'অক্রোধন জয়েং ক্রোধন্য কল হ'লো এই যে অমিয়া পিসিমারই সদস্তদের মধ্য থেকে আর একটি মেয়েকে এনে হাজির ক'র্লে,—তা'র নাম প্রসন্ধ। তাকে আমার পারের কাছে বিসিন্ধে দিয়ে ব'ল্লে, "দাদার পায়ে বাথা করে, তুমি পাটিপে দাও।" সেইবোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার পাটিপ্তে লাগ্লো। এই হতভাগা দাদা এখন কোন্মুথে ব'লে যে, তা'র পায়ে কোনোরকম বিকার হয়নি ? কেমনক'রে জানায় যে, এমনতরো টেপাটেপি ক'রে কেবলমাত্র তাকে অপদস্থ করা হ'তে। মনে মনে বুঝ্লেম, রোগশ্যায় বোগীর আর স্থান হবে না। এব চেমে ভালো নববঙ্গের ভাইফোটা সমিতির সভাপতি হওয়। পাশার হাওয়া আতে আতে থেমে গেলো। হরিমতি ক্ষান্ত অমৃত্ব ক'র্লে, অল্পটা তারি উদ্দেশে। এ হ'তেচ প্রসন্ধিক দিয়ে হরিমতিকে উৎপতে করা। কন্টকেনেব কন্টকম্। একটু পরে পাথাটা মাটিতে রেথে দে উঠে দিয়ালো। আমার পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে আতে আতে এই পায়ে হাত বুলিয়ে ক'লে গেলো।

আবার আমাকে গাঁতা খুল্তে হ'লো। তবুও লোকের ফাঁকে ফাঁকে দরজার ফাঁকের দিকে চেমে দেখি—কিন্তু সেই একটুগানি ছায়া মার কোণাও দেখা গেলো না। তা'র বনলে প্রদান প্রায়ই মাসে, প্রসল্লের দৃথান্তে আবো ত্ইচারিটি মেয়ে অমিয়ার দেশবিশ্রুত দেশভব্ধ দাদার দেবা ক'র্বার জ্ঞেজ্ডোহ'লো। অমিয়া এমন ব্যবস্থা ক'রে দিলে, যাতে পালা ক'রে আমার নিত্যসেবা চলে। এদিকে শোনা গেলো, হরিমতি একদিন কাউকে কিছু নাব'লে ক'ল্কাতী কৈটিউ তা'র পাড়াগায়ের বাড়িতে চ'লে গেছে।

মাদের বারোই তারিথে সম্পাদক-বন্ধ এসে ব'ল্লেন—"এ কী ব্যাশার ?
►ঠাট্টা নাকি ? এই কি তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা ?"

আমি হেদে ব'ল্লেম, "পূজোর বাজারে চ'ল্বে নাকি ?" একেবারেই না। এটা তো অত্যস্তই হাল্কা-রকমের জিনিষ।"

সম্পাদকের লোষ নেই। জেলবাসের পর থেকে আমার অঞ্জজন অন্তঃশীলা বইচে। লোকে বাইরে থেকে আমাকে ধুব হাল্কা-প্রকৃতির লোক মনে করে।

গন্ধটা আমাকে ফেরৎ দিয়ে গেল। ঠিক সেই মৃত্তে এলো অনিল। ব'ল্লে, "মুখে ব'ল্ভে পানুবো না, এই চিঠিটা পড়ুন।"

চিঠিতে অমিরাকে, তা'র দেবীকে, যুগলন্দ্রীকে বিবাহ ক'র্বার ইচ্ছে জানিরেচে একথাও ব'লেছে, অমিয়ার অসমতি নেই।

তথন অমিয়ার জনার্ভান্ত তা'কে ব'ল্তে হ'লো! সহজে ব'ল্তেম না, কিছ জান্তেম, হীনবর্ণের পরে অনিল শ্রামাপূর্ণ করণা প্রকাশ ক'রে থাকে। আমি তা'কে ব'ল্লেম্ পূর্বপুরুষের কলম্ব জানাই স্থালিত হ'য়ে যায়, এ তো তোমরা অমিয়ার জীবনেই স্পষ্ট দেখ্তে পাচেন। সে পলা, তা'তে পরের চিহ্ন নেই।'

নববঙ্গের ভাইদেনটার সভা তা'র পরে আর জ'ম্লো না। ফোঁটা র'রেছে তৈরী, কপাল মেরেছে দৌড়। আর গুনেছি, অনিল ক'ল্ফাতা ছেডে কুমিলায় স্বরাজপ্রচারের কী-এুকটা কাজ নিয়েচে।

অমিরা কলেজে ভত্তি হবার উত্থোগে আছে। ইতিমধ্যে পিসিমা তীর্থ থেকে ফিরে আসার পর শুশ্রহার সাতপাক বেড়ি থেকে আমার পা-ছটে ধালাস পেরছে।

্ ১৩৩২ — অগ্রহায়ণ ]





